```
THE TAXABLE THE TAXABLE TAXABL
THIRTITIES • THIRTITIES • THIRTITIES
    THIRITIAL OF THIRID STATES
    TITLE THE TENED OF THE TENED THE TEN
 ATTICKTED O O CO THINKING OOO TAXALES
 THE REPORT OF THE PROPERTY OF
    THERETIES ... TENTHUMENTERS
            TITE COLOR THE PROPERTY OF THE
 ALLIANTE : 00 MINISTER DE LE STATE DE LE S
           THE REPORT OF THE PROPERTY OF 
 INTERNAL CONTROL OF THE STATE O
THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
                                                                                                                                                                                                                                                                          AND COMPANY OF THE PARTY OF THE
 * ILLUMINATION OF THE STREET O
       TATE OOO THEFT HEREIT DOOR THE
 - TIPLE ATTITUDE OF THE ORDER OF THE ORDER
     THE OWNER OF THE OWNER OW
               THE REPORT OF THE PROPERTY.
 THE COUNTY OF TH
               THE STATE OF THE S
       THE WORLD OF THE SOUTH THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF
    THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
        THILLIAN TO THE OF THE PROPERTY OF TO
        THE COCCOUNTY COC THE COCCOUNTY OF THE C
        THEIR O ELLINATION AND A STREET OF THE STREET
```

# প্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ।

# হতীয় খৎসা to BELENT OUT

( ১২৯৮ माल्बत छारप्रती )

| ( 25% ALCAN DICAN! )                              |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| T.                                                | 'दशाब          |
| নচায়া জীজী।বিজয়কুষঃ গোস্থাজাউর দেহাভিতে অবস্থার | <b>গাহ্</b> ত  |
| কভকস্মধের দৈন্দ্িন <b>রভান্ত</b> ৷                | गट्छ ।         |
|                                                   | sh 1           |
|                                                   | হরিয়া         |
| • লায় ক্লোণ ভাজন                                 | <b>াল</b> য়ের |
| ুল্লানন্দ ন্দাল্য কর্ত্তক গ্রাম্থভাবে লিখিত।      | <b>बिया</b>    |
|                                                   | সাধুসেবার      |
|                                                   | এক             |
| ্তৃ গ্ৰহ সংস্ক 🐔                                  |                |
| and the second                                    | পথ             |
|                                                   | ्र इर          |
| क्षकानक                                           | Þ <b>्रा</b> ल |
| ২০, নম্বাহারি গীচু, বছবাজার, কমিকারা              | 10             |
|                                                   |                |
| मार्था श्रृविमा>००२                               |                |

## শ্রীশ্রীসদৃপ্তরু ত

### ভূপাদ প্ৰীপ্ৰীবিজয়ক্ষ সোধাৰ

মহাশ্যের দেহাগ্রিত অবস্থার অলোকিক ক্রমাবদী

#### শ্রীচরণাশ্রিভ নিভ্যসেবক

### 🔊 মৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সংগৃহীত।

সাধন সমস্থার চূড়ান্ত মীমাংসা। এই পুস্তকে সত্যরক্ষা ও ব্রক্ষাচন্দ্রে দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ব্রক্ষাহ্য করিতে হইলে নানা প্রলোভনের স্থিতি করপ সংগ্রাম করিয়া তপদ্যা করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে হ্রা প্রকাশ্রাহের উপনিষ্দিদ ও উপস্থাস প্রবং জীবনক্ষা মিগণের দারগর্ভ উপদেশাবলী ব্রক্ষাচারীজী নিজ জীবনে কার্য্যে পরিণত করিব ক্ষাচর্যের তপদ্যা-ফল উপলব্ধি করিতেছেন। প্রভূপাদ গোস্বামী মহালয়ে বিবনের উচ্চ আদর্শকে দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে এত সহজ ও মুখপাঠ্য করিব লিয়াছেন যে, পড়িতে আরম্ভ করিলে, তপদ্যার—সত্যের ও সাধুসেবা প্রত্যক্ষ ফলের নানা ঘটনাস্রোভ আপনার মনে সাধুসঙ্গ লাভের ইচ্ছা এই দিশুক্র কুপালাভের পদ্বা নির্দেশ করিয়া দিবে।

সকল পথের—সকল মতের সামঞ্জস্য করিয়া, মমুষ্যত্ব লাভের প্রিলিখাইয়াছেন। গুরুর দ্য়া, শিষ্যের ঔদ্ধত্য; গুরুর আদেশ, শিষ্যের আমুগত্ত্ব প্রভাৱ ঘটনার বর্ণনায় 'জ্রিজ্রীসদ্গুরুসঙ্গে' গুরুর মাহাত্ম্য বিশেষভাই প্রকাশ করিয়াছে।

### মহাপুরুষগণের ও নানাস্থানের চিত্রে স্থশোভিত।

### वाठाया-इ. प

প্রমুপাদ গোস্বামী প্রভুর ৺পুরীধামে অবস্থান কালের জীবনকথা—
ভাঁহান্দ্র ভাত্যজুত কার্ন্দ্যাবলী
শ্রীবৃক্ত সাম্বদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর
প্রধাষণভাবে তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়া রাধিয়াছিলেন। তাহা অবলম্বনে
শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

এই আচার্য্য-প্রদঙ্গ সম্পাদন করিয়াছেন।

রীধামের প্রধান প্রধান স্থানের ১৮খানি চিত্র স্থানিভিত

৪৩> পৃষ্টা, উৎক্রষ্ট কাপড় বাঁপ্রাই—মুল্য ২

### गराषा राता भञ्जीबनाथकी

শীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সংগৃহীত মূল্য ০ জালা।

### সাধন সঙ্গীত

গোস্বামী প্রভুর প্রিয়ভক্ত মহাবিষ্ণু যতি বিরচিত

প্রাপ্তিস্থান—

প্রকাশক—শ্রীমহানন্দ নন্দী, ২০ নং দর্মাহাটা খ্রীট, বড়বাজার, শ্রীজভেক্তনাথ মোদক, ১৮ মং মীর্জাপুর খ্রীট, ও ক্রেন্সিড়ায় প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ।



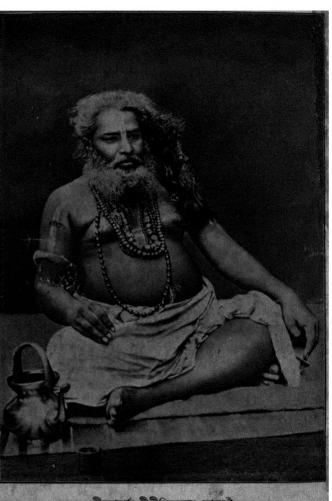

শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

### স্চি পত্ৰ

| ( ३२२৮ )<br>द <del>ङ्क</del> ्ष्माम        |           | निस्त                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                            |           | कार देविष्टकात नामका कन्त्रका                                                                             |  |
|                                            | * **      | হ্বীচনণ বাবুর প্রতি ক্ষিত্রন প্রভারের ।<br>সম্পূর্ণ করার হুয়ে ভরবানের কর                                 |  |
| त बिरुपारन स्ट्रेट (प्रश्रामिक्षा प्राथमन  |           |                                                                                                           |  |
| আশ্রের ভগরীত্তর প্রবস্থা                   | ۵         | देशांव ७ देवार्ड मार्ट्स चावारम्य जेवार्थ                                                                 |  |
| শাঘর—সেরিপকর                               | •         | व नमत्त्र अक्टार देवनित्व कार्यकर्ताल                                                                     |  |
| देवत वैजा-निविधाती त्यांनाज                |           | জামার ঃ                                                                                                   |  |
| ্ষ প্ৰতি মানাচকীৰ উৎপীড়ন                  | ્4        | ात्रवहरम त्यांव निर्देशविष पृष्टीच - स्थार्थ क्रिके                                                       |  |
| ৰ বিশুশ্ৰী ধারণ—তৎসক্তৰ প্ৰজ্ঞান্তর…       |           | ्राविकवीवत्त प्रवना । वजाववर्षकोर्द्ध विकास                                                               |  |
| জ্যাপ করিতে বলাগ, ঠাকুরের সহিত             | الإن      | क्षाकिन क्षानवागात शतिनाम क्षान्त हो।                                                                     |  |
| किंगित क्वजा                               | >>        | ations deline sin                                                                                         |  |
| <sub>ह</sub> र्जेंब स्थालि श्रीशरतब आकर्षण | 34        | गांदरमत्र व्यवस्थाः हेल्लाह काव्यम्                                                                       |  |
| নাএও পরওরাবের শুক্তি মাধবের কুপা           | >*        | क्ष्मविना, क्षम्य जारुगस्य क्षमक्षम् स्वत्र                                                               |  |
| व्यक्ति अरेर निक्ष माणिक त्वर विस्ता काला  | खब ३७     | বিধিয়ার্থ ও চক্লতা ক্রিক্টে                                                                              |  |
| बैंटर की नर्सशिर विस्त्री                  | . 59      | भागरम्ब मधीय।                                                                                             |  |
| नि ७ व्हामें विकास कारणांचन                |           | नीरकृत्कर क्या - इन्ना ७ अनुकृत                                                                           |  |
| । ख्रिक्ट                                  |           | नवामनातर्गत चारतन, उत्तादरीत वाक विश्वास                                                                  |  |
| মজুর ধর্ম ও আধুনিক কৈচবধর্মে শ্রীলোকের :   | সংগ্ৰহ ২১ | वंगाठररीत शक्त परमत प्रतिक्                                                                               |  |
| वे तक्कांकर्की कार क्षेत्रीम्              | ţ=        | ज्यान्त्री।                                                                                               |  |
| নর উপজারিতা ও প্রার্থনার অবুর্ডাণ          | - 46      | বিতীয় বংস্মেয় ক্রমচনোর উপন্তের                                                                          |  |
| किटन त्मंब इत्र ?                          | 44        | Caricy Tricely.                                                                                           |  |
| ह्याने कर्ष । व्यानक्ष्यान हेशस्त्र        | 43        | अंक्टबर बीयम्बांच विश्वात विश्वात प्रमाह व गात.                                                           |  |
| च्यत्राच                                   | 740       |                                                                                                           |  |
| नी कर के किया भारतका                       | ***       | श्रेष्ट्रद्रस बन्धरंत्र ७ महादित्रस व्यक्ति<br>संपरस्कृत विद्यानार्वत्र सरानंद्रस्य व्यक्तितस्तितः पूर्णः |  |
| नावगारक अनाम्मदक चर्गकारक                  |           |                                                                                                           |  |
| पानदा क्षेत्र मरीवन च कारादान-             | ,         | त्रमान्योते केलकेलन                                                                                       |  |
| जे । गांसपंत्रक विश्वत कार्यत कि के        | <b>*</b>  | MEN CARD PROF.                                                                                            |  |

#### T 1 1

| ভাল :                                             |      | विवन                                            | 76    |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------|
| <b>चिवत</b>                                       | 9bl  | व्यक्तिं क्विविवत्रन                            | 3 • 1 |
| 🖣 ধরের বৃষ্টির জলে ভাবাবেশ ও কলহ 🗼                | •    | অহিংসককে কেহ হিংসা করে না                       | 3.6   |
| সমাধিসন্দির আরম্ভ ; সেগুরিরার কথা                 |      | ঠাকুরের শান্তিপুর বাইতে ব্যস্ততা                | >•4   |
| ক্ষমৰ্থাৰালক্ষনে সিদ্ধ পুরুষের পুনরাবৃত্তি · · ·  |      | শান্তিপুর যাত্রা                                | 3.1   |
| স্কর্ম লালের সহিত প্রতিযোগিতা                     |      | পাওৰ বিজয় যাত্ৰাভিনয়—সভ্যনিষ্ঠায় উপদেশ       | 3 * 1 |
| ক্লালীর অপনানে উৎপাত-পুত্রার শান্তি               | -    | চিত্তবিকৃতি ও শাসন                              | >>-   |
| <b>ভরতভি</b> র পরাকাঠা                            | . 12 | সৎসঙ্গ বিবয়ে উপদেশ                             | 222   |
| निकास উপराम ও निकासन                              | ·    | বাব্লার অপ্রাকৃত হরিদ <b>র্কার্ড</b> ন          | 225   |
| শ্বীৰবের অবস্থা ও প্রকৃতি                         | . 10 | বাব্লার কুকুর বারা অবৈত প্রভুর পাছকা আবিকার     | 33%   |
| <b>७३८७</b> जरका पर्नत्न श्रिश्दत्रत्र माथा शत्रम | . 10 | হিমালরে গুরু অবেষণ ও মহাপুরুবের মাকাৎকার        | >><   |
| 🖣 पदम्ब कर्वजानत्म भाविष्ठ                        | . 99 | কাতিভেদ সম্বন্ধে প্রধ্যোত্তর                    | 222   |
|                                                   |      | প্রাসাদসম্বন্ধে প্রস্নোত্তর ও স্থামাকেপার কথা   | 222   |
| জান্মিন।                                          |      | শান্তিপুরের রাস                                 | >44   |
| माठीक्करनंत्र नमाधिमन्त्रित                       | . 43 | ঠাকুরের মুখে ভামফুন্সরের কথা                    | 544   |
| ৰন্দিরপ্রতিষ্ঠাপ্রণালী                            | . 15 | ভাবের অমধ্যাদ:—নীলকঠের যাত্রাভিনর বন্ধ          | > 2 8 |
| <b>মুঠিন্দ্রণে</b> র সমাধি প্রতিষ্ঠা              | ٧.   |                                                 |       |
| শক্তিপুৰা খ কগবানের নরলীলা                        | ra   | অপ্রহায়ণ।                                      |       |
| নামজান ও অবভারতত্ব                                |      | সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাঞীর কথা                      | 288   |
| তথ্যবের শর্কীলা                                   | ve   | বৈরাগ্য ও ত্রিতাপ সবদ্ধে উপদেশ                  | 350   |
| কল্মনবন্ধে উপদেশ                                  | 71   | ছেলেবেলার উৎপীড়ন দর্শনে ঠাকুরের মৃচ্ছ । ···    | 250   |
| আঁছার ও উচ্চিট্রের অপকারিতা 🗸                     | **   | সমন্তই অসার—ধর্মই সার                           | 242   |
| ্পিনাবাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাদ্মার উৎপীড়ন 🕠      | *>   | নাম ও থান সহজে উপদেশ •••                        | 342   |
| শ্রেডান্থার মৃত্যির উপার                          | 30   | নর বংসর বরসে ঠাকুরের হরা ও উলাক্তা              | >40   |
| स्वीकरण जनर्म                                     | 20   | সিদ্ধ চৈত্ৰভাগ বাৰালীর ভবিব্যব্ <del>নাৰী</del> | 242   |
| "त्र्वृत्ते पार्वाजीत अवटर्गत कथा                 | »e   | খোদার উপর খোদারী                                | 3,000 |
| न्यास्य भवन                                       |      | ঠাকুরের শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গমৰ ···          | 246   |
| विकितान किएन स्त्र ?                              | 31   | মন্বিদ্বাড়ী ট্রাটের বাসা                       | 7.04  |
| কান্তিক।                                          |      | कृषांवन वावृत्र त्यवानिक।                       | 3.66  |
| ্টিকং বাৰাজীয় আগতি                               |      | ঠাকুরের বৃক্তিকোত্ত দর্শন—আবার অভিযাক চুর্ণ     |       |
| 35, m                                             | >    | কলেজের কভিপর ছাত্রের সন্ধার্তন।                 |       |
| কাৰাবের পাড়ার্না সক্ষরে ঠাকুরের নানা কথা         | >**  | নৃত্য বোৰের আকর্ণ্য 👵                           |       |
| क्रिय जानान, क्ल शंदक शंदक                        | 244  | े                                               |       |
| कित द्वारा बीतम् वर्देशं निराणस्यकः बीवसमाव       | 7.44 | বিভারত সহাপরের গৈরিক এছণ                        |       |

#### · V• ]

| विशा                                                     |          | পৃষ্ঠা | विश्व                                          |         | <b>Titl</b> |
|----------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------|---------|-------------|
| ঠাকুরের শাসন ও সাখনা                                     |          | >8•    | इतकांख वावृत्र वर्ष                            | ***     | 3.46        |
| মা আনন্দমরীর সঙ্গীত                                      | •••      | >84    | মাধোদাস বাবাঞ্জীর সমাধিতে <b>অভর্কান</b>       |         |             |
| এলালী বস্ত্ৰ স্পৰ্নে ভাৰাৰেশ                             |          | 780    | ও ঠাকুরের কথা                                  | •••     | 394         |
| বাসা পরিবর্ত্ত্ব                                         | •••      | >88    | সাধু নারায়ণদাসের অভুত <b>এখ-র্ভাভ</b>         | •••     | > 9.0       |
| ভাৰবাজান্তের বাসা                                        | •••      | 284    | লৌহা ঃ                                         |         |             |
| क्रमनाबाद्य ठीकूदका देवनितन कार्यः                       | •••      | >84    | 6-11-43                                        |         |             |
| বধাৰ্থ সভ্য কি উপান্ধে লাভ হয়।                          |          |        | ঠাকুরের পূজা ও আরতি—বহাভাব                     | •••     | 394         |
| (আকাশবাণী—"গণ্ডি ছাড়")                                  | •••      | 384    | "আসন নেড় না, কেঁাস কর্বে"                     | •••     | 7.40        |
| পাত্ৰসভাই বন্দচৰ্যা ,                                    | •••      | 782    | বোপজীবনের পদ্ধীর পর্তন্থ পুত্রের মৃত্যু-বিবর   | 4       |             |
| এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিলে হইবে                          | •••      | 789    | এবং তদীয় জননীয় ভবিশ্বৎ                       | •••     | 2.94        |
| ধূর্ম সহজে লভ্য নর                                       | •••      | >4•    | , আহার বিষয়ে অমুশাসন জাতিবিচার                | •••     | \$ 4M       |
| বিজ্ঞাসার অবহা ; হিন্দুভাব ও পাশ্চাত্যভা                 | 4        | 242    | অবিচারে ভালমন্দ বুঝার সন্তেত                   | •••     | 299         |
| ব্ৰজনারীদের স্বান্ডাবিক ভাব ও ভক্তন                      | •••      | 244    | বীর্ঘারণাদি শারীরিক তপ <b>ন্ঠার প্রয়োজনী</b>  | rel     | 284         |
| ভাব কাকে বলে ?                                           | • •      | >60    | নামে সিদ্ধিই প্ৰকৃত সিদ্ধি                     |         | 3814        |
| গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মহাপুরুবের লক্ষণ                   | .:       | > 6 6  | লোভ সৰ্বতেই সমান ক্ষতিকর                       | •••     | 22.2        |
| মহর্বি শীবুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান               | •••      | >49    | গুরু শিক্সের সম্বন্ধ বিবরে কন্তিপন্ন প্রমান্তর | •••     | 32.3        |
| মহর্বির সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎকার—                         |          |        | লোভে হতাৰ—উপদেশ                                | •••     | SHE         |
| মহর্ষির ভাব ও উপদেশ                                      | ••       | >41    | দীক্ষাস্থলে বিচিত্ৰ ভাব                        | •••     | 226         |
| <b>এ</b> কুলাকনে সহাঞ্জু। সহর্বির প্রতি <del>ওর</del> ার | म्था ।   |        | अहं मीका शहनहें जिदनी-बान                      | •••     | 346         |
| সগৰ্ভ ও বিগৰ্ভ সমাধি                                     | •••      | >**    | দীকা বিনিময়ে দান ও তাহা গ্রহণে <b>অপরা</b>    |         | . 254       |
| সমত অবতার-পূর্ণ ভগবান্। আসুসঙ্গি                         | ক প্ৰশ্ন | >#4    | দেব দেবীর অনুরোধ-পুঞাটি লোপ না হ               | t · · · | 300         |
| कांनीवाटि कांनी वर्तन-छेवांनी नाथ् वर्तन                 | -        |        | মহান্দ্রা মণিবাবার দৃষ্টি শক্তি                | ***     | 344         |
| ল্পূৰ্ক করা বিবরে উপদেশ                                  |          | 300    | চরণায়ত গ্রহণে প্রেডাস্বার উদ্বার              | •••     | 244         |
| রালা কালীকৃষ ঠাকুরের আকাজা ও জহ                          | বোশ      | 548    | পাগলী ঠাক্রমা ও ঠাকুর, ঠাকুরের                 |         |             |
| ছোট দাদার সেবা—ঠাকুরের অঞ                                | •••      | 344    | क्यविवद्रशीषि अवन                              | •••     | 300         |
| ঠাকুরের বিরক্তি                                          | •••      | >++    | लगान कृति वल, कांग्रीकांग्र त्वा नक            | •••     | 224         |
| ভিতরে জিভন্ন                                             | ••       | 341    | রাসলীলা ও ওক্লশিক্সম্ম                         | •••     | 350.        |
| স্বপ্ন-বিবরে কথা। ঠাকুরের রোপীর জন্ত                     |          |        | ভোর কীর্ত্তন—শিশ্বপদে পূটাপ্টি                 | •••     | 29/4        |
| সহাসুভূতি ও চিকিৎসা                                      |          | 344    | পাপের বৃল কিলে বার ? ধর্ম কি ?                 | *** -   | 534         |
| নবীন বাবুর সেবা-কার্ব্য                                  | •••      | 249    | ৰহাগ্ৰভুর প্রাণ চিত্রপট                        | •••     | 394         |
| ভৱেদ দেবা সাহসে ঠাকুদের ছংগ                              | •••      | >10    | ৰভূত সভীৰ্তন—বাই বাই                           | •••     | 250         |
| ভক্তের ভাবে ঠাকুরের আগ্রহ ও স্বাদর                       | •••      | >9+    | •                                              | •••     | ×           |
| ভাজার হরকাত বাবুর বীশা                                   | ***      | 393    | ঠাকুরের চাকাবাত্রা—গুরুত্রাভাবের প্রত          | •••     | 22          |

### [ 10/0 ]

| বিষ্টোহাৰ অভ্যাবনাৰ কি গোৰাৰ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · (NE                                       |                | পৃষ্ঠা      | विव <b>व</b>                                                | A 51         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| ক্ষান্ত বাসন্ধীনন গোখানীর ব্রী  ক্ষান্ত বাসন্ধীন গেহত্যাপ  ক্ষান্ত ব্র ব্যানা উইল কর্বে কার নামে  ক্ষান্ত ব্র ব্যানা উইল কর্বে কার নামে  ক্ষান্ত ব্যানা কর্মান্ত ব্যান্ত ব্যান্ত ব্যান্ত ব্যানা কর্মান্ত ব্যান্ত ব্য   | প্রায় জল হাওয়া; সাহেবের পরিহাস            | ••             | 4.2         | ৰশ্ন—ঠাকুরের দেহ ত্যাপের উল্লোপ · · ·                       | 449          |
| ক্ষাভ্যানীর দেহত্যাপ  ক্ষাভ্যান বি  ক্ষাভ্   |                                             |                |             | কুপণতার অমুশাসন।                                            |              |
| প্রথান্তর ব্রার আছি ও পারলোধিক অবস্থা।  প্রথান্তর আন্তর অপান্তর ব্রার আছি ও পারলোধিক অবস্থা।  প্রথান্তর ব্রার আছি ও পারলোধিক অবস্থা।  প্রথান্তর ব্রার আছি ও পারলোধিক অবস্থা।  প্রান্তরের ব্রার ব্রার আছি ও পারলোধিক অবস্থা।  প্রান্তরের ব্রার ব্রার ব্রার ভ্রার ও পারলার  ক্রান্তরের ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার বর্ণান্তর  ক্রান্তরের ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার বর্ণান্তর  ক্রান্তরের ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার বর্ণান্তর  ক্রান্তরের ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার বর্ণান্তর  ক্রান্তরের ব্রার ব্রার ব্রার ব্রার বর্ণান্তর ব্রার বর্ণান্তর বর্ণান্তর ব্রার বর্ণান্তর বর্ণান্তর বর্ণান্তর বর্ণান্তর ব্রার বর্ণান্তর ব্রার বর্ণান্তর বর্   |                                             | •••            | 4.0         | ঘরধানা উইল কর্বে কার নামে ? · · ·                           | ₹ <b>♥</b> • |
| প্রথেষর  বিষয়ের বিষয়ের বিষয়ের নিয়ন্ত বিষয়ের নিয়ন্ত বিয়ার কর্মান্ত হল  বিষয়ের বিষয়ের বিষয়ের নিয়ন্ত বিষয়ন্ত বিষয়ন নিয়ন্ত বিষয়ন্ত বিষয়ন্   | ে সাম।                                      |                |             | শাসার সন্ধীর্ণতা।                                           |              |
| প্রথেজন প্রকার কর্মান ক্রমান   | বোগনীবনের শ্রীর প্রাছ ও পারলোকিক অবং        | E( )           |             | •                                                           | <b>6.0</b> 2 |
| প্রস্তুবের এ সময়ে বৈদন্দিন কার্য   বিশ্বরের এ সময়ে বৈদন্দিন কার্য  বিশ্বরের এ সময়ে বিদন্দিন কার্য  বিশ্বরের নিয়াল কার্য  বিশ্বরের নিয়ালের বিশ্বর উৎপাত ; ঠাকুরের উপদেশ  বিশ্বর নিয়ালের এই প্রত্যাল  বিশ্বর উৎপাত ; ঠাকুরের উপদেশ  বিশ্বর নিয়ালের এই প্রত্যালন  বিশ্বর ক্রমালের অনুশানন  বিশ্বরের অনুশানন  বিশ্বরের অনুশানন  বিশ্বরের অনুশানন  বিশ্বরের অনুশানন  বিশ্বরের অনুশানন  বিশ্বরের প্রত্যাল বিশ্বর ক্রমাল  বিশ্বরের কাল্যাল কর্মাল  বিশ্বরের ক্রমাল বিশ্বর ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমাল বিশ্বর ক্রমাল  বিশ্বরের কুলাল  বিশ্বরের কুলাল  বিশ্বরের কুলাল  বিশ্বরের কুলাল  বিশ্বরের কুলাল  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমালের  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমালের  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বর ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালের  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমালার  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বর ক্রমাল  বিশ্বর ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বর ক্রমাল  বিশ্বরের ক্রমাল  বিশ্বর ক্রম   |                                             | ••             | 4.6         | প্রথম ভিকা ঠাকুরের হাতে ; এ কি চমৎকার                       | 5.05         |
| প্রস্তুবর বাসরে বৈদন্দিন কার্য্য প্রস্তুবর হাসি ও কণড়ার পাত্তি  বিরেশ্বর ইন্নি প্রস্তুবর উপরেশ  কর্মান্তরর উপরেশ  কর্মান্তরের উপরেশ  কর্মান্তরর কর্মান্তর  কর্মান্তরর ক্রামান্তর  কর্মান্তরর ক্রামান্তর  কর্মান্তরর ক্রামান্তর  কর্মান্তরর ক্রামান্তর কর্মান্তর  কর্মান্তরর ক্রামান্তর ক্রামান্তর  কর্মান্তরর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর  ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রামান্তর ক্রাম   | থান্তৰে অশান্তি                             | ••             | <b>૨</b> •• | टिन्ड ।                                                     |              |
| ব্রুল্ন হাসি ও বস্তার পাত্তি  ব্রুল্ন নেরাস্যে বিষয় উৎপাত ; ঠাকুরের উপদেশ  কাল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | ••             | 4.5         | সেবা-ভক্তিতে বিগ্ৰহ জাগ্ৰত হন ···                           | 5.08         |
| শ্বনের বৈরাগ্যে বিষয় উৎপাত ; ঠাকুরের উপানেশ  থংল ক্ষমাতাদের প্রতি অপ্রচ্জা ; ঠাকুরের উপানেশ  থংল ক্ষমাতাদের প্রতি অপ্রচ্জা ; ঠাকুরের উপানেশ  থংল ক্ষমাতাদের প্রতি অপ্রচ্জা ; ঠাকুরের উপানেশ  থংল পরিবেশনে ক্রটি । তীর্থপহাউনের নিয়ম  থংল বোগসন্ত  থালার ক্রমণা ; ঠাকুরের অপুশাসন  থংল বোগসন্ত  ক্রমানের ক্রপ ও তাহাতে অবিষাস  ক্রমানিরার সিদ্ধ করিবের আন্তর্গ্য কর্পা  থংল বালাবের ক্রপা  থংল বালাবের ক্রপা  থংল সাধ্যকর মানক বাবহার ; গালার পুণায় দশমহাবিতা  থংল পরিবেশনের ক্রপা  থংল বালাবের ক্রপা  থংল বিষয়ের ক্রপা  থংল সাধ্যকর ক্রপা  থংল সাধ্যকর ক্রপা  থংল সাধ্যকর ক্রপা  থংল সাধ্যকর ক্রমানের ক্রপা  থংল সাধ্যকর ক্রমান ক্রমানের ক্রমানির ক্রমানি   |                                             |                | <b>42</b> • | কৌশলের দান; অমৃতাপ                                          | 5.06         |
| শ্বন্ধ শক্তিমান না বিশ্বন্ধ কৰিব না বিশ্বন্ধ না বিশ্বন্ধ কৰিব না বিশ্বন্ধ কৰিব না বিশ্বন্ধ কৰিব না বিশ্বন্ধ না বিশ্বন্ধ কৰিব না বিশ্বন্ধ না   | अपटबन देवबादभा विषय উৎপত ; वेक्ट्र व        | <b>डेशरम</b> न | 522         | ছন্দিনে ঠাকুরের কুপাদৃষ্টি ···                              | २७१          |
| প্রক্রমাতাদের প্রতি অপ্রম্মা ; ঠাকুরের উপাদেশ  মাজিরানে মুর্ফাশা ; ঠাকুরের অনুশাসন  মাজিরানে মুর্ফাশা ; ঠাকুরের অনুশাসন  মাজিরার বিদ্ধা করালের আন্তর্যা কথা  মাজিরার বুর্জানিবের কুপা ।  মাজিরার বুর্জানিবের কুলা ।  মাজিরার বুর্জানিবের বুর্জি ।  মাজিরার বুর্জানির বুর্জানিবের বুর্জি ।  মাজিরার বুর্জানির বুর্জানিবের বুর্জি ।  মাজিরার বুর্জানির বুর্জানিবের বুর্জা ।  মাজিরার বুর্জানির বুর্জানিবের বুর্জা ।  মাজিরার বুর্জানির বুর্জানিবের বুর্জা ।  মাজিরার বুর্জানির বুর্জানিবেরে বুর্জি ।  মাজিরার বুর্জানির বুর্জানিবেরে বুর্জি ।  মাজিরার বুর্জানির বুর্জানিবেরে বুর্জানির বুর্জানির বুর্জানির বুর্জানির বুর্জানির বুর্জানির বিন্তিল কুর্জানির বিন্তিল কুর্জানির বিন্তিল কুর্জানির বুর্জানির বুর্জানির বিন্তিল কুর্জানির বিন্তিল কুর্জানির বিন্তিল কুর্জানির বিন্তিল কুর্জানির বিন্তিল কুর্জানির বিন্তিল কুর্জানির বুর্জানির বুর্   |                                             | •••            | 530         | অবিবাস, সাধনে অভিযান; অনুশাসন ···                           | 509          |
| ব্যালিকার প্রণ ও তাহাতে অবিবাস  ক্রান্তিকার প্রণ ও তাহাতে অবিবাস  ক্রান্তিকার বিশ্ব কর্মনির বিশ্ব কর্মনির কর্মা  ক্রান্তিকার বিশ্ব কর্মনির কর্মা  ক্রান্তিকার ব্রান্তিকার কর্মা  ক্রান্তিকার ক্রান্তিকার ক্রান্তিনা  ক্রান্তিকার কর্মা  ক্রান্তিকার   |                                             | 17             | 4 28        | পরিবেশনে ক্রাট। ভীর্বপধ্যটনের নিরম                          | 48.          |
| ক্রান্ত বিশ্ব বি   |                                             |                | 576         | বোগদৰ্ভ                                                     | 482          |
| প্রভাবিদ্যার সিদ্ধ ফকিরদের আন্চর্য্য কথা  বিশ্বনিধ্যার প্রক্রালিবের কুপা।  করা ও সহাস্কুতিতে সাধারণ নীতি টেকে না  হহৎ তর্গাভিত্র ও ঠাকুর  হহৎ তরগাভিত্র ও ঠাকুর  হহৎ তর্গালুকরের সহাস্কৃতিত ও উপদেশ  হহ তর্গালুকরের সহাস্কৃতি  হহ তর্গালুকরের স্থালুকর ভবান হা তর্গালুকরের সামান্তর্গালর  হহ তর্গালুকরের স্থালুকর সামান্তর্গালর  হহ তর্গালুকরের ব্যাল্যানী অভ্নর মাতৃক্রালর  হহ তর্গালুকরের ব্যাল্যানী অভ্নর মাতৃক্রালর  হহ তর্গালুকরের ব্যাল্যানী অভ্নর মাতৃক্রালর  হর তর্গালুকর স্বরান চিত্রপ্ট—ভাবাবেলে কুত্র  হর তর্গালুকর স্বরান চিত্রপ্ট ভাবাবেলে কুত্র  হর তর্গালুকর স্বরান চিত্রপট ভাবাবেলে কুত্র  হর তর্গালুকর স্বরান স্বর্গালুকর স্বরান চিত্রপট ভাবাবেলে কুত্র  হর তর্গালুকর স্বরান চিত্রপট ভাবাবেলে কুত্র  হর তর্গালুকর স্বরান স্বর্গালুকর স্বরান চিত্রপট ভাবাবেলে কুত্র  হর তর্গালুকর স্বরান স্বর্গালুকর স্বর্গা   |                                             |                | 424         | প্রকৃতির গলদ বার্দ্ধকো প্রকাশ। উপদেশ                        | 488          |
| রন্ধান ব্রেলিবের কুপা।  বিশ্বনিধ্য ব্রেলিবের কুপা।  বর্লিবের কুপা।  বর্ণিবের কুপা  বর্ণিবের কুপা  বর্ণিবের কুপা  বর্ণিবের কুপা  বর্ণিবের কুপা  বর্ণিবের কুপা  বর্ণিবের ক   | <b>季间</b>                                   |                |             | বৃষ্টিসমনে ভর্পণ ; ঠাকুরের কুপা · · ·                       | ₹8€          |
| রাপার বুড়োশিবের কুপা।  রাজুরের পুর্বেজমের স্থানির কথা   ২২২ গুরাপজিও ও ঠারুর  ইহুরের বর্ষ; সাধ্তে বিহাস   ইহুরের সহাস্ত্তিও উপদেশ  ইহুরের সহাস্ত্তিও উপদেশ  ইহুরের সহাস্ত্তিও উপদেশ  ইহুরের বর্ষ; সাধ্তে বিহাস   ইহুরের সহাস্ত্তিও উপদেশ  ইহুরের বর্ষ; সাধ্তে বিহাস   ইহুরুলের চামারীইভি  ইহুরুলের চামারীইভি  ইহুরুলের সামারীইভি  ইহুরুলির সোপান ; নৈরাজের ভরসা  ইহুরুলের সামারীইভি  ইহুরুলের সামারীইভি  ইহুরুলের সামারীইভি  ইহুরুলির সোপান ; নৈরাজের ভরসা  ইহুরুলির সামারীইভি  ইহুরুলি   | শৈশ্ববিদার সিদ্ধ ক্ষরদের আন্চর্য্য কথা      |                | 44.         | সাধকের মাদক ব্যবহার ; পাঁজার ধ্*রায় দশমহাবিভা              | 482          |
| ঠানুরের পূর্বন্ধয়ের যুতির কথা  ঠানুরের সহাস্তৃতি ও উপদেশ  ইংল সহাস্তৃতি ও উপদেশ  ইংল সহাস্তৃতি ও উপদেশ  ইংল স্থানির প্রতি আনাধরে ও উৎপীড়নে বিপতি  ইংল স্থানির প্রতি আনাধরে ও উৎপীড়নে বিপতি  ইংল সাধনতে ইংল সাধনতে ইংল নানাবিধ প্রয়োজর  ইংল সাধনতে ইংল ইন্দ্রের সোপান; নৈরাজের জরসা  ইংল সাধনতে ইংল ইন্দ্রের সোপান; নৈরাজের জরসা  ইংল সাধনতে ইংল ইন্দ্রের সোপান; নৈরাজের জরসা  ইংল সাধনতে ইংল ইন্দ্রের সোপান; নেরাজের জরসা  ইংল সাধনতে ইংল ইন্দ্রের সোপান হংল সাধনতে ইংল সাধনতে ইংল সাধনতে ইংল ইন্দ্রের সোপান হংল সাধনতে ইংল সাধনতে ইংল সাধনতে ইংল ইন্দ্রের সোপান হংল সাধনতে ইংল ইন্দ্রের সোপার সাধনতে সাক্র সাক্র ইংল ইন্দ্রের সোপার সাক্র সাক্র ইংল ইন্দ্রের সাক্র ইংল ইংল ইন্দ্রের সাক্র ইংল ইংল ইন্দ্রের সাক্র ইংল ইন্দ্রের ইন্দ্রের সাক্র ইংল ইন্দ্রের ইন্দ্রের সাক্র ইংল ইন্দ্রের সাক্র ইংল ইন্দ্রের ইন্দ্রের ইন্দ্রের সাক্র ইংল ইন্দ্রের ইন্দ্রের সাক্র ইংল ইন্দ্রের ইন্দ্রের ইন্দ্রের সাক্র ইন্দ্রের ইন্দ্রের সাক্র ইন্দ্রের সাক্র ইন্দ্রের সাক্র ইন্দ্রের সাক্র ইন্দ্রের সাক্র ইন্দ্রের সাক্র ইন্দ্রের ইন্দ্রের সাক্র ইন্দ্রের সাক্র ইন্দ্রের ইন্দ্   |                                             |                |             | দরা ও সহামুভূতিতে সাধারণ নীসি টেকে না                       | 48Þ          |
| ঠাকুরের সহাযুক্তি ও উপদেশ  হাকুরের সহাযুক্তি  হাকুরের সহাযুক্তি  হাকুরের সহাযুক্তি  হাকুরের সহায়ুক্তির নামারী  হাকুরের সহাযুক্তি  হাকুরের সহাযুক্তি  হাকুরের সহায়ুক্তির নামারী  হাকুরের সহাযুক্তি  হাকুরের সহাযুক্তি হাকুর  হাকুরের সহাযুক্তি  হাকুরের সহায়ারী  হাকুরের সহায়ার   |                                             | •••            | २२२         | ওরাপঝিত ও ঠাকুর                                             | 44.          |
| ঠাকুরের সহামুভ্তি ও উপদেশ  মাধ্য প্রতি জনাধরে ও উৎপীড়নে বিপত্তি  ২২০ কুলন্তক, গ্রন্থন্তক, প্রন্থন্তক, প্রন্থন্ত   | . 1                                         |                |             | ঠাকুরের শ্বপ্ন ; দাধুতে বিশাস ···                           | ₹€•          |
| নাধ্য প্রতি অনাধরে ও উৎপীড়নে বিপতি ২২০ কুলঙক, এখণ্ডক, নাভাক, এবং সন্তক সৰকে হংল নানাবিধ প্রয়োজন ২২৪ নানাবিধ প্রয়োজন লালাবিদ্ধান জন্ম ভবসা ২০৮ নালাবিদ্ধান ক্রিটিন নালাবিদ্ধান নালাব                                   |                                             | •••            | 448         |                                                             | 440          |
| বান নামার প্রান্ত বিষয়ের প্রান্ত বিষয়ের কর্মান্ত বিষয়ের বিষ   |                                             | •••            | २२७         |                                                             |              |
| বিষয় বিষয় বৃদ্ধ       ত্রি বিষয় কর্ম প্রাপ্ত       ত্রি বিষয় কর্ম প্রাপ্ত       ত্রি বিষয় কর্ম প্রাপ্ত       ত্রি বিষয় কর্ম কর্ম প্রাপ্ত       ত্রি বিষয় কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | •••            | २२१         |                                                             | ₹€\$         |
| ত্র বিদ্যাচার্য ক্রীন্ত্রিবর্ত্ত গোলারী ১ ৭। ক্রীন্ত্রাসক্ষর জীউ ১২২ ক্রিক্তর্ত্তর সাঠাক্রণ ক্রীন্তরাগমার দেবী ৮০ ৮। কাল্নার সিদ্ধতগরান দাস বাবাজীর আপ্রম ১২৪ ক্রিক্তরালার প্রাত্তর লাভিপ্রহ বাটা ১০৮ ৯। নববীপের সিদ্ধ চৈততভাস বাবাজীর আপ্রম ১৯২ বাক্লার ক্রীন্তর্ত্তর ও ওাহার ১০। ক্রীকার্প্রের গোলারী প্রভুর মাতৃসালর ১৯৬ ক্রিক্তরালির ক্রিক্তর ক্রিক্তর ক্রিক্তর ক্রিক্তর নাট্নাক্র ১১২ ১২। ক্রীন্ত্রপ্রকুর পুরান চিত্রপট—ভাবাবেশে মৃত্য ১৯৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41                                          | •••            | 244         | সাধন-েটাই উন্নতির সোপান ; নৈরা <b>ন্তে</b> র ভরসা           | ter          |
| ১। বিষাচার্য ক্রীনীবিজনকুক গোৰারী ১ । ব্রীনীভানব্দার জীউ ১২২ বিশ্বের সাঠাক্রণ ব্রীবোসমান্ন দেবী ৮০ ৮। কাল্নার সিদ্ধভগরান দাস বাবাজীর আপ্রম ১২৪ বাক্লার ব্রীনীবেল প্রভূর বাটা ১০৮ ৯। নববীপের সিদ্ধ চৈতভাগাস বাবাজীর আপ্রম ১৯৬ বাক্লার ব্রীনীবেল প্রভূর ও তাহার ১০। ক্রীকারপুরের গোৰার্যী প্রভূর মাতৃসালর ১৯৬ ক্রিক্তিটিত ব্রীবিগ্রহের মূর্তি ১৯১ ১২। ব্রীবহাপ্রভূর পুরান চিত্রপট—ভাবাবেলে মৃত্য ১৯৬ ক্রিক্তিটার ব্রীনীবের সন্মুখ্য নাট্যনিদ্ধ ১১২ ১২। ব্রীবহাপ্রভূর পুরান চিত্রপট—ভাবাবেলে মৃত্য ১৯৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 1              | চিত্ৰ       | সচি                                                         |              |
| বিশ্বভাগ নাঠাক্রণ অধীবোসমারা দেবী ৮০ ৮। কাল্নার নিষ্ণভগবান দাস বাবাজীর আপ্রম ১২৪  অধিবাদাবী প্রভুর নাজিপ্রহ বাটি ০০০ ১০৮ ৯। নববীপের সিষ্ণ চৈতভাগস বাবাজীর আপ্রম ১৬২  বাব্লার অধিবাদ্ধ প্রভুর প্র তাহার ১০। শ্বীকারপ্রের পোবামী প্রভুর মাড্লালর ১৯০  অভিতিট কীবিপ্রহের বৃত্তি ০০০ ১১২ ১২। আব্দালর সংলগ্ধ কচুবন ০০০ ১৯৪  ব্যক্ষার অধিবাদির সন্মুখ্য নাটমন্দির ০০০ ১১২ ১২। আব্দালর স্বাদ্ধ কচুবন ১৯০  বিশ্বভাগীর অধিবাদ্ধ সন্মুখ্য নাটমন্দির ০০০ ১৯৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भी के किल्लाकार्थ के विशिव्यक्तक श्रीचार्यी |                |             |                                                             | > २ २        |
| প্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | (पर्वी         | ٧.          | 🗾 । কাল্নার সিদ্ধতরবান দাস বাবাজীর আশ্রম                    | 258          |
| বাৰ্লার শ্বীশ্বাবত প্রভ্র ও তাহার ১০। শ্বীকারপুরের গোবামী প্রভূর মাতৃলালর ১৯০ প্রতিষ্ঠিত শ্বীবিগ্রহের মূর্তি ০০০ ১১০ ১১। মাতৃলালর সংলগ্ন কচুবল ১৯০ প্রাক্তির শ্বীশিলর সমূবত্ব নাটমন্দির ০০০ ১১২ ১২। শ্বীমহাপ্রভূর পুরান চিত্রপট—ভাবাবেলে মৃত্য ১৯০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                | 3.0         | <ul> <li>৷ নবৰীপের সিদ্ধ চৈতঞ্চদাস বাবালীর আশ্রব</li> </ul> | >05          |
| প্রতিষ্ঠিত শীবিগ্রহের বৃত্তি ••• ১১০ ১১। মাতৃলালর সংলগ্ন কচুবল ••• ১৯৫  ক্রিছা ক্ষব্যার শীবনির সন্মুখন্থ নাট্যনিদ্ধ ··· ১১২ ১২। শীবহাগ্রভুর পুরান চিত্রপট—ভাবাবেশে নৃত্য ১৯৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                |             |                                                             | 35.          |
| র্বাহ্ কার্যনার জীমানির সন্মুখন্থ নাটমনিবর ১১২ ১২। জীমহাপ্রভুর পুরান চিত্রগট-ভাবারেশে নৃত্য ১৯৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                | >>•         |                                                             | 384          |
| Annual Control of the |                                             | t              | 225         | ১২। বীষহাপ্ৰভূব পুৱান চিত্ৰপট—ভাৰাবেশে দুভা                 | 386          |
| अने अविकासन्तर वालव गानर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ा अधिकायसम्बद्धाः मिन</b> न              | ***            | 34.         | ১०। बैङ्ग्लानक उक्काती                                      | 29.          |

শ্রীপ্রীগুরুদেবায় নমঃ

# প্রীপ্রীসদ্গুরুসঙ্গ।

### হতীয় খণ্ড

ঠাকুরের শ্রীব্বন্দাবন হইতে গেগুরিয়া আগমন ও

আশ্রমের তদানীন্তন অবস্থা।

শুক্ষণেব (প্রভূপাদ শুক্রীবিজয়ক্ষ গোষামী মহাশয়) ১২৯৬ সনের পৌষ মাস হইতে শুকুষাবনধামে বংসরাধিক কাল বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে মাঠাক্ষণ (শুনতী বোগমায়া দেবী) ১২৯৭ সদ্দেশ্ন ১০ই ফান্তন তারিথে দেহত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই ঠাকুয়, তাঁহার ধর্মঠাকুয়ারী (শুকুজা মুক্তকেশী দেবী), তাঁহার পুল্ল শুকোজাবন গোষামী, কল্পা কুতুবুজী (শুনতী প্রেমসনী) এবং আমাদিগের অক্সান্ত করেকটিকে সল্পে লইয়া শুকুন্দাবন হইতে হরিয়ারে পূর্ণকুল্পনার উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে যাইয়া তিনি অয় করেক দিন মাত্র অবস্থান করেন এবং বোগজীবনের বারা মাঠাকৃষণের অস্থি বন্ধকৃত্বে গলাগর্তে সমাহিত করিয়া, ঢাকা গেঙারিয়া যাত্রা করেন।

কিছুদিন পূর্বে ঠাকুর আমাকে জানাইরাছিলেন, "শীক্সই আমি গেণ্ডারিয়া বাইডেছি। স্থাবিধা বোধ করিলে, এখন হইতেই ভূমি সেখানে বাইয়া থাকিতে পার।" কোন্ দিন কোন্ সমরে ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিবেন, আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি সাতিশর উৎকর্চার সহিত্য, বাড়ীতে থাকিয়াই, ঠাকুরের ঢাকা আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আশ্বর্ধা এই বে, অকশ্বর্থি ১৩ই চৈত্র ঠাকুরের জন্ত আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি অমনি এক মাসের মন্ড আহারের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, ছোট দাদার (ব্রীবৃক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যারের) সঙ্গে ১৪ই চৈত্র গেণ্ডারিয়া আসিরা প্রছিলাম। ভানিলাম, ঠাকুর প্রত কলাই এথানে আসিরাছেন।

্রপ্রার হই বংসর পরে ঠাকুর ঢাকা পৃঁছছিতেছেন, সর্ব্বাই এ কথা ইতিপূর্বে প্রচারিত হইরাছিল।
স্বতরাং নানাস্থানহইতে শিশ্ব ও শিশ্বাগণ ঠাকুরের দর্শন আকাক্ষার গেগুরিরা-আশ্রমে আসিরা উপরিষ্ঠি
ইইফে সান্নিলেন। ঠাকুরের গেগুরিরাল প্রচিনাই প্রচিনাইটেই দীকালোভ চলিরাছে। ট্রিফ্

মাসের মাকি কর্মানে কত লোক বে ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিলেন, বসিতে পারি না। বরিশাল, ফরিদপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গুরুজ্ঞাতাদিগের সমাগমে, এখন আর আশ্রমে স্থান সন্থান হৈতেছে না। আশ্রমগণের আমাদিগের সভীর্থ শ্রুজ্ঞের শ্রীষ্ট্রুজ কুঞ্জবিহারী বোষ, ক্রীবৃক্ত রাধারমণ শুহ, শশীবাবুও সতীশবাবু প্রভৃতির বাড়ীও লোকে পরিপূর্ণ হইরা গিরাছে। আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরে ঢালা বিছানা করিয়া এবং ঐ ঘরের ছ'দিকের বারেন্দার চাটাই মাত্র বিছাইয়া বহু অবস্থাপর এবং সম্লান্ত গুরুজ্জাত রাত্রি যাপন করিতেছেন। ঠাকুর পুবের ঘরে আসন করিরাছেন। সেধানেও করেকজন শুক্ত্রাভাল রাত্রিতে থাকেন। ছোট দাদা, কুঞ্জবিহারী শুহ, সতীশচন্ত্র মুবোপাধ্যার ও আমি কোথাও স্থান না পাইয়া অগত্যা ভাণ্ডারঘ্রের এক কোণে কোনও মতে রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি।

রাজি শেব হইতে না হইতেই, থোল করতাল বাজিয়া উঠে। গুরুজাতারা সকলে মিলিত হইয়া, জোর-সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তিন চারি জন গুরুজাই ঝাঁটা লইয়া সমস্ত আশ্রম ঝাড়ুদিতে থাকেন। কেহ কেহ গোবর জল লইয়া আমতলা, ঠাকুরের আসনকূটীর, আশ্রমের উঠান ও বরের চারি দিকের পিড়া ও বারেন্দা সুর্য্যোদয়ের পূর্বেই লেপিয়া রাথেন। গুরুজাভূগণের মধ্যে জনেকেই আপন আপন ফাচ-অহ্যায়ী ঠাকুর-সেবার কোনও না কোনও কার্য্য লইয়া পরমানন্দে দিন কার্টাইতেছেন। মহাসমারোহের পূজা বা মহোৎসবাদি ব্যাপারে দিনটি যে ভাবে আনন্দ উৎসাহে চলিয়া যায়, আমাদেরও সকলের সেই ভাবে প্রতিদিন অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু ঠাকুরের জ্যেষ্টা কর্মা জীমতী শান্তিপ্রধা, করেকমাস পূর্বে তাঁহার পুত্র (দাউজী) জয়াগ্রহণ করিবার সময়হইতেই, জত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন, এখন মাড়বিয়োগ-সংবাদ পাইয়া, আরও কাতর হইয়াছেন। দিদিমা কন্তা-বিয়োগে অতিশর শোকাতুরা হইলেও, গুরুভগিনীদের সহিত সকাল বেলা এগারটা পর্যার আশ্রমন্থ সকলের আহারের বন্দোবন্ত লইয়া ব্যন্ত থাকেন। যোগজীবনের স্ত্রী পঞ্চাশ বাট জন লোকের রালা প্রতিদিন জবাবে ছ'বেলা প্রস্কলনে স্থাক্তর্মণে করিতেছেন; দেখিয়া সকলেই জ্বাক্ হইতেছি।

সকালে ৭টার সময়ে ঠাকুরের চা-সেবা হয়, পরে ব্রীক্তীটেতক্সচরিতামৃত ও শিখগুরুদিগের উপদেশু
ক্রাং ভক্তন-সম্বাদিত "গ্রন্থমাহেব" প্রভৃতি পাঠ হইরা থাকে। বেলা প্রায় এগারটা পর্যন্ত প্রত্যাহই
ঠাকুরের মর লোকে পরিপূর্ণ। আহারের পরে মধ্যাহে ঠাকুরের আসন আমতলার লইরা যাওরা হয়।
অপরাহ ৪টা পর্যান্ত ঠাকুর কাহারও সহিত কথাবার্তা বলেন না—ধ্যানস্থ থাকেন। স্পুতরাং অধিকাংশ
ক্রিকাভাই এই সময়ে আপন আপন স্থানে বাইরা বিপ্রাম করেন। নিয়ত একটি লোক ঠাকুরের
ক্রিকাভাই এই সময়ে আপন আপন স্থানে বাইরা বিপ্রাম করেন। নিয়ত একটি লোক ঠাকুরের
ক্রিকাভাই আমার্তিক বিনিরা, আমিই পাঁচটা পর্যন্ত ঠাকুরের কাছে বসিরা থাকি। সলা বৈশাশ
ক্রিকাভাইত পাঠ করিতে অহিরাছিলেন। পাঠের সমর শ্রুক্সাভারা কেই ক্রেক্ আমতলার উপ্রাক্ত

ইবা থাকেন ; কিছু পাঠান্তে সকলেই চলিয়া বান। স্থতরাং অপরাহু পাঁচটা পর্যন্ত আমতলা প্রার্ নির্জ্ঞানই থাকে। পাঁচটার পর ধীরে ধীরে লোকে পরিপূর্ণ হয়। আমিও ঐ সমরে ঠাকুরের আদেশাস্থ্যারে আমার আহারীয় প্রস্তুত করিবার জন্ত চলিয়া আসি। পাঁচটা ইইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠাকুর অন্ধ্রুলভাবে সকলের সলে শাস্ত্র, সদাচার, ধর্ম, সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাগাদি করিরা থাকেন ; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পরে, সমস্ত শুকুলাতা একত্রিত হইয়া বছ থোল করতাল সংযোগে উচ্চ সহীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এই সহীর্ত্তনের চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। খোল করতালের ধ্রমি, সহীর্ত্তনের রবে মিলিত ইইয়া, আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলে। মহাভাবের তরল প্রবল বেপে খন খন উরিয়া আশ্রমস্থ সকলকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল কি ভাবে বে চলিয়া যার, কিছুই আমাদিগের লক্ষ্য থাকে না। সহীর্ত্তনান্তে ঠাকুর সন্দেশ, বাতাসা, পৌজা, বরন্ধি প্রশৃত্তি মিষ্টার, স্বয়ং নিবেদন করিয়া, হরির লুট দিয়া থাকেন। তৎপরে সকলে স্ব স্থ আবানে চলিয়া গেলে, ঠাকুর আহারান্তে ছই এক ঘণ্টাকাল উপস্থিত শিশ্বগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া অবশিষ্ট রাজি প্রান্ধ একভাবে ধ্যানস্থ অবস্থায় কাটাইয়া দেন ; অতঃপর অর্ক্ত ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করেন। আশ্রমস্থ সকলের এই ভাবে দিন রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে।

### বৈশাখ, ১২৯৮ সাল। গঙ্গার প্রস্তর—গোরীশঙ্কর।

আৰু মহাভারতপাঠান্তে অপরাত্নে আমতলার ঠাকুরের নিকটে বিদিরা আছি, এমন সমরে অকভিদীনী এই বৈশাপ, অবুজ্ঞা মনোহরা দিদি আসিয়া তাঁহার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা ঠাকুরকে বলিলেন ; তক্ষরর। শুনিরা আশ্রুহা হইলাম। মাঠাকুরুণের দেহত্যাগের করেকদিন পুর্বের, মনোহরা দিদি ৬ অবুজ্ঞাবনে গিরাছিলেন। গত চৈত্র মাসের প্রারম্ভে ঠাকুর যথন হরিশ্বারে পূর্ণকুজ্বমেলার যান, অক্সান্ত শুক্তরাতা ও ভগিনীদিগের সলে মনোহরা দিদিও তথার গিরাছিলেন। হরিশ্বারে গঙ্গাগতে ও বালুচ্ছার ক্ষমর ক্ষমর অসংখ্য প্রস্তর্বও পড়িরা রহিয়াছে। তক্ষধ্যে স্থানা শুক্তর প্রভাবকর্করে লাল, নীল, সবুজ ও কাল রক্ষের চক্র, মালার মত, অতি পরিপাটার্রপে অভিত হইরা রহিয়াছে দেখা বার। আনের সমরে মনোহরা দিদি এক দিন নানা রন্তের চক্রবিশিষ্ট একথানা গোলাকার শিল ভূলিয়া আনিয়ছিলেন। তিনি গেণ্ডারিয়াতে আসিয়া, ঐ প্রস্তর্বও শর্মের ব্যরে টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিরা রাথিয়াছেন; কিন্তু স্ক্রেভি ঐ প্রস্তর্বও লাইরা বিবন বিত্রত হইরা পড়িরাছেল। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া, তিনি বিশিলেন, শ্রেরীয়ার হইতে আসিয়ার স্বর্ণের ক্ষমর একথানা নারা ক্রেণাল

কেন উহাতে সমরে সমরে মহাদেব ও ভগবতী দেখিতে পাই। গত রাত্রে আবার শুনিলার, প্রান্তর্মান আমাকে বলিতেছেন, 'গলাতে বড় আনন্দে ছিলাম, এ অবস্থার আমাকে এখানে আনিরা রাখিলে কেন ? আমার কেশ হইতেছে।' এরপ দেখি শুনি কেন, ব্রিভেছি না।" ঠাকুর কিছুল্প চুপ করিরা থাকিরা বলিলেন—"হরিদ্বারের গলাগার্ভের প্রস্তারকে গৌরীশক্ষর বলে। মহাদেব ও পার্বিভী উহাতে অবস্থান করেন; পূজা না ক'রে এ শিলা রাখতে নাই।"

দিদি প্রস্তরণপ্ত আনিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, "ভাই, এই পাধর আমি আর রাধ্তে পার্ব না, ভূমি এটি নিরে যা হর কর।" আমি প্রস্তরণপ্ত রাধিয়া দিলাম। বাড়ীতে গোপাল ঠাকুর আছেন, এই প্রস্তরণপ্ত সেই সঙ্গেই পুঞ্জিত হইবেন।

#### গোবর্জনের শিলা--গিরিধারী গোপাল।

ইরিষারের গলাগর্ভের প্রস্তারে মহাদেব ও ভগবতীর প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা গুনিরা, প্রশ্নীবৃন্দাবনথানের আর একটি আশ্রুবি ঘটনার বিবর মনে হইল। ঠাকুরের সঙ্গে যথন আমরা জীবৃন্দাবনে ছিলাম,
তথন একটির গুকুজাতা স্থামিলী ও গোবর্জুনে গিরাছিলেন। ইনি পূর্কেই গুনিরাছিলেন বে, ভগবান্
ভাই তিনি জীবৃন্দাবনে আলিবার সমরে বার থগু ছোট ছোট স্থন্দর শিলা তাঁহার ঝোলাতে ভরিষা
আনিয়াছিলেন। ক্রুবানীয়া গোবর্জুনের শিলা অক্তর লইতে দেন না, এই জন্ত স্থামিলী শিলা করাই
গোপনে সংগ্রহ করিয়া ঝোলার ভিতরে পূকাইয়া রাধিয়াছিলেন। ঠাকুরের পার্থের স্থারই গুকুজাতা
ভীধরের শ্বন্দর ছিল; স্থামিলীও জীধরেরই এক পালে আসন রাধিয়াছিলেন। তিনি প্রার সর্কারই
স্থারীয়া বেডাইতেন, ঝোলা-স্থানি সর্কান ঐ আসনের উপরেই পড়িয়া থাকিত। একদিন স্থামিলী প্র
শ্রীজ্ঞারে ক্রুবা হইতে গরিক্রমার বাহির হইলেন। জীধর মধ্যাক্ষে আহারান্তে আপন আসনে বিদ্বা
স্থাক্ষেন, ইঠাৎ দেখিতে পাইলেন, স্থামিলীর আসনের উপরে করেকটি বালক ধেলা করিতেছেন।

ভ বাবিনী—শীহরিনোংন চৌধুরী—বাড়ী ধান্নাই, কেলা চাকা। ইনি কিছুকাল চাকা প্রথমিক কলেবিবেট বিল ক্লি বিক্ষকা কার্য করিবাছিলেন। ছেলেখেলা ইইডে ই হার বর্ষোন্নকার হিল। বরোর্ছির সলে সলে ভাহার ক্লিব্যুক্ত কার্য করিবাছিলেন। আন বর্ম হইডে বহু চেষ্টা করিবাও প্রকৃত বর্ম লাভ করিডে পারিলেন না। বেধিনা, তিনি ক্রিক্তারে হতাশ হইনা পঢ়িলেন। বাবিলীর মুখে গুনিবাছি, ঐ সমরে তিনি মান্দিক ক্লেণ সভ্ করিডে বা পারিরা, এইকি আভি নির্মান হলে আলহত্যার চেষ্টা করিবাছিলেন। টক সেই মুমুর্জেই অক্সাথ ঠাকুর উ হাকে ক্লিন্ত বিদ্যা ক্রিক্তার ক্রিকেন। ঠাকুরের বিক্তে বীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরেই, বাবিলী সরকারি চাক্রিট বান্ধিরা বিলা ক্রিক্তার ক্রিকেন। অত্যপর ঠাকুরের বিকটে সন্ত্রাস আক্রের ক্তিপ্র নির্মাণ্ড করিবা উর্বাধন্তিলৈ বিলা ক্রিকেন্ত্রিক ক্রিকে ক্রিকেন্ত্রিকাব্যবহানে বাইরা উপস্থিত হইকেব। গুলার থকা তিন বহুকাল অব্যান্ধ করিবাছিলের।

তাঁহারা অধ্যরকে বলিতে লাগিলেন, "পোবর্দ্ধনে আমরা বেশ আনন্দে ছিলাম, আমালের এখানে একেন কলক কট দিছে ? খান করাও না, থাবার দেও না, এ ভাবে আর কডকাল আমালের এখানে রাধুবে ? এই কথা করটি বলিরা বালকগণ অকল্পাৎ অনুষ্ঠ হইলেন। অধ্যর আইকণ দেখিরা ভানিরা চমকিরা গেলুলন। কারণ কিছুই দ্বির করিতে না পারিরা ভৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে আসিরা সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

ঠাকুর ব্রীধরকে বলিলেন—"খাবার কিছু মিষ্টি আর পরিকার এক ঘটা জল একণি এনে গিরিধারী গোপালদের রিবেদন ক'রে দাও। হরিমোহনের ঝোলার ভিতরে গোবর্জনের শিলা আছেন, অমুসন্ধান কর্লেই দেখতে পাবে।"

শ্রীধর তখনই স্থামিজীর ঝোলা খুলিরা বারণগু শিলা দেখিরা অবাক্ হইলেন; অবিকল্পে থাবার আনিরা গিরিধারী গোপালদিগকে নিবেদন করিরা দিলেন। স্থামিজী সন্ধার সমরে কুলে আসিলে, ঠাকুর, ঘটনাটির উল্লেখ করিরা, তাঁহাকে বলিলেন—"রীতিমত সেবা কর্তে না পার্লে এ সব শিলা আন্তে নাই; কালই ভোরে গোবর্জনে গিয়ে রেখে এসো।"

স্থামিজীও পরদিন প্রত্যুবেই ঝোলা লইরা গোবর্জনে চলিরা গেলেন। শিলার মাহাজ্য তাবিরা তিনি সমন্ত রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। সমন্তগুলি শিলা কিছুতেই তিনি রাখিরা আনিতে পারিলেন না। দশ্ধও গোবর্জনে রাখিরা, অবশিষ্ট ছই খও কঠে ধারণ করিবার জন্ত সলে লইরা আনিলেন এবং কিছুকাল উহাদের সেবা পূজা করিরা, একখণ্ড সতীশকে দিলেকা সতীশ প্রতিদিন পুর শ্রদার সহিত উহা পূজা করিরা আনিতেহেন। স্থামিজী অবশিষ্ট শিলাখণ্ড লোণার মাছলীতে তরিরা, দক্ষিণ বাজতে ধারণ করিরাছেন এবং জল ও তুলনীর বারা প্রত্যুহ তাঁহার পূজা করিরা স্থাকেন।

### সতীশের প্রতি মায়াচক্রীর উৎপীড়ন।

আহারাত্তে ঠাকুর আমতলার বসিলে, আমিও তাঁহার নিকট আর আর দিনের মত হুই বক্টাকাল াই বৈশাধ, মহাভারত পঠে করিরা বসিরা রহিলাম। কিছুক্ষপ পরেই ত্রীধর ও সতীশ আসিরা ১১শে এখিল, রবিবার। তথার উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ধ্যানমগ্ন ছিলেন; একটু পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে, উহাদের সঙ্গে কথা-বার্তা আরম্ভ করিলেন।

ন্তীশহলে সুৰোপান্যান—বাড়ী চাকা, বাধিনান্তানে। ইঁহার সাংসারিক অবহা তেমৰ সন্তন্ন বা থাকার,
পাঠাবহার অবেক রেশ পাইনাছিলের। বাবা হ্রবহা তোগ করিনাঙ নিজ অন্যবসায়ত্বে ইবি এটে লু ও এক, এ,
পারীকার পুরণমেন্টের থেঠ বৃত্তি আও হইয়া বি, এ, পর্বাত্ত পঢ়িয়াছিলের। কিউ আক্ষিত্ত কোন কারণে পারীকা
বিতে বিশ্ব ঘটনা। ইংবালী এ সংস্কৃত জানান ইঁহার ফলত ক্ষম ছিল। প্রকল্পার আরতেই সভীগের প্রকাশের
আক্ষান্ত্র প্রকল্পান্তান বিশ্ব প্রকল্পান্তিন, নিউন্নায় আক্ষান্ত করিয়া ইবি আক্ষান্ত করিয়া ইবি

### **अधिनार्श्वाम**

্রীর্কার্ম সতীনকে বণিদেন—"সতীল, জ্রীর্কারনে বাওয়ার সময়ে রাস্তায় নাকি তুমি । মায়াটকে দৈখেছিলে ? ঘটনাটি ভোমার মূখে শুনি নাই, বল না শুনি।"

ঠাকুর কোনও কথা সতীশকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই, সতীশ আহলাদে আটথানা হইরা পিড়েন। ঠাকুরের আদেশ পাইরা, সতীশ আজ পুব উৎসাহের সহিত হাত মুখ নাড়িরা বলিতে नौत्रिलन--"পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইরা আমার মন অতিশর বারাপ হইরা গেল। আমি চারিদিকে <del>বেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সকলই অনার</del> ভাবিরা তথনই (হেড্মাষ্টারী) চাকরীটি ছাড়িরা দিলাম ও পদরতে **অ**বুন্দাবনে যাত্রা করিলাম। আগনি **অ**বুন্দাবনে আছেন ব্যানিয়া, আগনার সংক থাকিব স্কল করিয়া চলিলাম। আমি সমস্তিপুর হইতে রওয়ানা হইয়া পথে এলাহাবাদের নিকটে একস্থানে অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। তাঁদের সঙ্গে কিছু সমন্ন আমার থাকিতে ইচ্ছা हरेग.। একটি খুব তেজন্বী সন্ত্যাদীকে দেখিয়া, তাঁর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে খুব মাদর বন্ধ করির। বসাইলেন এবং আলাপাদি করিরা আমার সমস্ত অবস্থা জানির। নিলেন। ইংরাজী ্ৰেৰা পড়া শিধিরাও উদাসভাবে বাহির হইয়াছি জানিয়া, সাধু বড়ই সভট হইলেন। সাধু আমাকে বুলিলেন- "তোমরা মন, হোর তো কর রোজ ইংাই রহো।" রাস্তার ক্লেশে শরীর স্থামার খুব কাতর ভইরা পড়িরাছিল; সাধুও আমাকে খুব আদর যত্ত্ব করিলেন। ইহা ভগবানেরই স্থপা, ভাবিরা, হুই চার দিন সাধুর নিকটেই থাকিব স্থির করিলাম। করেকদিন পরে আমি একদিন 💐 বুন্ধাবনে মাইতে द्धाक व्हेमाम। जर्मन नामू बामात्क वित्तनन, "बाद्य, काहा यांब्र्टन ? वामाता नास्हे त्रव्हा, स्थाका এরাজ্নে বিজু বৃনু বাৰ্ত্তা।" আমি বাধুকে বলিলাম, "মহারাজ, আপ**ু রিজু ইটার !" বাধু খুব** ইতৰের সহিত আয়াকে বলিলেন, "তব্ক্যা, ভোন্হাম্কো ক্যা সম্বা ?" আমি বলিলাম, "আছে।, जान, राष्ट्रिंग कुछ निकारे मिथ्नाटन त्रक्टि ?" नांधू वनित्नम "है।, मिट्याटम ?" अहे बनिता नांधू শামার কণালে তার করেকটি অঙ্গুলি ম্পান করাইরা, হাত খুরাইতে খুরাইতে জিলটি তুড়ি দিয়া

জ্ঞান, এবং উপথীত পরিভাগি করিলা আজধর্ম একণ করেল। এ সমরে সতীপের সভালিটা, সরন্তা, উপাসনায় ভাষ, জ্ঞানাবারণ উৎগাঁক উন্তন গোধিলা, আমরা বিভিন্ত ক্ইরাজি। ইবি বাঁকা সভা ব্যবিভেন, গলু ভঙ্গ না নানিলা ভার্টিই ক্ষিতেন ও করিতেন। একত আমরা উবিধে পাগুলা সভীপ বলিয়া ভাকিভান। ১২১০ সকে অর্থারণ থাঁকে ইবি নাসুরের বিভিন্তে হীকালাভ করেন। ঠালুরের সকে ইবি পুথী বিয়াছিলেন।

विषय अवस्य करणाय गाँउणां कवित्यय वावित्य गाँउणां स्थिति । त्रीत स्थान स्थान प्रति क्षेत्र करणाय विषय व्याप विद्या स्थान । त्रीत स्थान स्थान विद्या स्थान स्

বলিলেন, "আব্ নারাচক্র কেখো।" ঐ সমরে আমি কেমন যেন হইরা গেলাম; আমার এক অকুর অবস্থা হইল। আমি অলোকিক দুল্ল সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম—চক্র, হবা, এব, উপপ্রহ সহিত সমস্ত ব্রহাও চক্রাকারে ঘ্রিতেছে, শত শত প্রহ উপপ্রহ ইতেছে, তাহারা বুরি শাইতেছে, আবার ক্ষম ক্রমে ক্রমে আনলা করিতেছে, আবার ক্ষম ক্রমে আহারাই ঘ্রিতে ঘ্রিতে শত শত ভীবণ নরকক্তে আমিরা পড়িকেছে, চীৎকার করিতেছে, দেই ইইতেছে। তিন দিন তিন রাগ্রি এই মায়াচক্রে কত কি বে দেখিলাম, বলিতে পারি না। এই সমস্ত দেখিলা কখনও বা আনন্দে মুগ্র হইরাছি, কম্মুক্ত বা আমার দার্যক দেখিলাম, ততক্ষণ ইইমের একবারের ক্ষম্বও আমার দারণ হর নাই ক্রমের অক্যাৎ চতুর্ব দিনে বেমনই আমার ইইনাম মনে পড়িল, মায়াচক্র অমনি অনুত ইইরা লো। এই অকুত ঘটনার সাধুকে আমার ইইনাম মনে পড়িল, মায়াচক্র অমনি অনুত ইইরা লো। এই অকুত ঘটনার সাধুকে আমার বিশেষ কল্যাণ হইবে মনে করিয়া, তাহার সেবার নিযুক্ত ইইলাম। তিনিও আমাকে সন্ম্যাস গ্রহণ করিয়া তাহারই সলে থাকিতে বাক্ষয়ের বলিতে শাগিলেন। ইচ্ছামান্তেই সন্ন্যাসী আমাকে আনারানে সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, এই বিশ্বানে আমি তাহার নিকটে সন্মাস গ্রহণ করিয়া ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের ক্রমের নিযুক্ত ইইলাম।

একদিন সকালে সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন—"চলো, ইহা আউর নেহি রহেলে।" বলিবামাত আমিও সন্নাসীর সঙ্গে বাইতে প্রস্তুত ইইলাম। সন্নাসী নিজ্যে আসন ভটাইর। অঞান্ত জিনিনের সঙ্গে প্রকাও একটি বোঝা সালাইয়া, আমার যাড়ে তুলিয়া জিলেম। আমিও তাহা লইরা সন্ন্যানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কতককণ পরে আমরা একট প্রাক্ত মর্বানের নিকটে উপস্থিত হইবাম। মর্বানটি এত বড় বে, তার অপর পার খু । দেখিতে: পাওরা বার। সন্মানী বলিলেন বে, মরদানটি পার হইরা বাইতে হইবে। বেলা ক্রুপুন প্রার দশ্টা, মরদানের উপর দিরা চলিলামা । সঙ্গে আমাদের আর একটি লোকও নাই, মর্লান্ও জনমান্ত मूछ, यु व अतिरक्रास्थ। नहानी चून क्रकट्टरण চलिएक गांगिरणन । विनय कांकी व्यास्था पाएक नहेंबा ভরত্বর রোঁলে আমিও জাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে গাগিলাম। হর্মল শরীরে একর্প পরিপ্রান আমি একেবারে অবস্তুর হটরা পড়িলাম। সন্ত্যাসীকে আমি একটু ধীরে ধীরে চলিতে বলার, তিনি বিরক্ত হট্যা পুৰ কৃষ্ঠণ পত্ৰে বলিলেন--"আহে চল ।" আমি তখন ভাবিলাম, 'এ স্থাবায় কেমন সাধু ? ক্লেনে আমার প্রাণ বার, একটু দরা হইতেছে না।' আবার ভাবিলাম—হিনি তা নিছ পুলব। বোধ হর भत्रीका कतिरक्टिन। देश काविरकरे सत्त केश्यार वाणिन, विक्रमा कावान क्यू हिनेनान, भहत. একেবারে ক্লাক বইরা পশ্চিদাব। তথন বোৰাট কত ভারী ভাবা শ্বন্ধ ক্লাইরা দিতে সাধুকৈ বিজ্ঞান कतिनाम "महाताम, पक्षाम् त्निह त्य, छर् कान् अक्ना त्वामा त्न मार्च महिं।" नीम् विवासन "मारक रोगांक कुछ निक् बाद हाजाजा जन किए धरि (न सहके।" जोवन क्यो किसना मानार मोनी

গরম হইল, বিষম রাগও হইল, অমনি মাখার বোঝাটি ছড়ুম্ করিরা ফেলিরা দিরা চীৎকার করিরা বলিলাম. "আরে শালা, ভূতের বোঝা আমার ঘাড়ে ?" সাধুর অনেক জিনিস পত্র ভালিরা চুরমার হইরা গেল। সাধু দেখিরা লাফাইরা উঠিলেন এবং কুৎসিত গালি দিতে দিতে চিম্টা তুলিরা আমাকে মারিতে দৌছিরা আসিলেন। আমার তথন আবার মনে হইল, 'ইনি তো মহাপুরুষ, ইহার প্রহারে আমার কল্যাণ্ট হটবে।' স্থতরাং না দৌড়াইয়া স্থির হইবা দাড়াইয়া রহিলাম। সাধুও প্রকাঞ্চ লোহার চিমটান্বারা সন্দোবে আমাকে পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন। আমার তথন মনে হইতে-ছিল, 'ভিতরে আমার বিষম রিপুর উত্তেজনা, সাধু দয়া করিয়া সেই রিপুগুলিকেই তাড়াইয়া দিতেছেন; স্থতরাং সাধু বেমন পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন, আমিও তেমন এক, ছই, তিন, চার, করিয়া গণিতে লাগিলাম। ক্রমে ছয়টি বা মারিয়া সাধু যখন সপ্তম বা আমাকে হাঁকিলেন, তথন আমি "দুর শালা! রিপ্\*তো ছম্বটা" এই বলিয়া দৌড় মারিলাম। সাধু গালি শুনিয়া আরও রাগিয়া গেলেন: চিষ্টা তুলিরা বিষম যমদূতের মত আমার পিছনে পিছনে ছুটিরা আসিতে লাগিলেন। 'এবার আমাকে পाहेरन नाथू चूनरे कतिरवन।' निकन्न र्त्विन्ना, आमि खानभरन मिष्टिक नाशिनाम। नाथू आमारक धरत ধরে অবস্থা দেখিরা, প্রাণ বাঁচাইবার অক্স উপায় না পাইয়া, সমূথে একটা জললাকীর্ণ পুরাতন কৃপ দেখিরা তাহাতেই লাফাইরা পড়িলাম। সাধু আর কি করিবেন চলিয়া গেলেন। কুপে জল খুব অল্প ছিল, কিন্তু উঠিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া উহার মধ্যেই পড়িয়া রহিলাম। চিম্টার আঘাতে নানাস্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। তথন এত কট হইতেছিল যে মনে হ'ল বুঝি মারা পড়িলাম। . 'এবার নিশ্চরই মৃত্যু' ভাবিরা একাস্ত মনে ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছুকাল ·পূর্ব্বে, করেকটি রাধাল ঐ স্থানে আসিরা উপস্থিত হইল। উহারা কাপড়ে কাপড়ে বাধিরা নীচে মামিরা অনেক চেষ্টার আমাকে উপরে তুলিল। আমার চলিবার সামর্থ্য ছিল না বুঝিয়া, সকলে আমাকে কাঁথে ভূলিরা মন্ত্রদানের একটা প্রাকাশ্ত গাছের নীচে রাখিরা চলিরা গেল। যাইবার সময়ে তাদের জিজ্ঞানা করিরাছিলাম, আমার ধবর তাহারা কোথার পাইল। একজন বলিল, "সাধুর তাড়াতে যথন তুমি দৌড়িয়া কুয়াতে লাকাইয়া পাড়লে, তথনই আমরা বছদূর হ'তে দেখিতে পাইয়াছিলাম।" এই বণিরা উহারা চণিরা গেল। আমি গাছতলার পড়িরা রহিলাম। সাধুর প্রহাতে শরীর আমার এত খারাপ ইইরাছিল যে বিষম অব ইইল। ছইলিন পর্যন্ত আমার পাশ ফিরিবার সামর্থ্য ছিল না। সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা হইয়াছিল। ভৃতীয় দিনে ক্ষা পিপাসায় ও শরীরের যন্ত্রপায় এত অস্ত ক্লেশ হুইতে লাগিল যে, মনে হুইল এবার বুঝি প্রাণ ধার। মাথা বুরিতে লাগিল, চারিদিক অক্কার শেখিতে লাগিলাম। কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া, সন্মুখের গাছটিকেই জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে ্ৰণিলাম—"হে বৃক্ষ, আমার প্রাণ বার, এ সমরে একটি ফল দিয়া আমাকে বাঁচাও।" এই প্রার্থনা করিরা বারংবার বৃক্ষটিকে নমন্বার করিতে লাগিলাম। তগবানের কি অভুউ দল্লা! হঠাৎ ঐ সমরে টপ্ করিরা একটি কল আমার সন্থাৰে পঞ্জিল। কলটি লাল, গোল, জীকলের মত বন্ধ, দেখিতে ঠিক

মাকাল ফলের স্থায়। আমি উহা পাইয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। একটু দ্বির হইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া উহা থাইলাম। এরপ ঠাওা স্থমিষ্ট ফল জীবনে আর কথনও আমি থাই নাই। ফলটি থাওরা মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে আমার শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হইল; শরীরটি নৃতন বলিয়া বোষ হইতে লাগিল। এ সমরে ফলটি কোথা হইতে আসিল অফুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, একটি কল বা ফুলও বুকে নাই। গাছটি ঝাপুরা, বট গাছের মত। ফলটি খাইয়া এত স্কৃত্ব হইলাম যে, অনায়াসে তিন ক্রোশ পথ চলিয়া একটি গ্রামে পাঁছছিলাম, কোন কটই আমার বোধ হইল না। তার পর সেই সাধুকে আর আমি দেখিতে পাই নাই।

ঠাকুর বলিংশন—"তাকে আর দেখ্বে কি ? সে ঐ দিনেই সমস্ত হারায়েছে। তার সিন্ধি, শুন্ধি সমস্ত ছুটে গেছে, এখন পাগলের মত সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দিন রাড যন্ত্রণায় ছট্ফট্ কর্ছে। এখন আর তার কিছুই নাই, সমস্ত নন্ট হ'য়ে গেছে।"

এ সব শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সিদ্ধ হ'বেও, মায়ুষ এত নিচুর হয় নাকি ?" ঠাকুর বিললেন—"তা হয় না ? সিদ্ধ হ'লেই সে ধার্ম্মিক হ'ল নাকি ? সিদ্ধ বলতে তোময়া কি মনে কর ? ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, ঐশ্বর্যসিদ্ধ, সিদ্ধ তো কতই আছে ! ধর্মের সহিত কোন প্রকার সংস্রব না রেখেও, লোকে কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছে ! সিদ্ধ হ'লেই সে ধার্ম্মিক হবে, ইহা কখনও মনে ক'রো না । আজ্ঞকাল সিদ্ধ লোকের অভাব নাই।"

জিজ্ঞাস। করিলাম—"ভূতপ্রেতসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক লোক নাই কি ?" ঠাকুর— "এ সব সিদ্ধদের যথার্থ ধর্ম্মলান্ড হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাহারা ভূতপ্রেতসিদ্ধ, তাঁহারা কি দেবদেবীর রূপও দর্শন করাইতে পারেন ?" ঠাকুর—"সকলেই বে পারেন:তা নয়, তবে কেহ কেহ পারেন। এবার শ্রীবৃন্দাবনে একটি সাধু এসেছিলেন, তিনি চতুর্জ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাতে পার্তেন। তিনি ভাল লোক ছিলেন।" প্রশ্ন—"নে কি রকম ?"

#### প্রেতের বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ—তৎসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

ঠাকুর—"একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি আমাকে বল্লেন, 'কাল সকালে একা আপনি আস্বেন, আপনাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাব।' আমি পারদিন প্রত্যুবে সাধ্র কাছে গেলাম; তিনি আমাকে বস্তে দিয়ে সম্মুখের ঘরে দৃষ্টি রাখ্তে বল্লেন। আমি সেই, ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখে ব'সে রইলাম। সাধু আমার কাছে ব'সে জপ কংতে লাগ্লেন। কিছুল্লপ পরেই দেখি, সুন্দর পরিকার চতুতুকি বিষ্ণুমূর্তি। কিন্তু বিষ্ণুমূর্তিকর্শন ক'লেও

একটা ভাব ভক্তির উদয় হ'ল না দেখে, সন্দেহ হ'ল। আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য ক'রে দেখ্লাম, শ্রীবৎসচিহ্ন বা শব্ম, চক্রন, গদা, পদ্মাদি ওতে কিছুই নাই। আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে নাম কর্তে লাগ্লাম। তখন ঐ মূর্ত্তি থরথর কাঁপতে লাগ্ল এবং বাবাজীকে বিলে, 'তুই আমাকে কার কাছে এনেছিস্, আমি যে টিক্তে পারি না ;' এই ব'লে অ**ল্লক্ষণে**র মধ্যেই মাটিতে প'ড়ে গিয়ে চি চি ক'রে চীৎকার কর্তে লাগ্ল। সাধু তথন অত্যস্ত অস্থির হ'য়ে বল্লেন,—'ছোড়্ দিজিয়ে মহারাজ। ছোড়্ দিজিয়ে।' আমি বল্লাম – "আমি তো ধ'রে রাখি নাই।" সাধু বল্লেন, 'আপ্ যো নাম কর্তে হাায়, ওহিসে বান্ধা গিয়া।' ঐ সময় দেখলাম বিষ্ণুমূর্ত্তি আর নাই, বিকটাকার এক প্রেত মাটিতে প'ড়ে ছট্ফট্ কর্ছে। আমি তখন ঐ সাধুকে খুব ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম—'তোমারা কাণমে বিষ্ঠা কাতে রাখা হাায় ? তোম প্রেতসিদ্ধ হো ?' সাধু বলিলেন —'হাঁ, মহারাজ। আপ্ ভগবন্তক্ত হ্মায়, হামারা মালুম নেহি থে। হামারা প্রেত ভগবস্তক্তকি সাম্নেমে ঠাহার্ণে নেহি সেক্তে।' আমি তাকে বল্লাম—"বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাও ব'লে লোকের নিকট হ'তে প্রতারণা করে তুমি টাকা পয়সা আদায় কর কেন ?' সাধু বল্লেন—'আপনি অনুসন্ধান কর্লে লান্তে পার্বেন যে সকলকে আমি এ মৃত্তি দেখাই না। যেসকল লোকের অর্থ মদ, বিশ্যা ও নানাপ্রকার বিলাসিতায় নষ্ট হয়, এই মূর্ত্তি দেখায়ে কেবল তাদের নিকট হ'তে মচুর অর্থ আদায় ক'রে থাকি; কিন্তু ঐ অর্থ হ'তে একটি পয়সাও আমি নিজের প্রয়োজনে ্যুর করি না। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভিক্ষা দারাই সংগ্রহ করি। যেসকল স্থানে লাভাব, ঐ অর্থ দারা দেখানে পুকুর বা ইন্দারা কাটিয়ে দিই, ছর্গমন্থলে রাস্তা প্রস্তুত করাই ও চু:খী দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায। করি। আপনি আর একে কফ দিবেন না, ছেড়ে দিন্।' আমি তখন চ'লে এলাম। আস্বার সময় সাধু খুব কাভর হ'য়ে আমাকে বল্লেন, 'বতদিন আপনি শ্রীরুন্দাবনে থাক্বেন কাহাকেও আমার প্রেতসিদ্ধির কথা বলুবেন না।' সাধুর কথামত, যত কাল জীবৃন্দাবনে ছিলাম কাকেও এ বিষয় বলি নাই, জাজই ভোমাদের নিকট বল্লাম। এই সাধু ভাল লোক ছিলেন।"

ক্ষিজাসা করিলাম—ভূত প্রেতও যখন বিষ্ণুমূর্তি বা দেবদেবীর ক্লপ ধারণ ক'রে দর্শন দিতে পারে, তথন প্রকৃত্ব ক্লপ এবং কপট ক্লপ বুঝ্তে পার্ব কি উপারে ?

ঠাকুর বলিবেন—"এ রূপের প্রান্তি দৃষ্টি স্থির রেখে, খুব তেজের সহিত নাম কর্তে খাক্লেই কপ্টে ক্লিং কখনও টি ক্বে না, অদৃষ্ঠ হ'য়ে বাবে। ফলার্ড কোনও দেবদেবী দর্শনমাত্রেই ঐ দেবদেবীর ভাব প্রাণে উদয় হবে। নাম কর্তে কর্তে ঐ রূপটি আরও উজ্জ্বল ও পরিকার হবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—উজ্জ্বল পরিকার রূপ তো প্রথম প্রথম প্রেতেরও দর্শন হয়েছিল, বলিলেন।
যথার্থ রূপ ও কপট রূপের আ্রকভিতে কি কোন রূপ বৈলক্ষণ্য থাকে না ?

গাকুর বলিলেন—"হাঁ, তাও থাকে। ভূতপ্রেতাদি দেবদেবীর আকার ধারণ কর্তে পার্লেও ঐ সকল দেবদেবীর চিহ্ন ধারণ কর্তে পারে না। শব্দ, চক্রন, গদা, পদ্ম এ সকল বেমন বিষ্ণুর চিহ্ন, সেইরূপ সকল দেবদেবীরই বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে। যথনই বে দেবদেবীর দর্শন হবে, লক্ষণগুলি তথনই মিলায়ে নিতে হয়। ঐ সময় খুব নাম কর্তে হয়; নাম কর্লে সমস্তই ধরা পড়ে। সতীশ নাম না ক'রেই তো গোলে প'ড়েছিল। নাম কর্তেই মায়াচক্র অদৃশ্য হ'লো, শুন্লে তো ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—শঙ্ম চক্র বা এরপে কোন বিশেষ চিহ্ন তো সদ্গুরুর নাই; স্বতরাং ভূত প্রেত সদ্গুরুর রূপ ধ'রে এলে, কি প্রকারে তাহা বুঝতে পার্ব ?

ঠাকুর বলিলেন—"ভূত প্রেত কি, দেবদেবী ঋষি মৃনিরাও সদ্গুরুর রূপ ধারণ কর্তে পারেন না। সদ্গুরুর রূপ দর্শন হ'লে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ক'রো না।"

গৈরিক ত্যাগ করিতে বলায়, ঠাকুরের সহিত সতীশের ঝগড়া।

সতীশ মারাচক্রীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অচিরে প্রীর্ন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে সমরে ১০ই বৈশাধ, পাগ্লা সতীশেব সঙ্গে ঠাকুরের যেরপে কথা-বার্তা হইরাছিল, আব্দ ঠাকুর ২ংশে এবিল, ব্ধবার। তাহা তুলিয়া প্রীধরেব সঙ্গে আনোদ করিতে লাগিলেন। পরিধানে হেঁড়া গৈরিক বসন—হাতে লছা বাঁশের দশু, চেহারা অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, সতীশ ঠাকুরের নিকট দাউন্ধীর মন্দিরে অক্ষাৎ উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামান্তে একটু স্থন্থ হইলে ঠাকুর সতীশকে বিজ্ঞানা করিলেন—"সতীশ! তুমি গৈরিক নিয়েছ কেন ? বীর্যাধারণ না হ'লে গৈরিক নিডে নাই; শাস্ত্রে নিবেধ জ্বাছে; তুমি গৈরিক ছাড়।"

সতীশ বণিণ— "আমি সন্ন্যানী হইরাছি, গৈরিক ও দও আমার সন্ন্যাসের চিহ্ন, ইহা ছাড়ব কেন ?" শ্বিশ্ব তথন বণিলেন, "সতীশ! গুরুবাক্য অগ্রাহ্ম করিম্না, ভয়ানক অপরাধ।"

সতীল মাথা ঝাড়া দিয়া হাত নাড়িয়া খুব তেজের সহিত বলিল, "খাঃ খাঃ খাঃ বাঃ বেটা। 'জাল । জাল বেটা। 'জাল বিছেনে প্ জাল কে ? গুলু তো প্রমহংসলী। দীক্ষার সময় উনি তো বলেছিলেন—প্রমহংসলী দীক্ষা দিছেনে ? উনিও প্রমহংসের শিশু, আমিও প্রমহংসের শিখা। উনি তো আমার গুলুভাই। গাঁখুসল কর্তে, এসেছি।" ঠাকুর বলিলেন, "ভূমি গৈরিক নিয়ে আমার কাছে তো থাক্তে পাবে না, অক্টরে 'গিয়ে থাক।"

গঙীশ বলিক-- "আৰু তো আমি আপনার অতিথি।"

ঠাকুর বলিলেন—"অভিথিক্সপে এসেছ ? তা হ'লে তোমাকে আর কিছুই বল্বার নাই
—আন তবে এখানেই থাক।"—এই বলিরা ঠাকুর সতীনের আদর যত্ন করিতে আমাদিগকে
আদেশ করিলেন। দিন রাত সতীশ আমাদের উপর হকুম চালাইরা ও খুব ক্রি করিরা কাটাইল।
শরদিন সকালে ঠাকুর সতীশকে ডাকিরা বলিলেন—"সতীশ! এক তিথির অধিক সময় অভিথির
তো থাক্বার নিয়ম নাই, এখন তুমি অভ্যন্ত্র যাও।" পাগ্লা সতীশ খুব চীৎকার করিরা বলিতে
লাগিল—"তা কেন? শান্ত্রে আছে, এক রাত্রি কারো সঙ্গে বাস কর্লেই, সে বান্ধব হর। স্বত্রাং
আপনি এখন তো আমার বান্ধব হইরাছেন, বান্ধবশৃত্ত হইরা কারো কোথাও থাকা উচিত নর। এখন
আর অভ্যন্ত বাইব না।" এই বলিরা সতীশ শরীর ঝাড়া দিরা আপন আসনে আরো আঁটিয়া বিসা।
সতীশকে গৈরিক ত্যাগ করিতে ঠাকুর বিন্তর বলিলেন। কিন্তু সতীশ কিছুতেই উহা ত্যাগ করিল
না। ত্রীবুন্ধাবনে পাগ্লা সতীশকে লইরা এবং ত্রীধ্বের পাগ্লামী লইরা ঠাকুর অনেক সময় আনক্ষ
করিতেন। ঠাকুর যাহাদের সঙ্গে, এবং দশজনার নিকটে যাহাদের কথা প্রসঞ্জে এক্রপ আমোদ করেন,
বেই সতীশ ও ত্রীধরই ধন্ত।

### ঠাকুরের প্রতি শ্রীধরের \* আকর্ষণ।

ব্দীর্ন্দাবনে এধর মাথা গরম হইলে সমরে সমরে বিষম পাগলামী করিতেন। এক দিন সামান্ত বিষর গাইয়া শুরুদ্রাতা শ্রদ্ধের ক্রীবৃক্ত কামিনী বাবুর সহিত ভয়ানক ঝগড়া বাধিল। ব্রীধর মাথা গরমে কোনও

ক্ষিতি বিশ্বত বাহ—ক্ষিত্ৰ কোন অভগত ভালার স্থিতট স্থান কাৰ ই হার ক্ষ্মান। সামাভ ক্ষেণ্ডা বিশিল্প কিছুকাল ইনি প্লিপের চাকরী ক্ষিণান্তিলেব। নেই সমনে ভারণরভা ভ কার্যক্ষতা ভবে ইনি সাধারবের ক্ষিটি বিশেষ প্রশংসাভালন ইইনাহিলেব। লৈক্ষকাল ইইনেই জীবনে ধর্মান্ত ক্ষিন্তা লভ্ত জীবরের অস্থান্ত উবকটা হিল। ক্ষমে নিটাবান প্রাক্ষরের স্থান ক্ষিত্র হিলা ক্ষিত্র নিটাবান প্রাক্ষরের স্থান ক্ষিত্র হিলা ক্ষমে ক্ষিত্র ক্ষান্ত ক্ষেণ্ডা ক্ষিত্র ক্ষান্ত ক্ষান্ত

কোনও বার পদের দিন পর্বান্ত কাণ্ডাকাগুজ্ঞানশৃত্ত থাকিতেন। কামিনীবার্ শ্রীধরকে ঐ সমরে তর দেখাইরা বলিলেন—'সাবধান হও, ঝগড়া কর্লে মার থাবে।" শ্রীধর ঐ কথা শুনিরাই উর্জনামে দৌড়িরা বড় রাস্তার যাইয়া এক পুলিশের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং খুব ব্যস্ততার সহিত চাৎকার করিরা পুলিশকে বলিলেন—"বাঙ্গালা মৃত্তুক হ'তে এক ভরন্ধর ডাকাত আসিরা আমাদের ক্ষেরহিয়াছে, সে আমাকে খুন কর্ত্তে চায়—শীঘ্র তাকে ধর, না হ'লে এখনই আমাদের মেরে কেটে একাকার কর্বে।" পুলিশ শ্রীধরের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কুশ্লে আসিল। কামিনীবার্কে দেখাইরা তখন শ্রীধর বলিল—"ইক্ষো পাক্ড়ো।" এই সময় আব আর বাহাবা ছিলেন, শ্রীধরকে প্র ধন্কাইরা বলিলেন—"শ্রীধর! এখনই ষেয়ে কামিনী বাবুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও, না হ'লে এস্থান হ'তে এ মৃত্তুর্ভিই চলে যাও।"

শ্রীধর বলিল—"মার্তে যে চায় তার দোষ হলো না! সে ডাকাত নয়! ডাকাতকে পুলিশের হাতে দেওয়াই অপবাধ হ'ল! এজন্ত আবার ক্ষমা! আমি ডাকাতের নিকট কিছুতেই ক্ষমা চাইব না।"

গীকাপ্রহণের পর বীধর ঠাকুরের সঙ্গভাড়া প্রায় কণনও হয় নাই। বীধরের ভার নোঞা চাল চলন ও খাভাবিক সরলতার ষ্টাত্ত লোকসমালে অতি বিরল। উঁহার প্রেণাচ অঞ্চলামুরাগ এবং অসাধারণ ওরুনিটা দেখিয়া অবাকু ষ্টাত্তি। ঠাকুরের অপ্রত্তীনের পর বীধরের আনন্দ উৎসাহ একেবারেই নিবিরা গেল। যে কর বৎসর জীবিত ছিলেন, দীব'নিবাসই উঁহার নিত্য-সহচর ছিল। এক্সিন জিল্লাসা করিলায— বীধর, দিন কি ভাবে কাটাও ?" বীধর বলিলেন, "ভাই। সকাল বেলা ধেকে ভাবতে থাকি কতক্ষণে সভ্যা হবে, আবার সভ্যা হ'লে ভাবি কতক্ষণে সভাল হবে—এই ভাবেই দিন ঘাইতেছে।"

১৬০৯ সালে, শীখন কিছুকাল কলিকাতা বাছ্ড বাগানে শীখুক লগবৰু হৈত্ৰ মহাল্যের বাসায় ছিলেন। ১২ই অন্তহান্ত্ৰণ শনিবার, এবোৰণী তিখিতে জকসাৎ কৰে পড়িয়া রাত্রি ঘলটার পর শীখর করেকটি গুল-আতাকে ভাকিরা বারংবার বলিকে লাগিলেন, "এহে, তোমরা জামার নিকটে এসো, জার জামি দেহত্যাগ কর্কো," বারের আলার নাথা গরন্ধ হইরা শীখর ঐ সব বলিতেহেন ভাবিরা, গুল্আতারা কেই ভাহার কথা প্রাঞ্চ কবিলেন না। ভোর বেলা মুক্তাে শীখর ঐ সব বলিতেহেন ভাবিরা, গুল্আতারা কেই ভাহার কথা প্রাঞ্চ কবিলেন না। ভোর বেলা মুক্তাে শীখর অহুবার অহুবার করিয়া কবিলেন না। ভার বেলা মুক্তা শীখর পারের বিহাবার হুইতে কিকিৎ সরিয়া উন্টাভাবে, মাথার দিকে পা এবং পারের বিবেশ মুক্তা বারা রাখিলা, সাইজে প্রধান করিয়া করিয়াছেন। প্রথম টিবকালের বত চলিরা বিরাহেন। শীখর সমল ভাবে ভূমিসলের নলাট এবং সন্থবের দিকে অপ্তালবন হুকুবর ক্রমারিত দেখিলা ঐ সময় সকলেরই এরুগ মারণা হুইল বে তিনি কাহারও দর্শনি পাইলা ভাহাকে ব্যারীতি সাইজি প্রধান করিতে করিতে বেহত্যাের করিয়াছেন। গুলুআতারা ভাহার প্রবিত্ত করিবা নিম্নতনার বাটে কইবা গিরা অর্থান করিতে করিবল। শীখর অপ্তালক বিরাহালে, নাথা-ভূমিনের গণারাভ গুলুআতারা সমহতত হুইরা সভীভূম মহোকাৰে ১৮ই বাহ স্বিকার শীব্রের পারণােশিক শিক্ষা সমারোহের সহিত্ত সভালের স্বিকার করিবলৈছে। শীব্রের প্রত্তিক বিরাহাল ব্যার পূর্বাপ্র ভ্রম্বারীতে বিরাহাল ব্যারীত স্থানার পূর্বাপ্র ভ্রম্বারীকে বিরাহাল বিরাহাল স্থানার পূর্বাপ্র ভ্রম্বারীকে বিরাহাল স্থানার পূর্বাপ্র ভ্রম্বারীকে বিরাহাল বিরাহাল করিবলৈ হাইলিকে বিরাহাল স্থানার পূর্বাপ্র ভ্রম্বারীকে বিরাহাল বিরাহালের সহিত্ত স্থানার স্থানার পূর্বার প্রত্তান সহিত্ত রহির্যাহে।

ঠাকুর জ্বীধরকে শাসন করিয়া বলিলেন, "এখনি তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও, এক্ষণি যাও।"

শীধরও 'এমন দক্ষে আর কথনও থাক্ব না—এখনি যাইতেছি' বিলিয়া, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইরা পড়িলেন। কতক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া শীধর কান্দিতে কান্দিতে কাতর হইরা ফিরিলেন ও ঠাকুরের পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীধর, গিয়েছিলে তে৷ আবার এলে কেন 📍"

শীধর হাউ হাউ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন—"কি কর্ব্বো ? ছেড়ে যে থাক্তে পারি না।" ঠাকুর শীধরের কথা শুনিয়া ছল ছল চক্ষে শীধরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তবে যাও, িয়ে ক্ষমা চাও।" শীধর যাইয়া অমনি কামিনীবাবুব পারে পড়িলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। ধন্ত শীধর ! অমুত তোমার গুরুর তোমার গুরুর প্রতি আকর্ষণ!

ঠাকুরের উপর সতীশ ও শ্রীধর উভরেরই অসাধারণ ভালবাসা, প্রাগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল; তাই ইহারা সময়ে সময়ে ঠাকুরের সহিত ঝগড়া করিত এবং মনোমত না হইলে ঠাকুরের কথায় প্রতিবাদ বা বিপরীত কার্য করিতেও কিছুমাত্র দৃক্পাত করিত না। শ্রীধর ও সতীশের এইরূপ বাহ্ অবাধ্যতা, বে ঠাকুরের প্রতি উহাদের অসামান্ত অহ্বাগেরই নিদর্শন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

### ছর্দ্দশাত্রস্ত পরশুরামের প্রতি মাধবের কুপা।

শহাতি গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে পরশুরাম আদিয়াছেন। ঠাকুর অনেক সমরে পরশুরামের কথা বিশিয়া বৈশাধ, ১১ই—১৫ই, থাকেন। ঠাকুরের শ্রীমুথে এই পরশুরামের কথা যেমন শুনিলাম, লিখিয়া এফিল, ২০৫—২০৫। রাখিতেছি। পরশুরাম ধামরাই গ্রামের এক জন বেশ অবস্থাপর উত্তি ছিলেন; তেন্দারতী কারবারাদিতে প্রামে দশজনের উপরে বেশ আধিপত্য করিয়া আদিতেছিলেন। আটাই পুশ্রমন্তান—সকলেই উপর্ক্ত, বিষয়কার্য্যে দক্ষ এবং উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। ছয়্ট ক্রন্তাও ভাল ঘরে সুংপাত্রে পরিগীতা হইয়াছিলেন। স্থেথ স্বছলে পরশুরাম দিন কাটাইতেছিলেন। অক্রমাং ছর্জনা আরম্ভ হইল। অর সমরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে আটাট পুশ্রই একে একে দেহত্যায়্ম করিলেন। কিরংকাল পরে পাঁচটি ক্রমারও মৃত্যু ইইল। একটিমাত্র র্থতী কল্পা বাঁচিয়া রহিলেন; ভিনিও ছরস্তুজন্ম বিধবা হইলেন। পরশুরাম কান্দিতে কান্দিতে অর্ক্র ইইলেন। অতির্ক্ক পতিকে ত্যাল করিয়া, শোকসন্তপ্তা ল্রীও ইইলোক হইতে বিদায় নিলেন। বিধবা একটি মাত্র কল্পা ব্যতীত, পরশুরামের সংসারে আর কেহই রহিল না। পিতার ছরবন্থা দেখিয়া বিধবা কল্পাট পরশুরামের নিকটে আনিলেন এবং প্রাক্তন্ত কর্মা করিছে লাগিলেন। এই সময় গ্রামের দশটি গোক, বাঁহারা পরশুরামের নিকটে ক্রমান করিলেন। এই সময় গ্রামের দশটি গোক, বাঁহারা পরশুরামের নিকটে ক্রমান করিয়া কল্পান প্রশুরাম করিয়া কল্পান করিয়া কল্পানর করিয়া কল্পানর করিয়া কল্পানর ক্রমান্ত করিয়া একজেট হইয়া অসহায়া ক্রমান ক্রাটির উপর নানাপ্রকার অত্যাচার

আরম্ভ করিল এবং বিষম কৌশল সৃষ্টি করিয়া অকালে বৃদ্ধ অদ্বেব একমাত্র অবলম্বন বাল-বিধবাটির প্রাণ নষ্ট করিল। কল্পার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পাষগুগণ, এক দিন রাত্রিতে পরগুরামের গৃহে প্রবেশ করিয়া সিন্ধুক ভালিয়া, কাগজপত্র যাহা কিছু ছিল লুটুপাটু করিয়া লইয়া গেল। বুদ্ধ আন্ধ শুভ ঘরে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। গ্রামেব একটি সামান্ত অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ, পরগুরামের ছর্দশা দেখিয়া দয়া করিয়া, তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু গ্রামের ঐ **হর্নভদের তাহা সহ** ছইল না। তাছারা সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া ব্লিল—'নির্বাংশে লোককে বাজীতে নিয়ে স্থান দিরেছ, শীষ্কই তুমিও নির্বাংশ হবে; তোমার সঙ্গে কোন প্রকার সংস্থব রাখিলে সামাদেরও বংশ থাকিবে না। এখনই তোমার বাড়ী থেকে ওকে তাড়ায়ে দেও, না হ'লে সবাই মিলে তোমাকে একখনে কর্ব।' ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া পরগুরামকে সকল অবস্থা জানাইলেন; পরগুরাম ওনিরা বলিলেন—'আমাকে স্থান দিলে আপনি বিপন্ন হইবেন ; শীঘ্র আমাকে মাধবের মন্দিরে রাণিয়া আস্থন।' পরশুরামের জেদ দেখিরা, ব্রাহ্মণ অগত্যা তাঁহাকে প্রতাক্ষ দেবতা শ্রীশ্রীমাধবেব বাড়ীতেই রাধিরা আসিলেন। মাধবজীকে যিনি যাহা ভোগ দিতেন, দয়া কবিয়া পবগুরামকে প্রসাদের কিছু আই প্রদান করিতেন। পরশুরাম তাহাই মাত্র আহাও করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। পরশু-রামের সকল দিকই শুক্ত হইরাছে; এখন আর কি লইন্না থাকিবেন ? দিবাবাত্ত কেবল 'মাধব মাধব' নামই ৰূপ করিতে পাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অন্ধ্র পরশুরামের প্রতি দ্যাল মাধ্বের কুপান্তি পড়িল। এক দিন মাধ্য পরশুবামকে বলিলেন—"পণশুরাম, আমাকে তুমি দেখুবে 📍 পরশুরাম বলিলেন—"ঠাকুর, আমি যে অন্ধ।" মাধব বলিলেন—"মাছা, তুমি একবার আমার দিকে তাকাও না 📍 পরভারাম মাথা তুলিয়া মাধবের দিকে চাহিতেই দয়াল মাধবের অস্কুত রূপ দর্শন করিয়া অমনি মুক্তি হইরা পড়িলেন। সেইদিন হইতেই আশ্চর্য্যভাবে উহার বাছ দৃষ্টিশক্তিও খুলিয়া গেল। পরভ্রাম আন্ট্রিশ মাতোরারা হইয়া দিনরাত দয়াল মাধবের নামে বিভোর ! এথন প্রায় সর্ব্বদাই মাধবের দর্শন পান। সকাজে বিকালে প্রত্যন্ত প্রতিঘরে যাইয়া মাধবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গ্রামের मकरनह अथन छैंदारक निक्ष भूकव विनिधा भन्नान करतन। अथन आव शतकतारमत करहे नक माई, পূর্ব শক্তরণও এখন পরশুরামের ক্লপা-ভিধারী এবং একাস্ত অমুগত হইয়া পড়িল। এই পরশুরাম এখন স্নামাদের গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আমাদের ঠাকুরকে 'মাধব' বলিয়াই ডাকেন; বধন তথন 'মাধব', 'আমার দয়াল মাধব' বলিয়া তব ভাতি করেন। পরভরামের অবস্থা, দেখিরা আশ্রমন্থ সকলেই অবাক্ হইরা বাইতৈছেন।

্র এক সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরশুরাম, এখানে এলে কেন ?" পরশুরাম বলিলেন—"আজ্ঞা, জান্তে পার্লাম, মাধ্ব গেখারিয়ায় আছেন।"

প্রায় ।—"তুমি বুড়ো মাছ্রব, রাস্তা চিনে এলে কিব্নুলো ?" পরশুরাম বলিকোন—"আমি তো আশ্রম চিনি না, চাকাতে আনুলান । একুলা কালো বেবে, ৯৪।>৫ বংসর বর্ষদ, আমাকে বলিল—'তুমি গেণ্ডারিক্সা-আশ্রমে বাণ্ড তো আমার সল্পে এস।' আশ্রমে কাছে এসে আমারে বলিল, 'এই আশ্রম, বাণ্ড।' তার পর আর সেই মেরেটিকে দেখুতে পেলাম না তথন সকলই বুঝিলাম। যে তো আর মেরে নম্ব। আমি আশ্রমে এসে দেখি—আমা 'মাধব' এখানে।"

পরশুরামের বয়স আশীর উপরে। তিনি সর্বাদাই মাধ্বের নামে দিশাহারা। বীষ্কু নবকুষা বিশ্বাস মহাশয় আহারের সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরশুরাম, ডাল কেমন লাগে ?"

পরশুরাম চমকিয়া অমনি বলিলেন—"আজ্ঞা হ! যা কইলেন, কিষ্টনাম বড় মিঠা।" পরশুরামের ক্ষনেক কথায়ই এইপ্রেকার আত্মহারা ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পরগুরাম সর্বাদাই সকলের নিকট বলিয়া থাকেন—"মাধব আমার বড় দল্লাল। তিনি আমার ছেলে মেরে সমস্ত জ্ঞাল নিয়া তাঁর ছুর্লভ চরণ আমাকে দিয়াছেন। এত দয়া মাধব না কর্লে আমার কি সাধা ছিল মাধবের নাম লই ?" পরগুরাম এসব কথা বলিতে বলিতে কান্দিয়া আছির হন, তাঁহার ক্রমবোধ ইইয়া যায়। 'মাধব আমার বড় দয়াল,' পুনঃপুনঃ এই কথাই তিনি বলিতে থাকেন।

পরশুবামের সন্ধন্ধে ঠাকুরের প্রশংসাবাদে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী শুহ মহাশরের কিঞ্চিৎ সংশার জিম্মাছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 'ঠাকুরু তো প্রায় সকলেরই এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইংার সন্ধন্ধেও বোধ হয় তাহাই হইবে।' সন্ধাা-কীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি আমতলার ঠাকুরের নিকট বিগন্ধা আছেন, কীর্ত্তন হইতেছে—ইতিমধ্যে পরশুরাম তাঁহার কাণে তিন বার "শুক্ত সত্য", "শুক্ত সত্য", "শুক্ত সত্য", "শুক্ত সত্য" এই কথা বলিয়া পিঠে ক্রেকটি চাপড় মারিলেন। ঐ সমরে কুঞ্জ বাবু অকম্মাৎ কেমন হইনা গেলেন। তাঁহার ভিতরে এক অন্তুত শক্তির খেলা হইতে লাগিল। জিনি

ঠাকুর যথন ধামরাই গিরাছিলেন, তথন পরশুরামের সহিত মাধবের মন্দিরে তাঁহার দেখা হর। পরশুরাম ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করেন বে, "আমি বেন মাধবের দর্শন পাই।" ঠাকুর তথন বলিলেন, "আপিনি ত মাধবের দর্শন পেয়ে থাকেন, তিনি ত আপোনার নিকটেই রয়েছেন।" ভাহাতে পরশুরাম বলিলেন—"এই মাধব নম্ন ইহার ভিতরে যে আর এক মাধব আছেন, তাঁকে নিম্নত দেখুতে চাই, তিনি মধ্যে মধ্যে উকি দিয়ে থাকেন।"

### স্বপ্ন প্রারক্ত এবং বিশুদ্ধ সান্ত্রিক দেহ বিষয়ে প্রশোভর।

ক্ষান্ধ কাল অৰুণোদৰে স্থান করিয়া আদি। আসনে ৰসিয়া ছিরভাবে একশত আটবার পার্বী বৈশাধ, জপ করিয়া হোম করিয়া থাকি। পরে প্রাণায়াম কুন্তকের সহিত কিছুক্তি ১০ই হইডে ৩২খে। নাম জপ করিয়া দীতা এক অধ্যাহ্ম পাঠ করি। তৎপরে ১১টা পর্যান্ত বিশ্বতিবার বিশিষ্ট বিশ্বতিবার থাকি। ঠাকুর এগাকনার সময় পোচে যান। জীধর ঐ সময়ে তথা কটাকে

জল তুলিরা, লেশটি ও বহির্মাস লইরা ঠাকুরের প্রতীক্ষার দীড়াইরা থাকেন। ঠাকুর পার্থানা হইতে আসিরা গা ধুইরা আসনে গিয়া বসেন। আহার বারটার মধ্যেই শেষ হয়। আহারের পর আসকার আমতলার লইরা বাই। ঠাকুর সন্ধা পর্যান্ত আমতলারই বসিরা থাকেন। ঠাকুর আমতলার বসিলে পর, ছই ঘণ্টা প্রাণ্ডিপ্রস ফ্লিংহের মহাভারত পাঠ করি; পাঠ শেষ হইলে পাঁচটা পর্যান্ত ঠাকুরের নিকটেই বসিরা থাকি এবং অবসর ব্রিয়া সময়ে সময়ে নানা সংশ্রষ্কু বিষয়ে প্রশ্ন করি। এক দিন কথার কথার ঠাকুরেকে আমার কয়েকটি অগ্রস্থান্ত জানাইলাম।

ঠাকুর শুনিরা কহিলেন—"সকল স্থাই অলাক নয়। অতীত জীবনের চিত্র অনেক সমর
স্থাপে দেখা যায়। ভবিষ্যৎ জাবনের ঘটনারও কথন কথন স্থাপ্ন আভাস পাওয়া যায়।
মাথা বা পেট গরম হ'লেও অনেক সময়ে এলো মেলো স্থা দেখা যায়। বে সকল স্থাপ্ত
দেখ্ছ, তার কতকগুলি জীবনে পরিণত হচ্ছে, আর কয়েকটি ভবিষ্যতে বুঝ্বে।" এই
বিনিরা ঠাকুর একটু থামিলেন। ভাগলপুরে ১২৯৭ সনের জৈঠ মাসে অর্কভন্তাবহার দেখুত্ব বা স্থা
দেখিরাছিলাম, তাহা ঠাকুরকে বলিলাম, শুনিরা ঠাকুর কহিলেন—"প্রকৃতিকে তৃত্ত কর্মেড
হবে। প্রকৃতিই এসে তোমাকে ঐরূপ বলেছিলেন। তুই উপায়েই প্রকৃতির তৃত্তি
সাধন করা যায়। এক বৈধ ভোগদ্বারা, আর এক সাধনদ্বারা। সাধন্দ্বারাই
ভোমাকে প্রকৃতির তৃত্তিসাধন কর্তে হবে। ভোমার পক্ষে সাধনই একমাত্র
উপায়।"

শিক্ষাসা করিলাম—"সদ্গুক্ষর আশ্রের গ্রহণ করবার পর মানুষ যে সকল কর্ম্ম করে থাকেন, ভাহা কি তথু পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রারন্ধের প্রভাবে না, স্বাধীন ইচ্ছার ? সার এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তি কর্ম করে নৃতন কর্মফলের স্ঠি করতে পারেন কিনা ?"

ঠাকুর বনিলেন—"বাস্তবিক সদ্গুরুর আশ্রেয় একবার নিলে মামুষ কখনই আর নৃতন কর্মের সৃতিই কর্তে থারে না। পূর্বর পূর্বর কর্মের ভোগই মাত্র কর্তে থাকে। সদ্গুরুর আশ্রেয় ভোগই মাত্র কর্তে থাকে। সদ্গুরুর আশ্রেয় নিয়ে মামুষ তুক্ষর্ম কর্তে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল চুক্ষর্ম্মে কখনই আবদ্ধ থাক্তে পারে না। তুক্মে কর্বার সময়ে, সেটা চুক্মে ব'লে বুক্তে পারে এবং তা থেকে বিরভ থাক্তে একটা চেন্টাও ভিতরে ভিতরে থাকে। শুধু প্রারক্তেই বেন বাধ্য করে ঐ সব কর্মা করারে নেয়। সদ্গুরুর আশ্রেয় নিয়ে বে নৃতন কর্মা কর্তে পারে না—এও তার শ্রেকটি প্রমাণ।"

জিজাসা করিলাম—"ভোগ কার হয়? আর এই ভোগের শেষ্ট বা কোন সময়ে, কিসে হ'লে থাকে ?"

ঠাকুর বলিলেন—সংস্কারবশতঃ ভোগটি দেহেরই হ'য়ে থাকে। শরীরটি যথন মাতুষের একেবারে বিশুদ্ধ সান্তিক হয়, তথনই ভোগের শেষ হ'য়ে থাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিশুদ্ধ সান্ত্ৰিক দেহ মামুৰ কি উপাব্ধে লাভ করতে পাবে 📍

ঠাকুর বলিলেন—"বিশুদ্ধ সান্ধিক দেহ এক নামসাধন বারাই লাভ হ'য়ে থাকে। খাসেপ্রথাসে নাম কর্লেই দেহটি সান্ধিক হ'য়ে যাবে। দেথ, খাস প্রখাস বারাই দেহ রক্ষিত হতেছে, খাসপ্রখাসের কার্য্য দেহের প্রতি পরমাণুতে হতেছে। রক্ত খাসপ্রখাসেই বিশুদ্ধ হতেছে, এবং দেহের সর্বত্ত সঞ্চারিত হতেছে। এক কথায়, দেহের ক্ষয়, রৃদ্ধি ও স্থিতি খাসপ্রখাস বারাই চল্ছে। এই খাস প্রখাসের সঙ্গে নামটি যখন গোঁথে বাবে, প্রতি খাসপ্রখাসেই যখন আপনা আপনি নাম চল্তে থাক্বে, তখন যেমনি খাসপ্রখাসের কার্য্য সমস্ত দেহে হবে, তেমনি নামের কার্য্যও প্রতি পরমাণুতে হবে। নামটি খাসপ্রখাসে মিলিত হ'য়ে গালে, ক্রেমে দেহটিও নামময় হ'য়ে যাবে। দেহ নামময় হ'লে উহাঘারা আর অভ্য কার্য্য হওয়া সম্ভব হবে না। শুধু সান্ধিক কর্ম্মই হবে। প্রতি খাসপ্রখাসে লক্ষ্য রেখে নাম কর। চেটা কর্তে কর্তে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"খাসপ্রখাসে যাদের নাম অভান্ত হরে যার, তাদের শরীরে কি বিশেষ কোনও টিক প্রকাশ পার ? যদি কেহ বলে যে আমার খাসপ্রখাসে নাম হয়, তার বাহিরের কোন্লক্ষণ খারা উহা সতা ব'লে বুঝ্ব ?"

ঠাকুব বলিলেন—"মুখে বল্লেই ত আর হবে না। শরীরেও যে তাদের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাবে। খাসপ্রশাসে নাম গেঁথে গেলে শরীরের চর্ম্মের উপরে এইপ্রকার চিচ্ছ পড়বে। লক্ষ্য কর্লেই দেখতে পাবে।"

এই বলিয়া ঠাকুব নিজেব অঙ্গুলিব পৃষ্ঠভাগে একপ্রকার চক্রাকার চিহ্ন দেখাইলেন। ছই হাতেরই সম্ভূত্ব অঙ্গুলিব পৃষ্ঠে ঐ প্রকাব কোঁকড়া কোঁকড়া ওঙ্কারবৎ চিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"অন্থি মাংস রক্তে ধবন নাম হইতে থাকে তথন ঐ সকলে কি নামের ছাপ পড়ে ?"

ঠাকুর বলিলেন—ব্রক্ষের শিরায় নামের স্বাভাবিক ছাপ তো শ্রীরন্দাবনে চক্ষে দেখে এসেছ। মাসুষের শরীরের প্রতিপরমাণুতে বখন নাম হ'তে থাকে, তখন অন্থি, মাংস্ক্রেডেও নামের ছাপ প'ড়ে যায়। মুসলমান্দের ধর্মগ্রন্থে একটি ফকির সথকে লেখা আছি বে, মখন জীবান্ধ রক্তপাত হ'ল, প্রত্যেক কোঁটা রজে "আনুরস্কুল হক্ " এই শব্দ অভিত বর্মেকে দেখুতে পাওয়া গেল। এবার অভ্যান্ধসময়ে তিন্ধীরন্দাবনে ব্যনার চভাতে এক

79

দিন সাধুদের দর্শন কর্তে গিয়েছিলান, বালির উপরে একখানা হাড় দেখে ডুলে নিলান, দেখুলাম সমস্ত হাড়খানিতে দেবনাগর অক্ষরে "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ" লেখা রয়েছে। হাড়খানা আমি সাধুদের দেখালান, তাঁহারা ধ্ব আশ্চয়ানিত হ'লেন। কোনও বৈষ্ণব মহাপুরুষের অন্থি স্থির করে তাঁরা সেখানি নিলেন এবং খ্ব সমারোহের সহিত মহোৎসব করে ব্যুক্তার চড়াতেই সম্বধিত্ব কর্লেন।"

আই কথা শুনিয়া কিছুকুণ পরে জীধর ও সতীশের নিকটে বিষয়টিব আগাগোড়া জানিবার অভ বিজ্ঞানা করিলান। তাঁহারা বলিলেন, ৮জীবুলাবনে অর্ককুন্তমেলার যমুনার চড়ার বছসংখ্যক বৈক্ষব সন্ধানী ও সাধুরা আসন করিয়।ছিলেন। একদিন সকালে ঠাকুর অক্ষাণ আসন হইতে উঠিয়া আর কোন দিকে লক্ষা না করিয়া, যমুনাব চড়ার ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুদের নিকটে না ঘাইয়ায়্রিল বিসার, সোজা চড়ার উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। একস্থানে পছছিয়া আয় বালির ভিতর ইইতে একথানা অস্থি বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন—"দেখ, কেঃনও মহাপুরুষের অস্থি, "হরেকুক্ষ' নাম লেখা রয়েছে।" ঠাকুর অস্থিবানি আনিয়া সাধুদের দেবাইলেন। সাধু সয়াসীয়া অস্থিবানি "হরেকুক্ষ" নামে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া সাঙ্গাঙ্গ নময়াব করিতে লাগিলেন। ঠাকুবের নিকট ইইতে ঐ অস্থিবানি চাহিয়া লইয়া, খুব আনন্দের সহিত সমস্ত সাধুবা মিলিয়া, সয়ার্জন-মহোৎসব করিয়া, মহা সমারোহে কেলীবাটের সিলিকটে যমুনার চড়ায় সমাধিস্থ করিলেন।

শ্রীরুলাবনে আমি শেষ পর্যান্ত ঠাকুরের সঙ্গে থাকিতে না পারায় তাৎসামিরিক আনেক ঘটনাই আমার জামা নাই। ঠাকুর সময়ে কথাপ্রসঙ্গে কোনও ঘটনার উল্লেখ কবিলে, তাহা যেমন তানি লিখিয়া রাখি। অতি সজ্জেপে ঠাকুর যাহা বলিয়া যান, তাহা পবিশ্বার রূপে জানিতে জীধর, সতীশ প্রস্তৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। ঠাকুরের শ্রীরুলাবনাবস্থান সময়েব অনেক অস্কৃত ব্যাপার এখন তানিতেছি।

### ধার্শ্মিকেরা সর্ব্বদাই বিনয়ী।

আৰু ঠাকুর কতক্পালি উপদেশ দিরাছেন। আমি ঐ সমরে অনুপত্তিত থাকাতে ছোট দাদা ্ শ্রীবৃক্ত সারদাকাক বন্দ্যোপাধ্যার ) আমার ভারে নীতে উহা তুলিরা রাধিরাছেন। কোন্ প্রশ্নের উপরে এই সকল উপদেশ, তাহা আমি জানি না। লেখা যেমন পাইলাম তেমনই তুলিরা রাধিলাম।

ঠাকুর।—"ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রপথ ধ'রে সর্ববদাই চল্তে হবে। যদি কোন সাধুনাক্য শ্বিষাক্য থেকে অন্য প্রকার হয়, তবে ঋষিবাক্যাই গ্রহণ করতে হবে। লোভ-মোহ-ইন্দ্রিয়-দমনাদি নিয়মগুলির উপরে সর্ববদাই দৃষ্টি রাখ্বে। না হ'লে সাধ্যে বিশুর শনিষ্ট হবে। বে সকল নিয়ম পদ্ধতির উপরে শ্রম্যাসমাল প্রতিষ্ঠিত র'য়েছে, তাই কিছুমান ব্যতিক্রেম কখনও করা উচিত নয়। কোনও প্রাণীর, এমন কি, উন্তিদেরও, কফের কারণ হবে না। হরিদাসকে সকলের সঙ্গে একত্র ভোজন কর্তে মহাপ্রস্কু কত অসুরোধ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা করেন নাই। বরং নিজেকে অত্যন্ত নীচু মনে ক'রে সর্বাদা ভফাৎ ভফাৎ থাক্তেন। রূপ সনাতন যদিও আক্ষাণের ছেলে ছিলেন, তথাপি সমাজের ও সকলের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চল্তেন। কখনও সাধারণের সঙ্গে একত্র, ভোজনাদি করেন নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক কিনা, স্বভাব দিয়েই ধরা যায়। ধার্ম্মিকেরা সর্বাদাই বিন্য়ী।"

দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর একটি গল্ল বণিলেন—"একদিন পোপ্দেখলেন বহু লোক একটি ভূলীলোকের কাছে যাচছেন। ঐ স্ত্রীলোকটির উপর খৃষ্ট আবিভূতি হয়েছেন, এইরূপ প্রচার। পোপ্রভৃই বাস্ত হ'য়ে পড়লেন। পোপ্রে ভাঁহার কাডিনেল্ বল্লেন—'আপনি একটু অপেকা করুন; আমি একবার দেখে আদি।' স্ত্রীলোকটির নিকটে কাডিনেল উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন—'ওরে, আমার জুভোটা খুলে দে তো ?' কাডিনেলের এইরূপ অবজ্ঞাসূচক কথা শুনে স্ত্রীলোকটি গ্রাহাই করলেন না। দর্শক্ষগুলীও ঐপ্রকার ব্যবহার দেখে অবাক্ হ'লেন। কাডিনেল্ স্ত্রীলোকটির অগ্রাহ্যভাব দেখে অমনি চ'লে এলেন, এবং আমুপুর্বিক পোপের নিকটে জ্ঞাপন ক'রে বল্লেন—'ঐ স্ত্রীলোকটি ভণ্ড, কখনই খুফ্ট উহাতে আবিভূতি নন। যদি খৃফ্টই আবিভূতি হ'তেন, তা হ'লে নিশ্চয় তিনি বিনয়ী হ'তেন এবং যা বলেছিলাম করতেন।……"

ঠাকুর বলিলেন—"জ্ঞানের সম্যক্ ব্যবহার কর্বে। কাকেও সহজে বিশাস কর্বে না। আবার বিশাস ক'বেও সহজে তাকে অবিশাস কর্বে না। জ্ঞান ও ভক্তি এ সকলই প্রকৃতির। দেখ, রামকৃষ্ণ পর্মহংস নিজে নিরক্ষর ছিলেন। অথচ মহা মহা জ্ঞানী লোকে তাঁর নিকটে ব'সে জ্ঞানলাভ কর্তেন। আবার মহাজক্ত লোকেরাও তাঁর চরণতলে বসে কভ ভক্তির উপদেশ শুন্তেন। তাঁকে জ্ঞানীরা মহাজ্ঞানী এবং ভক্তেরা মহাজক্ত মনে কর্তেন।"

#### আসন ও হোম বিষয়ে প্রশ্নোতর।

>শা বৈশাধ হইতে নিতা হোম করিতে ঠাকুর আদেশ করিরছেন। প্রতাহ স্কালে সানাজে নাম প্রাণারাম করিরা আমি হোম করিরা খাফি। ১০৮ট ত্রিপত্র বিষণত্র এক ছটাক স্বতের সহিত নিশাইরা মন্ত্র মনে করে করি করি—"অর্থরে স্বাহত্ত বিভাগ আন্ততি চেট। মাত্রত নিনাছেন—"বৈশ বট, অথশ্ব বা যত্ত্ততুশ্বুর কাঠে হোম কর্বে। এই মন্ত্র প'ড়ে প্রস্থানিত অগ্নিতে "আয়রে স্বাহা" ব'লে আছতি দিবে।" এই বদিয়া হোমের মন্ত্রটি বদিয়া দিলেন। গেগুরিরা-আশ্রমের পুক্রের দক্ষিণপূর্ব কোণে জীবুক কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশন্ন বনের মধ্যে একথানা ঘর করিল্লাছেন। ঐ মরে কেহই কোনও সময়ে থাকে না। নির্জ্জন পাইরা, কুঞ্জবাব্ব সন্থাতি অস্থুসারে, ঐ ঘরেই আমার আসন করিল্লাছিলাম। উপস্থিত সেই স্থানে বড়ই বিশ্ব দেখিতেছি, আশ্রম হ'তেও একটু তকাৎ; কি করিব আনি না।

আদ ঠাকুর আহারের পর আমতলার গিয়া বিদরা নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন—"উত্তরমুখ বা পূর্ববমুখ হ'য়ে আসন ক'রে হোম কর্বে। ভগবংপ্রীতি ইচ্ছায় বা নিজাম হ'য়ে বা কিছু কর্বে তা উত্তরমুখ হ'য়ে ক'রো, আর সকাম বা সকল্লিত কার্যা পূর্ববমুখ হ'য়ে করা বাবস্থা। হোম কর্বার সময়ে হোমধূম শরীরে লাগাতে হয়। না হ'লে দেহেতে হোমের ক্রিয়া তেমন হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই হোমের উপকাবিতা কি ?"

ঠাকুর বণিলেন—"হোমের উপকারিতা অনেক আছে, তাহা এখন জেনে প্রয়োজন নাই।
ঠিক্মত হোম ক'রে যাও, উপকারিতা নিজেই অমুভব কর্তে পার্বে। হোম ক'রে
হোমের ফোটা কপালে দিও। হোমের বিস্তৃতি দিয়ে ত্রিপুণ্ডু, কর্তে হয়়। মধ্যে
উদ্ধৃপ্ত প্রাক্ষণের করা ব্যবস্থা।"

আমি হোম বিভৃতিধারা সকালেই ত্রিপুঞ্ ও উদ্ধ পূঞ্ করিয়া হোমাস্তে হোমের ফোঁটা ধারণ করি।
ক্ষম হইতে আরম্ভ কবিয়া উভয় হস্তে পাঁচটি স্থানে এবং উভয় পার্থে, ছুইটি স্তনে, নাভি,
বৃক্ষ, কঠ, কঠের বিপরাত মেরুদত্তের উপুবে ও পূঠে নাভিমুলের বিপরীত স্থলে, সর্ক্তেই ত্রিরেথা
দিয়া থাকি।

### ेबार्छ।

মহাপ্রভুর ধর্ম ও আধুনিক বৈষ্ণবধর্মে স্ত্রীলোকের সংস্রব।

আমাদের দেশে হীন জাতি ছোট লোকদের ভিতরে, মহাপ্রাভুর প্রচারিত পরম বিশুদ্ধ বৈক্ষব
ধর্মের নামে, স্ত্রীলোকসংস্রবে যে সকল বীতৎস কাও অহরহঃ সংঘটিত হইতেতে,
লৈটি, ৪ঠা—১০ই।
তাহাতে বৈরাধী-বৈক্ষব কথাটার উপরেই বেন সাধারণ লোকের একটা অপ্রদা
নিশ্বিয়া স্থিয়াছে। উপস্থিত ভদ্রসমান্তেরও ছুই এক জন লোক এ স্কুল সম্ভানারে প্রবেশ করাতে,

সাধারণ লোকসমাজের যে কি বিষম ক্ষতি হইতেছে, বলা যার না। আজ করেকটি ভদ্রলোক আসিরা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশর, ইতর শ্রেণীর বাউণ বৈষ্ণবদের ভিতরে স্ত্রীলোক লইরা বে সাধন ভন্ধনের ব্যবস্থা আছে শুনিতে পাই, তাহা কি মহাপ্রাভুর ধর্ম ?"

ঠাকুর ভনিয়া কাবে হাত দিয়া বলিলেন—"রাম! রাম!! মহাপ্রভু শান্ত-সদাচারবিক্তম কোন অনুষ্ঠানই করেন নাই, বলেনও নাই। 'হরেনিম হরেনিম হরেনিম হরেনিম হরেনিম করেছেন। কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরস্থা।।' মহাপ্রভু মাত্র ইহাই প্রচার করেছেন। নাম কি ভাবে কর্ভে হবে তাও বলেছেন—'ভৃণাদিপ স্থনটেন তরোরপি সহিশুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনায়ঃ: সদা হরিঃ।' স্ত্রালোক হ'তে মহাপ্রভু কত তফাৎ থাক্তেন এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের ঐ সংক্রব থেকে কত সাবধানে রাখ্তেন, চরিতাম্ত প্রস্থ পাঠ করলেই তা বেশ বুঝা যায়। শুধু এদিকে কেন ? প্রায় সর্বব্রেই দেখা যায়, স্ত্রালোকের সহিত বিশেষ খনিষ্ঠতা রেখে বৈষ্ণবস্বালে ধর্মবিষয়ে বিষম অধাগতি হয়েছে। শ্রীবৃন্দান্বনেও দেখ্লাম—সংযোগা না হ'লে কারো ওখানে থাকা সহজ নয়।"

এই বণিয়া ঠাকুর একটি ঘটনার কথা বলিলেন। ঠাকুবের জীবুন্দাবনে বাস-সময়ে আমিও তথার ছিলাম। এই ঘটনাটি আমাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ জানা আছে; স্কতবাং তৎকাণীন ডারেরী হইতে এই মূলে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিতেছি। জীবুন্দাবনে একদিন একটি ভদ্র ঘবের ব্বতী আদ্ধাবমণী ব্যস্ততার সহিত আসিয়া ঠাকুরের জীচবণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন—"প্রভা আমি এ সমরে কি করিব বন্দুন।" ঠাকুব উহাকে বিষয়টি কি জিজ্ঞানা করার, জীলোকটি বলিতে লাগিলেন, "অর বরুসে ধর্ম্মোন্মত্ততা বশভঃ আমি তীর্থপর্যাটনে বাহির হইরাছিলাম, চারি ধাম পরিক্রমা করিয়া কিছু কাল হইল জীবুন্দাবনে আসিরা বাস কবিতেছি। এতকাল বেশ ছিলাম, কিছু-দিন হইতে কতকগুলি বৈক্ষব আমার পিছনে বড়ই লাগিয়াছে। তাহারা দিনরাত আমাকে আলাজনা করিতেছে। ভেক গ্রহণ করিয়া, বৈক্ষব নিরা সংযোগী হইরা, নাকি বুগল উপাসনা করিতে হয়, না হ'লে জীবুন্দাবনে বাস করা নাকি মহা অপরাধ, সকলে আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। জনেক বৈক্ষবই নিরত আমার নিকট আসিতেছেন, আর ভেক্ দিতে চাহিতেছেন। আমি আন্ধণের ক্যা, কিছু কাল হইল বিধ্বা হইরাছি। এখন কি বৈক্ষব গ্রহণ করিয়া বুগল উপাসনা করিতে আপনি আমাকে বলেন গুল

ঠাকুর বলিবেন—"দুফ্ট লোকেরা আপনার সর্ববনাশ কর্তেই এয়কল পরামশানতেছে।" শাস্ত্রে বরং ইহার বিক্লছেই আছে, বাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদের অধোগতি হয়। সংবোগী না হ'লে বুগল উপাননা ক্রানায় না, এরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই। বুগল উপাননা বরু নাই হবে; এসৰ চুক্ট লোকের পালায় প'ড়ে, জীলোকের সার সভীত্ব ধর্ম্মে কিছুতেই জলাঞ্চলি দিবেন না।"

ঠাকুরের কথা শুনিরা স্ত্রীলোকটি খুব সম্বন্ধী হইলেন। বৈষ্ণবদের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব না রাখিরা জ্ঞাপন মনে সাধন ভক্তন করিবেন সংকল্প করিলেন।

### সতীর রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্।

বৌৰনাবহার এই দ্রীলোকটি যথন একাকী চারি ধাম পর্যাচন কবিয়াছিলেন, তথন একদিন একটি ছাই লোকের উপদ্রবে পড়িয়াছিলেন। দ্রীলোকটি তাহা ঠাকুবকে বলিলেন। ঠাকুর অনেক সমরে এই ঘটনাটি বলিরা থাকেন। যথার্থ সতীর সহার ভগবান্। তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন। এই ভদ্রমহিলা বালালা দেশের কোন গ্রামের একটি বন্ধিষ্ণু পরিবারের প্রত্যধ্। স্বামিপুরাদি সম্বেও ধর্মের আকর্ষণে ইনি একেবারে অন্থির হইরা পড়েন। পদরক্তে তীর্থপর্যাটনে বাহির হইবার প্রত্যাশার, স্বামীর চরপে পড়িরা কিছুদিন অন্থ্যতি প্রার্থনা করেন। স্বামী তাঁহাকে নানাপ্রকাব সাম্বনা দিরা কিছুকাল মরে রাখিলেন বটে, কিছু অবশেষে একদিন রাদ্রি ছিতীর প্রহবের সমরে, তিনি সকলের মজ্ঞাতসারে, পাগলের মত ছুটিরা শ্রীশ্রীপুরুষোন্তমের পথে চলিতে গাগিলেন। সমন্তরীর্থদর্শনমানশে নিতান্ত অসহার অবস্থান্থও মনের আবেগে তিনি, একমাত্র পরিধের বন্ধ অবশ্বন করিয়া, একাকী ছুটিতে লাগিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে ভগবৎক্রপার নীলাচলে উপস্থিত হইরা, জিনি শ্রীশ্রীনীলাচলেছের দর্শন পাইরা ক্রতার্থ হইলেন এবং কিছুকাল তথার অবস্থান করিয়া, পরে সেতৃবন্ধ রামেশ্বরের দিকে চলিলেন। সেতৃবন্ধের গথে উাহাকে যে আক্রিক বিপদে পড়িতে হইরাছিল, ভিষেরে ঠাকুরের নিকটে যে ক্রণোপকথন হর, তাহা নিমে উদ্ধৃত করিবতেছি।

শ্রীধর ত্রীলোকটিকে জিল্ঞাসা করিয়াছিলেন, "একাকী যোবনাবস্থার নানা স্থানে অমণকালে কোখাও কোন প্রকার বিপদ্ ঘটে নাই তো ?" ব্রীলোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "গুপবান্ যাহার সহার, আহার আবার বিপদ্ কি ? তবে এক দিনের একটি ঘটনার কথা আপনাদিপের শীতরণে নিবেদন করিতেছি—ইঞ্জিজগল্লাথদেবকে দর্শন করিলা বামেশ্বর সেতৃবন্ধে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পঞ্জিলাম। ভাল সন্ধী না কুটাতে, একাকীই দক্ষিণ দিকে যাতা করিলাম। একদিন সমস্ত রাজা চলিয়া বিশ্রামের কোনও নিরাপদ্ স্থান না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পঞ্জিলাম। পথ অতিশ্ব কুর্গম, একার্ড নির্মান ; একটানা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই কোনও নির্মান শ্রামেন গার্লের এক-শান্তি, ক্রেকটি শান্তম্বি সন্ধ্যানী বিনিয়া আছেন। ইয়াদিগকে লেখিয়া তরুসা হইল। তাই ঐ স্থানে আশ্রের নিলাম। কিন্ত রাজি একটু অধিক হইতেই সন্ধ্যানীর কিন্তিব ব্যবধানে, অন্ত এক্টি আজোর চলিয়া সেলেন। একটিমাত্র বিলিপ্ত ব্যবধানে, অন্ত এক্টি আজোর চলিয়া সেলেন। একটিমাত্র বিলিপ্ত স্বর্মান সাম্বানী বি

নিকটে আদিরা বদিলেন এবং নানাপ্রকার কথা বলিতে বলিতে ভিতরের ছাইভিপ্রার ব্যক্ত করিলেন। আমি তথন বড়ই দক্ষটে পড়িলাম। কিছুক্রণ আমি অবাক্ হইরা রহিলাম। অবলা নারী নির্জ্জন স্থলে নিশাকালে অতিবলিঠ কামুকের হাতে পড়িরা কি উপারে রক্ষা পাই, ভাবিতে লাগিলাম। সাধুকে ছু' চার বার হাতজাড় করিয়া, তাঁহার চেটা থামাইতে প্ররাস পাইলাম, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। সাধু মাটতে কেলিয়া দিয়া, আমাকে টানাটানি করিতে লাগিলেন। আমি তথন আর কি করিব ? "মা জগছছে।" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। সাধু মহাবলিঠ, বিষম উত্তেজনার অবস্থার সজোরে আমাকে বেমনি মাটতে টানিয়া কেলিল, অকক্ষাৎ একটি প্রকাশগু বাঘ আদিয়া লাফাইয়া উহার ঘাড়ে পড়িল এবং মুখে করিয়া পলকের মধ্যে অদৃশ্র হইল। পরদিন নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা আদিয়া দেখিলেন, কিছু তফাতে এক স্থানে সাধুর মৃত দেহ ঘাড়-মট্কান অবস্থার পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা বলিলেন, আর কথনও তাঁহারা এই গ্রামে বাঘ আদিতে দেখেন নাই, অথবা বৃদ্ধদের মুখেও কথন এই গ্রামে কোন কালে বাঘ আদিয়াছিল এমন কথা গুনেন নাই। ঐ সাধু বছকাল কুটিরেই বাস করিতেছিলেন। জগদশার ক্রপা অতি অস্কত।

স্ত্রীলোকটি যথন এই কথা ঠাকুবেব কাছে বলিরাছিলেন, আমি তথন সেখানেই থাকিরা ঐ সমস্ত কথা শুনিরাছিলাম। ঐ প্রকারের আরও একটি ঘটনা ঠাকুর সেই সমরে বলিরাছিলেন; তাহা সেই সমরের ডারেরী হইতে নিমে উদ্ধৃত করিতেছি—

যথার্থ সতী বিপন্না হইলে ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা কবেন, ইহার প্রমাণ দেখাইতে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বর্দ্ধনান জেলার অন্তর্গত কোনও এক প্রামে একটি ভন্তলোকের বাস ছিল। যৌবনাবস্থারই রোগগ্রস্ত হইরা তিনি আফিং ধরিয়াছিলেন। একদিন স্থানাস্তরে বাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি নিজ যুবতী জীকে মাত্র সঙ্গের, পদব্রজে রওয়ানা হইলেন। সদ্ধার কিঞিৎ পূর্বের্ক পথিমধ্যে আফিমেব অভাব হইল, ব্রাহ্মণ অন্থির হইরা পড়িলেন। অল্প সমরের মধ্যেই তিনি ধরাশারী ইইরা ঘন ঘন হাই তুলিয়া দীর্থনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বল্পণার ছট্টট্ট করিতে করিছে ছংসহ ক্রেণ প্রকাশপূর্বক জীকে বলিলেন—"ওগো। আর আমি সইতে পারি না, শীল্প আফিং আনিরা দিয়া প্রাণ বাঁচাও।" স্থামীর ঐ অবস্থা দেখিয়া বিষম বিপদ আশকা করিয়া, জী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়ানিকটবর্ত্তী প্রামে প্রবেশ করিলেন, এবং কোথার আফিং পাওয়া বাইবে অনুসন্ধান করিয়া অন্থিরিছের বাড়ী বাড়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন, ঐ প্রামে এক ব্যক্তির নিকট আফিং আছে; ক্রিছ তিনি ভরতর মাতাল।' বুবতী অগত্যা মাতালের ঘারেই গিয়া উপস্থিত ইইলোন। আফিমের ক্ষাত্রের্ব স্থামার জীবন সংশ্রাপন্ন জানাইয়া, অতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তেত হইরা, ক্ষান্তিক্ত জাতির কাজরভাবে মাত্রালের নিকট আফিং প্রার্থনা করিলেন। মাতাল বলিল—"ওলো, খানীর ক্রের্ব বার্থাই দর্মণ থাকে, তবে আফিং নিতে পার ; মদ, পাঞ্ছা বাহা চাহিবে দিতে পারি, কিছ মূল্য নিবা না : ক্রিছেনা ক্রের্ব ক্রের্ব বার্থাই দর্মণ থাকে, তবে আফিং নিতে পার ; মদ, পাঞ্ছা বাহা চাহিবে দিতে পারি, কিছ মূল্য নিবা দিব না : ক্রিছেনার ক্রম্ব তোমার দেহটি আমাকে দান করিতে চইবে, না ছ'লে দিঘ্য না

নিশ্চর জানিও।" জ্বীলোকটি বড় অমুনর বিনর করিলেও মাতাল কিছুতেই জাঁহার কথা প্রাছ করিল না। বুবতী নিরুপার হইরা স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইরা সমস্ত ব্যাপার স্বামীকে জানাইলেন। স্বামী তখন আফিমের অভাবে যক্ষণার ছট্ডফ্ট করিতেছিলেন; স্থতরাং কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশৃত্ত হইরা বলিরা ফেলিলেন, "ওগো! আমার প্রাণ যার, যেখান থেকে যে ভাবে পার, আফিং আনিরা দিয়া আমাকে বাঁচাও।" বুবতী বিষম সমস্তার পড়িয়া গেলেন। একদিকে স্ত্রীলোকের সার ধর্ম সতীম্বের নানা, আর একদিকে স্ত্রীর আরাধ্য দেবকা পতির অপমৃত্য। সতী ভগবান্কে স্বরণ করিতে করিতে মাতালের নিকট উপস্থিত হইয়া, মাতালের চরণ ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনি আমার এই দেহ প্রহণ করিয়া ইহার বিনিময়ে আমার স্বামীর জাবন দান করুন। আমাকে এই পাপে নরকে যাইতে হয় আপত্তি নাই, স্বাপনার যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু শীন্ত আফিং দিয়া আমার মর্পাপ্তর স্বামীকে রক্ষা করুন।"

ভগবানের কি অস্কৃত দয়। গতীর কি অস্কৃত শক্তি । যুবতীর করম্পর্ণে মাতালের কি এক অবস্থা হইল, মাতাল চমকিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ যুবতীর চরলে মন্তক রাথিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, "মা, আমায় ক্ষমা কর ; তোমার কুপায় আজ আমার পুনর্জন্ম লাভ হইল। আমি অত্যন্ত হরাচার, মদ, গাঁজা, আফিং সমন্ত নেশাই করিয়া থাকি, কিন্তু আজ হইতে আমি সমন্ত নেশা তাগে করিলাম, তোমার যত ইচ্ছা আফিং লইয়া যাও। মা, তোমার মত হর্দ্ধশা আমার স্তীরওতো ঘটিতে পারে। জীবনে আর নেশা বস্তু ম্পাল করিব না।" যুবতী আফিং নিয়া স্থামীর নিকটে গতিছিলেন; দেখিলেন, স্থামী থদিয়া খুব কান্দিতেছেন। স্থামীর হাতে আফিং দিতেই তিনি উহা ইতিয়া কেলিয়া বলিলেন, "আহা। আমার জন্ত তোমার সার সতীত্ম-শ্রমি তুমি অনায়াসে বিসর্জন দিলে। যিক্ আমার জীবনে। এ জীবন যাওয়াই তো ভাল। আর কথনও আফিং ম্পাল করিব না, প্রাণ য়ায় যাক্। তুমিই বস্তা, তুমিই যথার্থ সতী।" স্ত্রা তথন কান্দিতে কান্দিতে স্থামীর চরণে ধরিয়া, ভগবানের অম্কৃত কুপায় তিনি যে ভাবে এই বিষম সন্ধটে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা জানাইয়া স্থামীকে শাস্ত করিলেন।

#### হোমের উপকারিতা ও প্রার্থনায় অমুতাপ।

আজ মাসাধিক কাণ হইল, নির্মিতরূপে অহদরে বুড়ীগলার লান তপণ করিরা আশ্রমে আসি এবং বেলা নরটা পর্যান্ত আসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকি। বাড়ী হইতে সক্ষতুষ্ত্রের কাঠ ও বিশুদ্ধ সুবার্থক আনিরা রাখিরাছি। সকালে কিছুকণ গারতীজ্ঞপান্তে, অথপ্তিত বিশ্বপত্রন্থারা ঠাকুরের আদেশ অস্থান্তে প্রজ্ঞানিরা রাখিরাছি। সকালে কিছুকণ গারতীজ্ঞপান্তে, অথপ্তিত বিশ্বপত্রন্থারা ঠাকুরের আদেশ অস্থান্তে প্রজ্ঞানির প্রজ্ঞান্ত করির। কিছুদিন্যাবং পবিত্র হোক্ষান্ত, আসির ভাকির আকি, এবং বুব উভ্তমের সহিত্র প্রাণান্ত্রাম ও নাম করি। কিছুদিন্যাবং পবিত্র হোক্ষান্ত, আসাল ছাড়িরাও, গমরে সমরে অমুভব করিরা আসিতেছিলাম; কিছু আনুকাণ হোমগন্ধ আমাকে আর

ছাজিতেছে না। প্রায় সর্কাদাই বেধানে দেখানে এই অন্ধৃত হোমসদ্ধ পাইবা, আদি একেবারে মুর্ক ছইরা পাড়িতেছি। নিরত হোমগদ্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিরাছে। এই পবিত্র হোমগদ্ধের প্রতাবে চিছের প্রফ্রেলতা, বনের উৎসাই উদ্ভম ক্রমশং বৃদ্ধি পাইতেছে। নাম স্ক্র্লেট্ডাবে, খুব তেজের সহিত্য, রনাম হইরা প্রতিনিরত ফুটিরা উঠিতেছে। গদ্ধ নামের, এবং নাম গদ্ধের, প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছে। বন আর অন্ধ দিকে বার না, গদ্ধে মাতিরা নামেতে নিবিষ্ট হইরা রহিরাছে। অমূদরে নান করিরা আশার ছরটা পর্যন্ত আনাহারে থাকি; অবসরতা, ক্র্মা ভ্রুটা প্রিকা। পূর্বের বাহারা আমার গানে ছর্পের ছর্গন্ধ পাইরা সমরে বিরক্ত হইরা তফাৎ থাকিতেন, আজকাল তাঁহারাও এই হোমগদ্ধ পাইরা আমার গা খেঁবিয়া বনেন, গারে হোমগদ্ধ হইরাছে বিলয়া পরস্পার আলোচনা করেন। আমি ক্রিছে গায়ের গদ্ধ কিছুই বৃদ্ধি না, সর্কাদাই সর্কাত্র হোমগদ্ধ পাইরা দিশাহারা হইরা বাইতেছি। বিশুদ্ধ গায়ের গদ্ধ কিছুই বৃদ্ধি না, সর্কাদাই সর্কাত্র হোমগদ্ধ পাইরা দিশাহারা হইরা বাইতেছি। বিশুদ্ধ গায়ের গদ্ধ কিছুই বৃদ্ধি না, সর্কাদাই সর্কাত্র হোমগদ্ধ পাইরা দিশাহারা হইরা বাইতেছি। বিশুদ্ধ গায়ার বিদ্ধৃতেই শান্তি হইতে না। ঠাকুর আমাকে কেন অনর্থক আশুনে পোড়াইরা ফেলিতে বিলিকেন, সমরে সমরে আমার এই থটুকা উঠিত। আশ্রুটা ঠাকুরের দয়া। এই ভাবেই প্রতি সংশরের হাত ছাইতে রক্ষা করিও। অর ঠাকুর। যায় ঠাকুর। দয়া কর। এই ভাবেই প্রতি সংশরের হাত ছাইতে রক্ষা করিও। অর ঠাকুর।!

আশ্রমের গশ্চিম দিকে শ্রীযুক্ত রাধারমণ শুহ মহাশরেব বাড়ীর দক্ষিণাংশে পশ্চিত মহাশর ও প্রবেষ শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশাস মহাশরের রান্ধার ও থাকিবার হু'থানা খর আছে। যাবতীর প্ররোজনীর বন্ধ নিজেরাই সংগ্রহ করিরা আহারাদি ব্যাপারে আশ্রম হইতে শ্বতম থাকিরা উহারা আনন্দে ভজন সাধন করিতে করিতে দিন কাটাইতেছিলেন। সম্প্রতি ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবন্ত আশ্রমেই হইরাছে। তাঁহাদের রান্ধাখরটি শৃশু পাইরা আমার আসন ঐ খবে আনিবার প্রযোগ পাইলাম। ক্ষালের ভিতরে দরকা-শৃশ্ব কাঁকা খবে আসন, বন্ধ ও হোমেব খুভাদি সমন্ত ক্রব্য রাধিরা ঠাকুরের নিকটে সারাদিন থাকার উদ্বেগশৃন্ধ হইতে পারিতেছি না। গেশুরিয়ার ক্ষাপ্রে বাধের আর্জার নাই, সাশ্রম বিজ্ঞর; রাত্রিতে ঐ খবের ঘাইরা একাকী আমাকে থাকিতে অনেকে নিবেধ করিতেছেন। একটু বাকি বিলরা, রাত্রিতে যে আনন্দ সকলে ঠাকুবকে লইয়া ভোগ করেন আমি ভাহাতে বঞ্চিত।

জার একটি ঘটনার আমার চিত্তকে বিষম অন্থির করিরা ফেলিয়াছে। বন্ধার কিঞ্চিৎ পূর্কে একদিন আমি আশ্রমে রারার নিযুক্ত আছি, ভরন্ধর মেখগর্জনসহ অকস্থাৎ বড়বৃষ্টি আরম্ভ ইইল। মামার হোমের কঠিগুলি একটু ভিজা ছিল বলিরা, ভালরপে শুকাইরা লইবার মানসে উহা আসদমরের উদ্ধের কিকের একটা জনাবৃত স্থানে রৌল পাইবার জঞ্চ রাখিরা জাসিরাছিলাম। বৃষ্টি আরিশ্র ইইতেই, 'হার ঠাকুর, কি ইইল ? কঠিগুলি ভিজিরা গেল,' ভাবিরা অভিশর বাত ইইরা পড়িলাম। কলা কিন্তা ছাঠে কি প্রকারে হোম করিব চিন্তার অন্থির ইইরা মনে মনে ঠাকুরকে জানাইলাম; 'তাঁর দরা হ'লে সক্রীজন্তব, না হ'লে আর উপায় নাই,' ব্রিরা অপত্যা ছির ইইলাম। আহারান্তে রাত্রে বৃষ্টি বামিলে আসনে বাইরা দেশি, সম্বন্তালি কঠি মরের মধান্তবে সাজান বহিরাছে। আমি আভর্তাাতিত ইইরা

রাজির অধিকাংশ সমন্ন ভাবিতে লাগিলাম, 'কঠিগুলি কে ঘরে আনিরা রাখিল।' পরে ২০০ দিন সকলকেই জিজাসা করিরা দেখিলাম, কে উহা ঘরে লইরা রাধিরাছিল; কিছু সকলেই বলিলেন, "আঁলি না।" পণ্ডিত দাদা বলিলেন, "এ বিবরে আর অমুসন্ধান কেন। অঞ্চনারা হ'লেও উহা তো ঠাকুরই করাইরাছেন।" সাধারণের নিকটে ঘটনাটি সামান্ত বোধ হইলেও এই ব্যাপারে আমার চিন্তুটিকে অত্যক্ত আলোড়িত করিরা কেঁলিয়াছে। হার। হার। আমার ব্যক্ততা দেখিরা ঠাকুরেই এই কর্মণ

পঞ্জি দাদাদের রালাঘরেই আমার আসন করিলাম।

#### কৰ্ম কিসে শেষ হয় ?

আজ নির্জন পাইরা পাঠান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনিতে পাই, কর্মাই মাছবের বন্ধা।
এই কর্মা কিসে শেব হর ? কর্মা করিরাই কি কর্মাকে শেব কবিতে হর ?" ঠাকুর বিগিলেন—
"ভা কি কখনও হ'য়ে থাকে ? কর্মা ক'রে কেহই কর্মাকে শেব কর্তে পারে না। কর্মা
কর্তে কর্তে মামুষ আরও কর্মো জড়িত হ'য়ে পড়ে। নিজাম কর্মারার কর্মা শেব
করা বায় বটে, কিন্তু নিজাম কর্মা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। উহা অভ্যাস করা
সহজ্ব নয়। সাধনাভারা কর্মা শেব করাই সহজ্ব।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"দদ্ধকর আশ্রর নিলেও কর্ম্ম শেষ হ'তে এত বিলম্ম হয় কেন ? সদ্ধকর জাশ্রয়াদি নিয়াও কি আবার সাধন ভজন ক'রে প্রারন্ধ কর্মা শেষ কর্তে হবে।"

প্রশ্নতি শুনিরা ঠাকুর একটু হাদিরা বলিতে লাগিলেন—"সদ্গুরুর আশ্রের পোলে কর্ম আপনা আপনি শেষ হ'য়ে আদে। আগুনের উপরে রাশীকৃত কাঠ চাপায়ে রাখ্লে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ধারে ধারে যেমন উহা দগ্ধ হ'তে থাকে, পরে একটু বাতাস পেলেই একবারে দশ্
ক'রে ছ'লে উঠে এবং অল্ল সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাঠ ছালায়ে দিয়ে একেবারে ডক্ম ক'রে কেলে, সেইরূপ গুরুপ্রদন্ত লাক্তিও, বহুজাগ্মের কর্মারূপ আবর্জ্জনার নাচে থেকে, ধারে ধারে কার্য্য কর্তেছে এবং ঐ সমস্ত আবর্জ্জনা ধারে ধারে নাই কর্তে কর্তে গুরুক্পায় বখন উহা একবার দপ্ ক'রে ছ'লে উঠবে তখনই সমস্ত কর্মারালি মুহূর্ত্মধ্যে নাই ক'রে প্রকৃত শান্তির অবস্থাতে নিয়ে যাবে। গুরুক্শক্তি আপনা আপনি কার্য্য করে।"

ৰিজ্ঞান্ত করিলাম—"যে সকল ছ্ছার্য প্রাবন্ধহেতু করা হর, তাহা যে প্রারন্ধেরই কার্য্য, তাহা কি প্রকাশে কারা বার ?"

ঠাকুর বলিলেন— একাচ কার্যো নিতাস্ত অনিচছা থাকলেও এবং পুনঃপুনঃ বিরত হ'ছত চেফা ক'রেও যথন অবশ হ'য়ে জাক'রে ফেল, তখন উহা প্রায়ের বলভংই হ'ল জান্বে। ঐপ্রকার কার্য্য হওয়ার পরে যথার্থ অন্মুতাপ এলেই ঐ প্রারক্ত শেষ হ'য়ে যায়। প্রতি খাসপ্রখাসে লক্ষ্য রেখে নাম কর্তে পার্লে সমস্ত প্রারক্তই খুব শীঘ্র নফ্ট হয়। এই সহজে আর কিছুতেই হয় না।"

#### জীবমুক্তের কর্ম; প্রারক্ষয়ের উপদেশ।

বৈছি ১৩ই—০১বে। আজ জিজাসা করিলাম—"মামুষ যথন একেবারে নিঃস্বার্থ হ'রে যার, জীবস্থাই জুব, ১৮১১। হ'রে যার, তথনও কি তার কর্ম থাকে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মামুষের যত দিন স্বার্থ আছে, তত দিন আর তার কর্মা কোথার ? মামুষ যখন মুক্ত হয়, তখনই তার যথার্থ কর্মা আরম্ভ হয়। স্বার্থ নই হ'য়ে মুক্তাবস্থা লাভ কর্লে, সমস্ত সংসারের জন্ম সবিশ্রান্ত খাট্তে হয়। নিঃস্বার্থ না হ'লে প্রকৃত কর্মের আরম্ভই হয় না। জীবমুক্ত হ'লেই যথার্থ কর্মের আরম্ভ।"

জিজ্ঞানা করিনাম—"প্রারকে যাহা আছে, তাহা ভোগ না ক'রে কি উপান্ন নাই ? সমস্ত প্রারক্ষই কি ভূগে শেষ কর্তে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ভগবান্ যেটুকু প্রারক্ত ভোগ করাবেন, তাহা কোন প্রকারেই ছাড়াতে শার্বে না। তবে বাহারা প্রকৃত্মননে কর্ম ক'রে যায়, বঁ। ক'রে তাদের কর্ম শেব হ'রে যায়। আর বেগারের মত কর্ম কর্লে, ফ্রেন্মে অনেক কর্মে জড়িয়ে ধরে। কর্মকে কথনও উপেকা কর্তে নাই। কর্ত্রবাবোধে প্রফুল্লমনে কর্ম ক'রে যাও, তা হ'লেই ধুর শীব্র প্রারক্ত শেব হ'রে যাবে।"

কিছুদিন হইল ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"কর্ম করিয়া কর্ম শেব করা বার না, সাধন ধারাই কর্ম শেষ করা সহজ।" আবার এখন বলিলেন—"ভগবান বেটুকু প্রারদ্ধ ভোগাইবেন, কিছুতেই ছাড়াইতে পারিবে না। প্রফ্রমনে কর্ম করিরা মাও, নীম্ম প্রারদ্ধ শেব হ'রে বাবে।" এই ত্ইপ্রকার কর্মার ক্ষার করিতে গিরা আমি এই ব্রিলাম যে, ভগবানই সকলের কর্মা, তাঁরই ইচ্ছার প্রারদ্ধতোগ। সাধন ভজন করিয়া ভগবানের শরণাপর হইতে পারিলে, তাঁহার ক্ষপার মুহুর্তমধ্যে সমস্ত প্রারদ্ধ বেষ ইত্তে পারে। শ্রুরা প্রবার্থাণে তাঁকেই ভাকি। কিছু ভগবান্ বে কি, ভাষা তো কিছুই জানি লা। আনাদি, অনন্ত, সর্ব্ববাপী ভগবান্কে কি ভাবে ভাকিতে হর, পূলা করিতে হর, ভারি তো ব্রিলভেছি না। শুলে টিল মারিবার মত, লক্ষ্য হির না করিয়া নাম করিজেছি মার্মা। মনে এই বটুকা উন্নিতি হইল, নির্জন পাইরা ঠাকুরকে প্রাণ খ্রিলা ক্ষিলাসা অরিলাম—"অনাদি অনন্ত ব্রব্বাপী ভারান্কে কিছুতেই তো বারণা করিছে পারিতেছি না। তাঁর পূলা আর কিছুপে করিব। শুলের বেন

ভূরির। ভূরির। হররান হইতোছ। ওঞ্জর ধ্যানে ও পূজার ভগবানের পূজা হর না কি ? আমাকে পরিকারক্লপে ইহা বুঝাইয়া দিন্।"

#### গুরুই ভগবান্।

ঠাকুর বিশিলন— শ্রামি তো সকল ছানেই আছে; কিন্তু সেই অমি কি কেউ ধর্তে পারে ? না তাহাদ্বারা, কোনও কাজ হয় ? আগুনের আবশ্যক হ'লে সর্বত্ত যে আগুন আছে, শুল্পে যে আগুন র'য়েছে, তা হ'তে কেই উহা নিতে পারে না। প্রদাপ, ধূনি, চুল্লী ইত্যাদি যে সকল ছানে ঐ অমি জ্লন্তভাবে বিশেষরূপে প্রকাশিত ব'য়েছে, সেখানেই যেয়ে আগুন নিয়ে থাকে। সে রকম, ঈশর সর্বব্যাপী হ'লেও, কেউ তাঁকে ধর্তে পারে না। গুরুতে ঈশরের চিৎ শক্তির প্রকাশ দেখে, তথায়ই পূজা কর্তে হয়। গুরুত আর মামুষ নন্। গুরুই ভগবান, গুরুর পূজাই ঈশরের পূজা।"

#### সাধকজীবনে শুক্ষতার আবশ্যকতা।

অনেক সময় নাম করিতে কবিতে অতাস্ত নৈরাশ্র, উদ্বেগ ও শুক্ত। আসিয়া উপস্থিত হয়; তথন নাম কবিতে জ্বালা হয়। তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কবিলাম—"সাধনের সময়ে কথনও কথনও কথনও বড়ই নিরাশ হই, শুক্তা ও জ্বালা আসিয়া অস্থির করে, সাধন ভঙ্গন এই সময়ে ভাল লাগে না! কত কাল এই শুক্তা ভোগ হবে ৮ এইরূপ হয় কেন ৮"

ঠাকুর বলিলেন—"দেখ, এই বর্ত্তমান প্রাত্মকাল কেমন ভয়ানক! পুকুর, খাল, বিল, সমস্ত শুখায়ে গেছে। সূর্য্যের প্রথর উত্তাপে সবাই অস্থির হতেছে, সকল প্রাণীই হাহাকার কর্তেছে। গাছপালাও পূর্বের মত নাই, দেখলেই মনে হয় যে কি এক বিষম অবস্থা। বাস্তবিক প্রকৃতির পক্ষে এমন দাকণ অবণা আর কখনও হয় না। কিস্তু শুকের দেখ, এই প্রীত্মকাল না হ'লে বর্ষা আসে না, প্রকৃতি আবার নৃত্তন সৌন্দর্যো পরিপূর্ণ হয় না। এই প্রীত্মকালই প্রকৃতির নৃত্তন সৌন্দর্য্যের কারণ। প্রাত্ম হয় ব'লেই আহ্মা বর্ষার এত স্থুখ, এত সৌন্দর্য্য অসুভব করি। সাধনের অবস্থাও ঠিক এইপ্রকার। সাধনের সময়ে শুক্তা, নৈরাশ্য, জ্বালা ইত্যাদি বিবিধপ্রকার তুঃথের অবস্থা ভোগ কর্তে হয় ব'লেই, ধর্ম্মের এত সৌন্দর্যা। নৈরাশ্য বা শুক্তা না এলে ধর্ম্মের আনন্দই থাক্ত না। এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষ বখন ধর্মের উচ্চতম শৃক্ষে উপনীত হয়, তথনাই মধার্থ শান্তি লাভ করে। তা না হওয়া পর্যান্ত এ স্কুকল অবস্থা হ'থে মানুষ কিছুতেই নিছুতি লাভ করতে পারে না। এখন এ সকলই প্রয়োজন। যদি শান্তির অবস্থা এক ক্লাভ হয়, তা হ'লে আর কিছুতেই তা নই হয় না।"

### অসময়ে শান্ত্রপাঠের ও দাধুদক্ষের অপকারিতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে এবং অনেক সাধুর সঙ্গ করাতে ধর্মজীবনের কল্যাণ হয়, না অনিষ্ট হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সমস্ত কার্য্যেরই তো একটা প্রণালী আছে। অসময়ে অনিয়মে কোন কার্য্যেরই স্কল্ল লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়। শাস্ত্রপাঠ ও সাঁধুসঙ্গ করারও একটা সময় আছে, অবস্থা আছে। অসময়ে এলো মেলো ভাবে ওসব কর্লে কোন উপকারই হয় না, বরং অনিষ্টই হয়। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অমুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রথা এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ আছে। প্রকৃতির অমুরায়ী পত্থা ধ'রে কিছু দুর অগ্রসর হ'লে, অবস্থাত্মরূপ শাস্ত্র পাঠ কর্তে হয়। নিজের সাধনপথে একটা নিষ্ঠা না হওয়া পর্যাপ্ত কোনও শাস্ত্রপাঠ বা কোনও সাধুসঙ্গ করাই ঠিক নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, ওরকম করায় লোকের বিষম ক্ষতি হয়। আপন সাধন ভক্তনের পথে নিষ্ঠা একেবারে নফ্ট হ'য়ে যায়।"

### গেগুারিয়া-আশ্রমে নিত্য সঙ্কীর্ত্তন ও ভাবাবেশ।

গ্রীমের ছুটিব সমরে নানা দিক্হইতে গণ্য মান্ত বহু গুরুত্রাতা ঠাকুরকে দর্শন করিতে গেণ্ডারিয়াআশ্রমে আসিয়াছেন। আজকাল সাধু সর্ব্বাসী, বাউল, উদাসী এবং মুদলমান্ কবিরেরাও আশ্রমে
আসিতেছেন, বাইতেছেন, কেহ বা থাকিতেছেন। গুরুত্রাতারা আপন আপন কচি অহ্যারী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ দলে, স্থানে স্থানে বিসিয়া, কোথাও ছির জাবে নাম,
প্রাণাম্বাম করিতেছেন, কোথাও উৎসাহের সহিত ধর্মালোচনার ব্যক্ত আছেন, কোথাও বা কীর্ত্তনানক্ষে

ক্ষাইরা সমর কাটাইত্রেছেন। ঠাকুরের সেবার কার্য্য লইয়া কাহারও কাহারও ভিতরে প্রাক্তিরোগিতা এবং রগড়া বিবাদও চলিতেছে। সকলেই একই ভাবে মন্ত; উদরাক্ত বে কি ভাবে বাইতেছে
কাহারও লক্ষ্য নাই; কেমন যেন একটা নেশাতে দিনরাত চলিয়া ঘাইতেছে। প্রতিদিনই সন্ধ্যার

সমরে সকলে একত্র মিলিত হইয়া ঠাকুরের নিকট, কখনও আশ্রমের পূবেরম্বরে, কখনও বা আমতলার,
ব্য উৎসাহের সহিত সরীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই স্কীর্ত্তন এক মহাব্যাপার। বরিশাল, বান্ত্রিপাড়া,
ঢাকা ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুত্রাভারা একত্র হইয়া, খোল করতাল লইয়া যথন উচ্চ সহীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তথন সকলেরই গৃষ্টি একমাত্র ঠাকুরের উপরে। ঠাকুর আসনে উপিনিই অন্তর্ভ্রারই ঘন ক্ষ ক্ষিত্রই ইততে থাকেন, প্রাপ্তনং চালিতে চেটা করিয়াও ছির থাকিতে না পারিয়া একেবারে লাক্ষাইয়া

ধ্বনিতে, চারি দিকে ত্রীলোক পুরুষের ভিতরে যেন কি এক অন্তত শক্তি প্রবেশ করে। দেখিতে स्मिष्ट इहे ठांत्रि मिनिए व म्राइ महा इनबून वााभात आत्र इत्, नंकरन एवन एकमन এक श्रकात **হইয়া যান। কেহ কেহ "জয়** রাধে, জয় রাধে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাছজ্ঞানশুর হইয়া পুডেল, কেই কেই "হরিবোল, হরিবোল" ভাষণ রব ছাড়িয়া নির্নিমেধে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া **ৰহিৰ্মাস উড়াইয়া ঠাকুরকে প**রিক্রেমা করিতে থাকেন, কেহ বা "নিতাই, নিতাই" বণিয়া ভয়ত্বর গ্র**র্জন** করিয়া ভন্ধার করিতে করিতে মল্লবেশে ঠাকুবেব সন্মুখীন হইতে থাকেন, আবাব কেহ কেহ বা কিঞিংকাল নিস্পান অবস্থায় দাঁড়ান থাকিয়া ঠাকুবেব দিকে একটানা দৃষ্টি রাথিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞাপুস্ত হইরা পড়িরা যান। সকলেই কোনও না কোনও ভাবে মাতোয়াবা, ঠাকুরেব দিকে তাকাইরা पिनाहाता। (थारमत श्वनि ও मङ्गीर्खरनत तत, अक्टमाञारमत इसात ও गर्करन भिनि छ होत्रा, अहुङ তাড়িৎপ্রবাহে দর্শকমগুলীকেও কাঁপাইর। তুলে। এই সমরে কিঞ্চিৎ বাবধানে পর্দাব আড়ালে স্ত্রীমহলেও বিষম কালার রোল উঠিয়া পড়ে। বাহজ্ঞানশূক্ত অবস্থায় কেহ কেচ নুতা করিতে করিতে ঠাকুরের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকেন, কেহ কেহ মুর্চ্ছিতাবস্থায় ধরাশারী হইয়াও গড়াইয়া গড়াইয়া ঠাকুরের চরণসমীপে আসিয়া লুটাইতে থাকেন, আবাব কেহ বা পাগণেব মত ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরকে ধরিতে যাইয়া বাধা পাইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন ও ছট্ফট্ কবিতে থাকেন। আমরা কয়েকটি গুরুভাই সাধারণের স্পর্শ হইতে ঠাকুবকে বাঁচাইয়া বাধিতে ঠাকুরেব চারি দিকে বেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; এবং ভাবাবেশে উন্মন্ত, মুঝ, মুর্চিছত ও ঠাকুণের দিকে ধানিত, ত্ত্রীলোক পুরুষদিগকে, অবস্থা বুঝিরা, সরাইরা দেই। আশ্রমে আজকান প্রতাহই এইরূপ মহা আনন্দ, মহা উৎদব! ধন্ত ঠাকুর! ধক্ত ঠাকুর।। তোমার সক্ষণাতে আমরাও ধর।

### সাধন কি ? সাধকের ও সিদ্ধের কর্ত্তব্য কি ? ধর্মা হইল কিনা কিসে বুঝিব ?

জাহারাস্তে ঠাকুর যথন আমতলায় বদেন, কিছুক্ষণ লোকেব ভিড় তেমন থাকে না। পাঠান্তে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"মান্তবের অশাস্তির মূল কি?"

ঠাকুর বলিলেন---"মানুষের সমস্ত অশান্তিই থৈর্ব্যের অভাবে। থৈব্যই মানুষের মনুষ্যত্ত। চঞ্চলভাই অশান্তির একমাত্র কারণ।"

একটু থানিয়া ঠাকুর নিজহুইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—"মান্দুবের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া ক্লিক লয়। মান্দুব বখনই যা কর্বে, দ্বির ভাবে বিচার ক'বে করা উচিত। হঠাৎ কোনও কাজই করা সক্ষত নয়। সকল বিষয়েই খুব ধৈষ্য ধ'বে কাৰ্য্য কর্তে হয়। বৈধ্যিই ধর্ম, ধৈষ্যই মন্দুবোর মন্দুবাদ !"

জিল্লাসা করিলাম—"আমাদের সাধন কি ? নামজণ করাই কি সাধন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সদ্গুরুপ্রদন্ত নাম জপ করাকে সাধন বলে না। সদ্গুরুপ্রদন্ত নাম গুরুশক্তি প্রভাবে, আপনা আপনি অনন্ত কাল চল্বে। সকল বিষয়েই চঞ্চলতা পরিত্যাগ ক'রে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত বিচার ক'রে সমস্ত কার্য্যের অমুষ্ঠান করাই বথার্থ সাধন। সকল বিষয়ে ধৈর্যা অবলম্বন করাই সধিন।"

বিচারপূর্ব্বক কার্য্যের কথা শুনিরা আবার জিজ্ঞাসা কবিলাম—"শাধক সাধনের অবস্থার তো সমস্ত কার্য্যন্থ বিচারপূর্ব্বক করবে। সিদ্ধ হ'লে কি আর বিচার ক'রে কার্য্য কর্বে না ?"

ঠাকুর বলিগেন—"সিদ্ধ পুরুষের কাছে যেসকল বিষয় আস্বে, তিনি তা ভগবানের সম্মুখে নিমে ধর্বেন। যেসব বিষয়ে ভগবানের জ্যোতিঃ স্থস্পট্রূপে পড়েছে দেখ্তে পাবেন, তাহাই কর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার কংবেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সমস্ত কাজই ভগবানের ইঙ্গিত অমুসারে করেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নিজ ইচছায় কিছুই করেন না। তাঁরা ভগবানের ইছিছার পশচাতে দাঁড়ায়ে নিশান ধরেন মাত্ত।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ধর্ম যথার্থ ই প্রক্লতিগত হয়েছে কিনা কিসে বুঝ্ব ?"

ঠাকুর বলিলেন— "আগুন যেমন সকল অবস্থাতেই একপ্রকার থাকে, কোন অবস্থায়ই উহার উত্তাপ নফ্ট হয় না, সেইপ্রকার আপদে বিপদে, আনন্দে উল্লাসে, কোন শবস্থায়ই যাহার ধৈর্যা নফ্ট না হয়, সত্য ও ধর্ম্ম একই রকম থাকে, বিনয় ও সমতার কিছুমাত্র ভাষান্তর না হয়, তাহারই ঐসকল ধর্ম প্রকৃতিগত হয়েছে জান্বে। সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম, ধৈর্যা, বিনয় ও মিত্রতা ঠিক থাক্লে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়েছে বুঝ্বে। বিপদে সম্পদে, নিন্দাতে ও প্রশংসাতেই মাসুষের যথার্থ ধর্মলাভ হয়েছে কিনা পরীক্ষা হয়।"

এই দকল উপদেশের সময়ে ঠাকুর অনেক গর ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। ধর্ম সহক জিনিস নয়, এ জীবনে কি আর তাহা লাভ হইবে ?

#### ভাব বৈচিত্ত্যের সামগ্রস্য উপদেশ।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, পাশ্চাত্য ভাষাপন্ন আৰু, এমন কি মুসলমান্, পৃষ্টান্ প্রভৃতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাদারের গণ্য নাম অবস্থাপন্ন লোকসকলও সাধন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের আশ্রের লাজ করিয়ারেল ভিন্ন সকলে কিছুকাল একস্থানে বাস করার, সমরে সমরে আচার বাবহারের পার্থকার্ত্ত ইইটেন্স সকলেরের মুখ্যে ভর্ক, কলহ, বাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইরা থাকে ও নানা বিষয়ে এতেঁর অনৈক্য উপস্থিত হয়।

বাহিত ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হন: সাধারণের, সাধারণ অন্তর্গানের উপরে কেই কিছু করিলেই আবা অসার প্রতিপন্ন করিতেও ঠাকুরের নিকটে কত সময়ে কত প্রশ্ন করা হয়। কিছু সমস্ভার ভিতরে জিল্ম পক্ষকেই সম্ভট রাখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যভাবে প্রতি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন।

আৰু ঠাকুর সর্কলকে বলিলেন—''সকলেরই অবস্থায় সহামুভূতি কর্তে হয়। অভ্যের মতের সঙ্গে অনৈক্য বা অবস্থার সঙ্গে অমিল হ'লেই, তাহা একেবারে উড়ায়ে দিতে নাই। অন্যের অবস্থার বিচার কর্তে হ'লে, ঐ অবস্থা নিজের ব'লে জমুভব কর্তে হয়, এক ইঞ্চি তফাৎ থাক্লেও একজনের অবস্থার প্রয়োজনীয়তা, গুরুষ, দোষ বা গুণ স্বস্থ খ্পনে ঠিক বুঝ্তে পারে না। মতের অনৈক্য, অবস্থার পার্ধক্য, এ সমস্ত তো সংসারে চিরকালই থাক্বে। ভগবানের রাজ্যে কোনও চুটি বস্তুই ঠিক একমত নয়। কোন না কোন অংশে কিছু পার্থক্য থাক্বেই। এই নানা বিচিত্রতার মধ্যেও একটি স্থন্দর শৃত্যলা আছে। যত দিন মামুষ তাহা দেখতে না পায়, ততদিনই গোলমাল করে। বাস্তবিক সকলেই একপ্রকার হ'লে প্রকৃতির একটা সৌন্দর্য্যই থাকে না। নানাপ্রকারের ফুলগাছে বাগানের বেমন একটা চমৎকার শোভা হয়, শুধু এক প্রকারের গাছে সেই রকমটি কথনও হয় না। এ সংসারও সেইরূপ বিভিন্ন প্রাকৃতির সমাবেশে এক সুন্দর শোভা ধারণ মাকুষ যথন তা দেখতে পায়, তখন সমস্ত বিরোধই ছুটে যায়, প্রাকৃতির বিচিত্রতার ভিতরে ভগবানের আশ্চর্য্য স্বস্তিশৃঝলা ও অদ্ভুত কৌশল দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যায় ও পরমানন্দ লাভ করে। কিছুতেই তারা আর বিচলিত হয় না, অশান্তি ভোগ করে না। নিজের স্থানে নিজে ঠিক থেকে অস্থের অবস্থা মাত্র দেখে বেতে হয়; ভবেই ক্রমে শান্তি।

"দুর্ছে রসিয়ে, সব্ছে বসিয়ে, সব্ছে লী জিয়ে কাম, হাঁ জা, হাঁ জা কর্তে রগিয়ে, বৈঠিয়ে আপন ঠাম।"

তুর্গাচরণ বাবুর প্রতি ফকিরের অত্যাচার। সম্পূর্ণ ক্ষমার স্থলে ভগবানের দশু।

আমাদের ওকলাতা গেঞারিয়ার প্রীবৃক্ত ছুর্গাচরণ সাহা মহাশর ফকিরদের সলে কিছু দিন মিশিয়া
কতক্ষপুলি বৃক্তবী শিথিয়াছেন। সমরে সমরে ছুর্গাচরণ, ঠাকুরের নিকটেও ঐসকলা বৃত্তকী
দেখাইর বৃত্ত আমাদের
ক্রেন্সাক্ষি বৃত্তিকাদ করেন। আমরাও পুর আমোদ পাই, আমাদা করি। গাঁজা থাইতে আমাদের
সকলের নির্দেশ আকিলেও, ক্তিরদের চক্রে পড়িয় ছুর্গাচরণ গাঁজা থাইতে বেশ অভ্যাস করিয়াছেন।
ভামাকাভ পতিত মহাশয় একদিন ছুর্গাচরণকে বলিলেন, "ছুর্গাচরণ, গাঁজাটা কেন থাও ?" ছুর্গাচরণ

একটু গন্তীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আপনারা সাধারণতঃ ধেসব স্থলে বিচরণ করিতেছেন, তাহা হইতে একটু উপরে উঠিতে হইলেই, গাঁজার একটু দম দিরা নিতে হয়।" গাঁজা থাইলেও ছর্গাচরণ অতিশর বিনীত ও নিরীহ প্রকৃতির ভাল মাহুষ। গেণ্ডারিয়ার একটি প্রজাবশালী ক্ষিরকে ছর্গাচরণ প্রতাহ হু' চার পর্যার গাঁজা দিরা থাকেন। দিন ছই হইল ছর্গাচরণেশ্ব হাতে পর্যানা বা থাকার তিনি নির্দিষ্ট সময়ে ফকির সাহেবকে গাঁজা দিতে পারেন নাই। তাই একটু ভীত হইরা, আশ্রমে আসিয়া আমতলায় ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বিসয়া রহিলেন। ফকির সাহেব সমরে গাঁজা না পাইয়া ছর্গাচরণকে তালাস করিতে করিতে অপরাক্তে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরের নিকটে ছর্গাচরণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ক্রোধে অয়িমুর্ত্তি হইয়া পড়িলেন। হাতে একখানা বেত ছিল, তাহাছারা অতি নিষ্ঠুরের ফ্লার সজোরে ছর্গাচরণের পুঠে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আরে শালা শুরুকা সাম্নে আর্কে বৈঠা ছায়। তুঝ্কো মার্নেছে তেরা শুকু হামারা ক্যা করেগা ?" ছর্গাচরণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ফকির সাহেবকে টুক্রা টুক্রা করিয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু কোনও প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া, মার থাইয়া ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ঠাকুর ছই একবারমাত্র ফকিরের দিকে তাকাইয়া হির ইয়া রহিলেন। ফকির সাহেবও খুব দক্ষের সহিত হাতের বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে আশ্রম হইডে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর বিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া ছর্গাচরণকে বলিলেন—"ত্ব্গাচরণ, ফকির সাহেব অক্সায়ক্রপে তোমাকে এত প্রহার করলেন, আর তুমি চুপ ক'রে র'লে, একেবারে বিছুই বল্লেনা!"

স্থূৰ্গাচরণ বলিলেন—"প্ৰভো! আপনার সাক্ষাতে আমি কিন্ধপে উহাকে বল্ব ? আমি তো ঠাকুরের-ই উপরে সব ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

ঠাকুর বলিলেন—"আহা! ওরূপ কর্তে নাই। প্রতিফল দিতে সমর্থ হ'য়েও অত্যাচার জোগ ক'রে যাঁরা ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দেন, তাঁরা অত্যাচারীর দফা শেষ করেন। আশ্রম হ'তে বাহির হ'য়েই ফকির সাহেব কি বিষম বিপদে প'ড়েছেন, অনুসন্ধান নিলেই সমস্ত জান্তে পারুবে।"

ছুৰ্গাচৰণ আশ্রম হইছে বাহির হইরা, কবির সাহেবের অনুস্কান নিলেন , পরে আসিরা ঠাকুরকে বিলিনে, "কবির সাহেব বেত খুরাইতে খুরাইতে লোহার প্লের নিকটে উপস্থিত হইরা আছু ছার্কিকে খানর্থক গালাগালি করিতে থাকেন। নিকটে পাহারাওরালা ছিল, সে ফকির সাহেবকে গালাগালি ফরিতে নিবেধ করার ফকির সাহেব কাঞাকাও জ্ঞানস্থ হইরা হত্তহিত বেজবারা পুলিশকে করেক যা আয়াত করেন , তাহাতে ছ' চার জন পাহারাওরালা একত্ত ইইরা উহাকে ধরিরা নিরা বার । আজ

ভনিলাম, ফকির সাহেব পাগল হইয়াছেন অন্ত্যানে, তাঁহাকে ঐ দিন পাগ্লা গারতে দেওরা হয়।
জ্যের দারোগা এবং ডাজারের নিকট নীত হইলে, ফকির সাহেব নানাপ্রকার জ্বলীল ভাষার
ভাঁহাদিগকৈ গালি দেন। এই অপরাধে সেইদিন হইতে তাঁহার উপর প্রত্যাহ সকালে ও বিফালে
পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশ মা বেতের আদেশ হইয়াছে। প্রতিদিন ফকির সাহেব বেজাঘাত ছোগ
করিতেছেন।" ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া অত্যস্ত হংথিত হইলেন, এবং ফকির সাহেবের মুক্তির জ্বত্তকেটি ভল্তলোককে চেষ্টা করিতে অন্ত্রোধ করিজেন। সম্ভবতঃ এই সকল পদস্থ লোকের চেষ্টার
ভাতিরেই ক্কির সাহেব কারামুক্ত হইবেন।

হুর্গাচরণ ফকির সাহেবের প্রতিশোধ নিলে, তাঁহার আর এই বিষম হর্দশা ঘটিত না অনুমানে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেহ অক্সায়রণে অত্যাচার করিলেই কি তার প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত ۴ ঠাকুর প্রশ্ন শুনিরা শিহরিরা উঠিয়া বলিলেন—"রাম! বাম!! প্রতিহিংসা কি আর মাসুষে নেয়, অত্যাচারীকে সর্ববদাই ক্ষমা কর্বে; অত্যাচারীর মঙ্গল আকাজ্ঞা কর্বে। ভবে বিনি অত্যাচার করেন, তাঁরই কল্যাণের জন্ম, ভিতরে সম্পূর্ণ ক্ষমা ও শাস্তি রেখে, বাইরে একটু কুত্রিম ক্রোধ দেখায়ে ত্র'চার কথায় কিছু শাসন ক'রে দিতে হয়। ইহাতে প্রতিফলও দেওয়া হ'ল, অত্যাচারীকে বিষম দণ্ড হ'তে রক্ষাও করা হ'ল। সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা ক'রে ভগবানের হাতে একেবারে ছেডে দিলে, অত্যাচারীকৈ অত্যন্ত দণ্ড পেতে ইয়। গহাতে এক্লপ একটি ঘটনা হয়েছিল। গ্য়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, তখন কিছুদিন একটি পরমহংসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একদিন, পরমহংসের একটি শিল্প, একাদশীতে নিরম্ব উপবাস ক'রে, ঘাদশীর দিনে সকালে উঠে ফব্রুতে যেয়ে স্নান কর্লেন; বিষ্ণুপদ দর্শন করতে একটু বিলম্ব হ'ল। সঙ্গে তিনি একটি গোপাল ঠাকুর সর্ববদাই রাখতেন। ভাদশীর পারণের সময় অতীত হ'য়ে যেতেছে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন, এবং ভাড়াভাড়ি একদ ময়রার দোকানে উপস্থিত হ'রে দোকানদারকে বল্লেন — 'পারণের সময় চলে যেতেছে, আমাকে একটু মিষ্টি দেও, গোপাল ঠাকুরকে ভোগ চড়ায়ে আমি একটু জল খাব।' দোকানদার তাঁর কথায় কর্ণপাতই কর্লে না। সাধু তিন চারবার চেয়েও, 'হাঁ, না' কোনও উত্তর না পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে একখণ্ড বাতাসা নিতে বেমনি হাত বাড়ালেন, অমনি দোকানদার ও তার ছেলে, দোকান থেকে লাকায়ে রান্ডায় প'ড়ে লাধুকে ध'रत मुक्कि क्षेत्रोत कराउँ लाग्ल। शुर्विपिन नित्रश्रू छेशवात्र क'रत नाधु काजत हिल्लन, তার উপরে এইক্লপ প্রহার, একেবারে প'ড়ে গেলেন। রাস্তার লোকেরা বহু চেন্টার गांशूटक कांकारत्र मिटलन । जांशू, क्लाकानमात्रसम्ब এकिंग क्लांख ना व'टल, क्रेकेमिटक मृष्टि

ক'রে একটু হেসে নমকার ক'রে বল্লেন—"ভালারে, দয়াল গুরুজী, তেরা লীলা।" এইমাত্র ব'লে সাধুটি পাহাড়ের দিকে চ'লে গেলেন। প্রমহংসঞ্জী পাহাড়ে একটি চটানের উপর স্থিরভাবে বঙ্গেছিলেন, হঠাৎ চম্কে উঠ্লেন, এবং চটান হ'তে লাফায়ে নীচে প'ড়ে **খুব ফ্রন্তবেণে গোদাবরী নামক** রাস্তার দিকে ছুটে চল্লেন। রাস্তার ধারে শিষ্যকে **দেখে** পরমহংস্কী বল্লেন, "ক্যা রে বাচ্চা ? ক্যা কিয়া ?" শিষ্য বল্লেন 'মৈ তো কুছ নেহি কিয়া, গুরুজী ! পরমহংসজী বল্লেন—'বছৎ কিয়া। বড়া বুরা কাম্ কিয়া। त्रामकीका उपत्र विल्कूल् (हाफ् निया ! जात्क (मत्था, त्रामकी उद्या कााय्ना शल् किया। এই ব'লে শিষ্যটিকে নিয়ে পরনহংসজী ময়রা-দোকানের ধারে যেয়ে উপস্থিত হলেন। দেখ লেন-- ময়রার সর্বনাশ হয়েছে। সাধুকে মেরে ময়রার ছেলে জালানি কাঠ আন্তে যেমনি কাঠের ঘরে চুকেছিল, অমনি একটি কেউটে সাপ উহাকে দংশন করে। ময়রা चि **স্থাল দিতেছিল, দর্পাঘাতে ছেলে মূর্তিছত হ'য়ে পড়েছে শুনেই, উন্মুনের উপর দি রেখে** দৌড়িয়ে যেয়ে ছেলেকে ধর্ল, আর টানাটানি ক'রে ছেলেকে রাস্তায় এনে ফেল্ল। -এদিকে উনুনের বি অ'লে ময়রার ব্রের চালা ধর্ল। পরমহংসজী বেয়ে দেখ্লেন, রাস্তায় ছেলেটি মড়ার মত প'ড়ে আছে, ঘরগুলি হু হু ক'রে স্ক'লে যেতেছে, রাস্তায় লোক দীড়োরে হাহাকার কর্ছে। বিষম ব্যাপার! পরমহংসজী শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে এলেন, শিশ্বকে পুর গাল্ দিয়ে বল্ডে লাগ্লেন—'বিনা আপরাধে কেহ অত্যাচার কর্তে, ক্রোধ না হ'লেও মুখে অস্ততঃ একটা গালি দিয়ে আস্তে হয়। মামুষে সামাশ্য প্রতিকল দিলেও অত্যাচারী রক্ষা পায়, রামজীর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিলে, রামজী গুরুতর শাস্তি (सन । जगवादनत मध वज्र विवम ।"

# বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রমের অবস্থা।

ইবলাধ মানের মধ্যভাগে নানাদেশ হইতে দীক্ষাপ্রার্থী বছ লোক দলে দলে আনিতে আরভ দরিরাছেন। এই সমরের মধ্যে শত শত স্ত্রীলোক ও প্রক্রের দীক্ষা হইরা গোল। দীক্ষার করের ভক্তর্জাতাভর্তীদের উপরে পরলোকগত বিবিধ অবস্থার আন্থার আবির্ভাব হইরা থাকে। এই সমরে উহাদের নানা প্রকারের ভাবোক্ছান ও অনুত কথাবার্তী, তবভতি, কারা অক্সরাস প্রকার অবস্থার বিচিত্রতা দেখিরা,একেবারে অবাক্ হইরা বাই। নিরভ নবগত লোকের স্মাস্থিক আরি কেড্মাস নাবৰ এই আল্রম সর্কার্যই বেন সর-পরম হইরা রহিরাছে। দিন রাত্রে পেছকের উৎসাই উভদের বিরাম নাই আল্লম্বের একটা প্রোভ বেন একটানা চলিতেছে। আহারনিদ্রা বাদে, অবশিষ্ট সমর ভক্তরাভারা

উন্নদিত আ'ণে ঠাকুরেরই সঙ্গ করিতেছেন। ঠাকুরের নিকটে বসিদ্বাই সকলের আনন্দ, তার কথাতেই সকলে পরিস্থুপ্ত, তাঁর দর্শনেই সকলে মুগ্ধ এবং ঝগড়া বিবাদেও, দেখিতেছি, মাত্র তাঁহারই প্রসঙ্গ।

### গ্রসময়ে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ।

প্রচন্ত রৌদ্রের উত্তর্গে কিছুদিন্যাবৎ এখন আর ঘরের বাহিরে টেঁকা যায় না। আহানাতে নথাতে ঠাকুর পূবের ঘরে বদিয়া থাকেন। একরামপুর হইতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আদিয়াই, ঠাকুর পূবের ঘরের উত্তর দিকে দক্ষিণমুণ হইয়া আদন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীরুন্দাবনবাসকালে গেণ্ডারিয়ার শুক্তরাতারা ঠাকুরের আদনের স্থানটি পাকা গাঁথাই করিয়াছিলেন। কিন্ত ঠাকুর শ্রীরুন্দাবন হইতে আদিয়া পাকা গাঁথুনির উপর আর বদেন নাই, ঐ ঘরের দক্ষিণ দিকে উত্তরমুধ হইয়া আদন করিয়াছেন।

ঠাকুর অতি প্রত্যুবে আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। শৌচান্তে প্রার হর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আশ্রনেরই 'ভিতরে, আমতলার দিকে পা-চালি করেন। পরে কথনও সাধনক্টিরে, কথনও বা পূবের ঘরে আসনে আসিরা বসেন। প্রার সাতটার সময়ে চা-সেবা হয়। তৎপরে শ্রন্ধে শ্রীযুক্ত কুল্প ঘোষ মহাশর, ভাবে গদগদ হইয়া, শুল্পীটেতভাচরিতামৃত পাঠ করেন। এই পাঠ শুনিতে বছ স্ত্রীলোক ও প্রুম্ব আসিরা উপস্থিত হন। আমি কিন্তু শুধু ঠাকুরকে দেখিতে এবং ঘোষ মহাশরের অবস্থা লক্ষ্য করিন্তেই ঘরে গিলা বসি। চরিতামৃত প্রছ নমস্বার করিয়া গৌরচন্ত্রিকা পাঠ করিতে করিতেই কুল্প বাবুর কঠবোধ হইয়া পড়ে। কিছু কিছু পাঠ করিয়াই প্লকাশ্রকম্পনে তিনি অবসন্ধ হইতে থাকেন। চরিতামৃতের কোন শ্লোকই পরিছাররূপে উচ্চাবণ করিবার তাঁহার আব ক্ষমতা থাকে না। ঠাকুর, ঘোষ মহাশরের ভাববিহ্বল গদগদ স্বর শুনিরাই, যেন ডুবিয়া যান। এই পাঠ শেব হইতে প্রায় এক ঘণ্টা সমন্ধ লাগে। পরে ঠাকুর নিজেই গ্রন্থসাহেব এবং আরও ক্রেকথানা শাস্তগ্রন্থ পাঠ করেন। বেলা প্রায় এগারটা পর্যন্ত এই ভাবে কটিয়া যার। এগারটার পরেই ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া পৌচে যান। অপ্রবন্ধীর মধ্যেই পা শুইয়া আসনে আসেন। তিলকপেরা ও ঔবধ পেবনাদিতে প্রার বারটা হয়।

মন্ত্রাকে প্রায় বারটার সমরে ঠাকুরের ভোগ দেওরা হর। তাঁহার ভোজনের পরেই মহাভারত পাঠ আরম্ভ করি। প্রায় ছই ঘন্টাকাল মহাভারতপাঠ হর। পরে ঠাকুর নিদ্ধাননে ছির ভাবে বনিরা খাকেন। এ সমরে বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে ঘরে কেহ প্রবেশ করেন না; কথাবার্তা বন্ধ থাকে। মাত্রর একথানা পুত্তক হাতে মাত্র রাখিরা চোথ বুজিয়া থাকেন। অবিপ্রান্ত এক ধারায় অপ্রবর্গ করেন পরিত্র কার্ত্রাক পর্যান্ত ভিজিয়া যায়। ঠাকুর আবেলে, দেহ ছির রাখিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে করেন করিন মিনিট কাল এক একবার সংজ্ঞাশ্রে অবহার শক্তিয় থাকের, আবার বীরে ধীরে উঠিয়া বলেন। প্রত্যাহই প্রায় পাঁচটা পর্যান্ত অইভাবে করিয়া বায়। তৎপরে ঠাকুর আবার বীরে ধীরে উঠিয়া বলেন। প্রত্যাহই প্রায় পাঁচটা পর্যান্ত অইভাবে করিয়া বায়। তৎপরে ঠাকুর আবার বীরে জীঠনা আনন আনতলার নিয়া পাতিয়া দেই।

অপরাহে সহরের অনেক গণ্যমান্ত লোক দলে দলে আসিরা উপস্থিত হন। আমতলা লোকে পরিপূর্ণ হইরা যার। ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্তার সন্ধ্যাপর্যন্ত কাটাইরা দেন। আমি এই সমর আহারের চেন্টার থাকি; স্থতরাং এই সমরের কোন ঘটনাই বিশেষরূপে সাক্ষাৎভাবে জানি না। প্রত্যাহ সন্ধ্যাকালে হরিসন্ধীর্ত্তন আরম্ভ হয়। রাজি প্রান্ত নরটা পর্যন্ত মহা আনন্দ উৎসব হইরা থাকে। প্রান্ত দদটার সমরে ঠাকুরের কটি তরকারি হালুরা প্রভৃতি ভোগ হয়। আহারান্তে রাজি চারিটা পর্যন্ত ঠাকুর একভাবে একাসনে বসিয়া থাকেন। চারিটার পর অর্জ্বখন্টাকাল শমন করেন। যোগজীবন-প্রান্ত তিন চারিটি শুক্তরাভা রাজিকালে ঠাকুরের ঘরে থাকেন। প্রান্ত গাঁচটার সমরে ঠাকুর নিব্দে করতাল বাজাইরা ভোরকীর্ত্তন করেন। দিন রাজি ঠাকুর এইভাবে অতিবাহিত করিতেছেন।

### আষাচু।

পরমহংস গৌর শিরোমণির দৃষ্টান্ত—দোষে গুণদর্শন।

আখাঢ়, জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরমহংস কাহাকে বলে ১"

্না— > ংই। ঠাকুর বলিকেন— "জুধে জলে মিলায়ে হংসের নিকটে ধর্লে, হংস জালের অংশ ত্যাগ ক'রে, শুধু ডুধের অংশই প্রহণ করে। সেইরূপ এই অনিত্য মিধ্যা সংসারে বাঁহারা কেবল সার সত্যই প্রহণ করেন, ভাঁহারাই পরমহংস। পরমহংসেরা কেবল সারই প্রহণ করেন, শুণই দেখেন; দোষ কখনই তাঁহারা দেখেন না। পরমহংসেরা সর্ববদাই শুণগ্রাহী হন।"

পরমহংশদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর জীরুলাবনের গোর শিরোমণি মহাশরের কথা বলিলেন—
জীরুলাবনে একটি বিষয়বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ত্যাগী বছকাল নির্চ্ছনে ভন্তন সাধন ক'রে পরমাননন্দে ছিলেন। ভগবানের চক্রং! একবার তাঁর স্ত্রীসঙ্গ হ'লো। বৈষ্ণবসমান্তে এই কথা প্রচার হ'রে পড়ার, সর্বত্ত তাঁর নিন্দা আলোচনা হ'তে লাগুল। পতিত হয়েছেন ব'লে, বৈষ্ণবসমান্ত স্থার সহিত তাঁর সংস্কর ত্যাগ কর্লেন। গোর শিরোমণি মহাশার এই কথা ভন্তন পেলেন। একদিন শিরোমণি মহাশারের কুঞ্জে মহোৎসব। সমস্ত বৈষ্ণব নিম্মান্ত হলেন। সেই সময়ে তিনি ঐ বৈষ্ণব সাধৃটিকেও নিমন্ত্রণ কর্লেন। সেবার সম্বার্থ আরি ক্ষার্থকের সল্লে এক পংক্তিতে বস্তে ঐ সাধৃটিকেও তিনি অনুরোধ কর্লেন। ভবন স্থানীর বিষ্কৃর, পিরোমণি মহাশারকে বল্লেন, প্রভাগ, স্থাপনি যা বল্লেন বা কর্নেন

তাই আমাদের শিরোধার্য। তবে আমাদের প্রার্থনা যে, এঁর সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে বস্তে আদেশ কর্বেন না। ইনি বিষম কুক্র্ম ক'রে পতিত হয়েছেন।" শিরোমণি মহাশর করজোড়ে সকলকে নমস্কার ক'রে কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্লেন, "আপনারা এরপ কথা আর বল্বেন না। ইনি মহাত্মা। আমাদের প্রতি ইহার বড়ই দ্য়া। এইরূপ একজন মহাত্মা পুরুষও যদি ঐরূপ একটা গহিত আচরণ করেন, সমাজে তাঁকেও যে কত লাঞ্ছনা, নিন্দা, অপমান ও স্থাা ভোগ কর্তে হয়, তাহা দেখাইবার জন্ম আমাদের প্রতি দয়া করেই, ইনি এই বিষম ভোগ স্বীকার করেছেন।" এই ব'লে সাইনিক হ'য়ে ঐ দীনভাবাপার কাতর বিরক্ত সাধুকে নমস্কার কর্লেন এবং সকল বৈষ্ণবকে বল্তে লাগ্লেন, "আমাকেও আপনারা ত্যাগ করুন; সভ্যি সত্যি বল্ছি, আমি এঁর চেয়েও অনেক অপরাধের কার্য্য করেছি।" এই ব'লে তিনি নিজ জাবনের অতাত ঘটনা সকল বল্তে আরম্ভ কর্লেন। তখন সকল বৈষ্ণব, কাণে হাত দিয়া, "প্রভা, থামুন্ থামুন্" বল্তে বল্তে সাধুকে নিয়ে এক পংক্তিতে সেবা কর্তে বস্লোন। কেহ গুণেও লোষ দেখেন; কেহ বা গুণকে গুণ, আর দোষকে দোষ দেখেন; কারও চক্ষে আবার দোষই পড়ে না; দোষেও তিনি গুণই দেখেন। সকলই অবস্থাতে হয়।

### माधककीवत्न छर्षमा । व्यमात्रश्रताध्ये निर्वदत्रत रहेषु ।

একদিন পাঠান্তে ছোট দাদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন—"রাধাক্তঞ্চদংবাদে রাধা কি কীবান্ধা, না অভ কিছু ?"

ঠাকুর বলিতে বলিলেন—এ সকল বিষয় অত্যন্ত তুরাহ, এখন বল্লে এ সব বিষয় কিছু
বুক্তে পার্বে না। অসময়ে বল্লে, অবস্থা না হ'লে, ভাবার্থ কেহ অদর্জম ক্র্ডে
পারে না; কথার বিকৃত অর্থ ধ'রে নিয়ে, আয়ার অনিইট করে, আর বর্ণিত বিষয় দূষিত
করে, দেখ, কৃষণাস কবিরাজ মহাশয় চৈতভাচরিতামৃত লিখে জীবগোস্থামীকে নিয়ে
দিয়েছা জীবগোস্থামী মহাশয়, ঐ গ্রন্থ পাঠ ক'রে, উহা প্রচার কর্তে নিষেধ 'ক'রে
বল্লেন বিষয় প্রস্থারা ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে, তথাপি ইহালায়া
সাধারণ জনসমাজের ক্রিট বই ইউ কিছুই হবে না।

সর্ববদা নাম কর্তে থাক, ভাব, লীলা প্রভৃতি সমস্তই খুলে যাবে 🖟 ডখন 🛵 🖝

খুফ্ট কে, লীলা কি, আপনা আপনি প্রকাশ হবে। সাধন কর্তে কর্তে ধীরে ধীরে পাঁচটি অবস্থা লাভ হয়। শাস্ত্র, দাস্ত্র, সংগ্র, বাৎসল্য ও মধুর। এই সকল অবস্থা লাভ করতে হ'লে প্রথম কর্মা করতে হয়, খুব সাধন কর্তে হয়। এ সময় লোভমোহাদি রিপুসকলম্বারা আক্রোস্ত হ'য়ে, সাধক পুনঃ পুনঃ বিষম পরীক্ষায় পড়তে থাকেন; কথনও পরীক্ষায় পরাজিত হন, আবার কখনও বা জয়লাভ করেন। সমুদ্রমধ্যে নাবিক একখানি নৌকা নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাক্লে, সে ষেমন কখন উর্দ্ধে কখন বা নীচে তরকের সঙ্গে উঠে নেবে চলতে থাকে, সাধকও সেইরূপ নানা অবস্থার পরীক্ষাতে উঠে প'ড়ে চল্তে থাকেন। এই পরীক্ষার সময়ে অনেক সাধকই সাধন ভঙ্গন একেবারে ছেড়ে দেন। নানা-প্রকার ক্লেশ, অশান্তি, শুক্ষতা ও নৈরাশ্যে প'ড়ে একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে যান, কিন্তু সারা দিনে যদি এই সময়ে অস্ততঃ চার পাঁচটি বারও নাম কর্তে পারেন, কোন না কোন-প্রকারে উদ্ধার পান। এই বিষম তুঃসময়ে নামস্মরণই উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এইরূপ পরীকা প্রলোভনে পতিত হওয়াও উন্নতির একটি লক্ষণ। অনেকের দুই তিন জন্ম পর্য্যস্ত এসমন্ত্র পরীক্ষাই জীবনে আসে না। দীক্ষাগ্রহণের পরে সাধনের অবস্থাতে এ সকল প্রােজন পরীক্ষায় না পড়্লে, নিজেকে শােচনীয় অবস্থাপন্ন মনে করতে হয়। এই সকল পরীক্ষায় প'ড়েই মানুষের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়। ক্রমে এই সব তুরবন্দায় প'ড়ে নিজেকে যখন একেবারে অপদার্থ জ্ঞান হয়, 'নিজের কোন ক্ষমতাই নাই, নিজ শক্তিতে একটি সামান্ত তৃণও তুল্তে পারে না' মানুষে বুঝে, ভক্তি তথন হ'তেই বিক্সিড হ'তে থাকে। আত্মণক্তি অসার হ'তেও অসার; একমাত্র "ভগবচ্ছক্তিই সার" বুঝ্লে, তথন সে ভগবানের উপরই নির্ভর করে, এবং ভগবানের কুপায় তখন তার হৃদয়ে ভগবৎ-চ্ছও প্রকাশিত হ'তে থাকে।" কিছুকাল পরে নিজহইতেই আবার বলিতে লাগিলেন— ' अव्याद्धी अके र'ल गीउ, গ্রীম, মান, অপমানাদি কিছুরই আর বোধ থাকে না; কারণ मामिष भाक्रति और नव बारक। मानूष यथन छशवारन यूक रूरा यात्र, उथन छ्रथ हान বা কিছু তাদের উপস্থিত হয়, দে সমস্ত ভগবানই গ্রহণ ক'রে থাকেন। ভগবানের ক্লায় জ্ঞাদের সে সব কিছুই ভোগ কর্তে হয় না। এই নিয়মেই প্রহলাদ অগ্নি, জল, হস্তী ইত্যাদি হ'তে অনায়াসে রক্ষা পেয়েছিলেন। ভগবস্তক্তেরা ইচ্ছা কর্তে অনায়াসেই সমস্ত ভোক্ত মুক্ত থাক্তে পারেন, কিন্তু তাঁরা কখনও তা করেন না। ভক্তেরা সমস্ত ভোগ নিজেরাই স্করেন। প্রকৃতির মধ্যেও এই একটি সাধারণ নিয়ম দেখা বায় বে, বদি পরস্পার

এক জনে জন্ম জনকে বথার্থ ভাল বাসে, তবে একের কফ হ'লে অন্মেও তা ভোগ করে; একের শরীরে বেত মারলে, অপরের শরীরেও তার চিহ্ন পড়ে।"

### ঐকান্তিক ভালবাসার পরিণাম শুভ—তুইটি দৃষ্টান্ত।

এক দিন মহাভারতপাট্টের সময়ে অনেক লোক উপস্থিত হইলেন। পাঠান্তে অনেক কথা বার্তা হইতে লাগিল। সরলপ্রানে একান্তভাবে সমস্ত চিত্ত একটি স্থানে বসাইতে পারিলে, তাহাহইতেই জমে পরমবন্তলাভের উপার হয়। এমন কি, একটি স্ত্রীলোককে ধরিয়াও জীবনের যথার্থ কল্যাণ লাভ হইরাছে। দুষ্টাস্ত ছারা ইহা বুঝাইতে, ঠাকুর ছইটি গর বলিয়াছিলেন, যথা—

"কলিকাতা তালতলার, কোনও ষ্টুডেণ্টন্ মেদেব পাশে, একটি সাহেবের বাসা ছিল। সাহেবের একটি অবিবাহিতা যুবতী কন্তা ছিল। মেদের কোনও ছেলের নজর তাহার উপরে পড়িল। কিছু দিন পরস্পুরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, একে অন্তের প্রতি অত্যন্ত আদক্ত হইয়া পঞ্চিল। এক দিন ছেলেটি স্থির পাকিতে না পারিষা, সাহেবের বাড়ীতেই প্রবেশ করিল। সে দিন সাহেব টের পাইয়া উহাকে খুব ধম্কাইয়া দিলেন। কয়েক দিন পরে আবার এক দিন ছেলেট সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করায় ধরা পড়িল। সেই দিন সাহেব, বারওয়ান্ বারা কিছু অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মেরেটিরও ভাব-গতিক দেখিয়া সাহেব ব্রিলেন অবস্থা সহজ নয়। মেরেটিকে অবিসংঘ তকাৎ করা আবক্তক মনে করিয়া, সাহেব এক দিন মেয়েটিকে লইয়া অগুত্র যাওয়ার উত্তোগ করিতে লাগিলেন। ছেলেটি তাহা বুঝিতে পারিক্সা, রাস্তার বাইক্সা দাঁড়াইক্সা রহিল। সাহেব গাড়ী আনাইক্সা মেকেটিকে লইরা বেমন তাহাতে চাপিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি ছেলোট দৌডিয়া গিয়া মেরেটকে জড়াইরা ধরিল। সাহেব তথন ক্রোধোন্মন্ত হইয়া হস্তস্থিত যষ্টিছারা ছেলেটিকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিলেন। মেন্সেটি তথন সাহেবের লাঠি ধরিয়া মার থামাইয়া দিয়া পিতাকে বলিল, "তোমার ব্যবহার ডো ভরানক ক্সাইব্রের মতন দেখিতেছি! কি দোষ পাইয়া উহাকে এক্রপ দারণ প্রহার করিলে ? বছকাল উনি আমাকে ভাল বাসিয়া আমিওছেন, আমিও উহাকে মনে প্রাণে ভাল বাসি। ওঁর কোনও অপরাধ নাই।"—ইত্যাদি বলিয়া মেয়েটি সাহেবের সঙ্গে থুব ঝগড়া করিতে লাগিল। সাহের আর আপেকা না করিরা, কঞ্জাটিকে লইয়া ভাইরের বাড়ী চলিয়া গেলেন, এবং দেখানেই তাহাকে রাথিয়া আদিলেন।

এদিকে ছেলেটি সাহেবের প্রহারে মূচ্ছিত হইরা রাস্তার অনেক ক্ষণ পদিরা বহিল; পরে সংজ্ঞা লাভ ক্রিরা 'সে কোধার গেল, সে কোধার গেল ?' বলিতে বলিতে চারি দিকে উন্নপ্তের মত ফুটাছুটি করিছে লালিল। ঐ সময়ে একটি ভাল ককির, ঐ অবস্থার উহাকে দেখিতে পাইয়া, উহার পিছন, ধরিলেন। অবনুর ব্যিরা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া, সমন্ত ব্যাপার জানিয়া লইলেন। ছৈলেটি কাঁছিতে কাঁছিতে কবির সাহেবকে বলিল, 'কবির সাহেব! আমাতে দরা ককন। তাকে পাই, আর

না হারাই, এমন উপার বলিরা দিন্।' ফকির সাহেব ঐ সময়ে ছেলেটির কাপে একটি মন্ত্র বিদ্যালিকান, 'আছা, এই মন্ত্র ভূমি অবিশ্রান্ত জপ কর, আর মনে মনে সেই মেরেটির মূর্ত্তি ধ্যান কর।' এই বলিরা, ছেলেটিকে বাজারের মধ্যে একটি বটগাছের তলার বসাইরা দিলেন। ছেলেটি তিন দিন তিন রাত্রি আনাহারে অনিজার একাসনে থাকিরা, নয়ন মূর্দ্রিত করিরা, মন্ত্রজপসহ মেরেটির রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। ওদিকে মেরেটিও, ছেলেটির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উন্মন্তের মত হইরা, এক দিন বাহির হইরা পঞ্চিল, এবং খোঁজ করিতে করিতে অন্নুমন্ধান পাইরা, ছেলেটির নিকটে আসিরা উপস্থিত হইল। মেরেটি তথন ছেলেটিকে ডাকিরা বলিল, "ওহে, যার জন্তে এত ক্রেশ পাইরাছ, সে বে আসিরাছে, এখন চোখু মেল।" ছেলেটি কণ্ঠস্বর ভনিরা একপাশে তাকাইয়া ভাহাকে দেখিল, আবার সন্থাধের দিকে চাহিরা একবার এদিকে একবার ওদিকে ব্যক্ততার সহিত দেখিতে দেখিতে বাহিতে লাগিল, "এ আবার কি ? তুমি ? না, তুমি ? আমি ত ছটি একই আক্রতি দেখিতেছি। কাল থেকে সর্বাগতিক দেখিরা, অবশেষে ছেলেটি পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া চলিয়া গেল । ফকির সাহেবের মারপ্রভাবে এবং ছেলেটি একান্তরিডে ধ্যান ও মন্ত্রজপ করাতে, ভগবান্ই ভাহার নিকট মেরের মূর্পে প্রশাল হইয়াছিলেন।"

এই গলটির পরে ঠাকুর বলিতে বলিলেন—"স্ত্রীলোকেই হউক, আর যাতেই হউক, সমস্তটি প্রাণ একটা স্থানে ঢেলে দিয়ে, একান্ডপ্রাণে একচিতে বস্তে পার্লেই তো হয়! তা কি আর সহজ্ব কথা ? তা আর হয় কই ? প্রকৃত সৌহার্দ্দ আজকাল বড়ই সূত্রভি। এক জনে অন্থ জনকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসে, এ বড় দেখা যায় না। অনেক দিন হ'ল শান্তিপুরে একটি ঘটনা দেখেছিলাম। সেরূপ ঘটনা এখন আর শুনা যায় না।"

ঠাকুর এই বিদিয়া, ঘটনাটি এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"শান্তিপুরের এক পাড়ার ভিতরে অয়বয়েল একটি ছেলে ও মেরেতে ভালবাসা হয়। যেমন উহাদের বরস হইতে লাগিল, ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাড়ার সকলে উহাদের অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া নানা কুকথা বলিতে লাগিল। মেরেটি এক দিন ছেলেটিকে বলিল, 'দেশ জনে নানা কথা বলিতেছে, আর তুমি আমার নিকটে এরুণ এশ না।' ছেলেটি ঐ কথা ওনিয়া উন্মন্তের মত হইয়া গেল; দিনরাত বিবম য়য়ণা পাইতে লাগিল। অবিলক্ষেই মেরেটির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে মেরেটি যথন বার্ত্তরবাড়ী চলিল, ছেলেটিও কাদিতে কাদিতে তার পিছনে পিছনে চলিল। সকলে উহাকে গালি দিয়া ভাড়াইয়া দিল। ঐ সমুরে একটি সয়্লাসী ছেলেটিকে দেখিয়া বলিলেন—'আহা! তুমি যদি কোনও দেবতাকে ঐবলপ ভালবাস্তে, তা হ'লে এতিদনে উন্নার হ'রে বেতে। তুমি কোনও দেবতাকে ভাল বাস ?' ছেলেটি বলিল 'হা, আমি রামকে বড় ভাল বাসি।' সয়্লাসী ভাহাকে দীকা। দিয়া, য়ামনাম রূপ করিতে

বিদিয়া গেলেন। পাড়ার এক বাড়াতে রামমূর্ত্তি আছেন; ছেলেটি প্রত্যন্থ সেধানে গিয়া, ঠাকুরের কট বিদিয়া বিদয়া ব্যক্তি । জপের সমর ছেলেটির দরদর ধারে অপ্রক্রণ হইত। রামজীকে ভোগ লাগাইরা, সে প্রত্যন্থ প্রদাদ পাইত। এমন দেখা গিয়াছে, খাবার নিয়া হুই তিন দিন রামজীর সন্মুধে বিদিয়া কান্দিতেছে, ভথাপি রামজী প্রসাদ করিয়া না দিলে আহার করে নাই। ঐ ছেলেটি বেশী দিন আর টিকিল না, কিছুকাল পরেই মরিয়া গেল।"

#### প্রকৃতিতে আসক্তির ছাপ।

আমাদের শুক্তাই বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রাজকুমার দন্ত শ্রীবৃন্দাবন হইতে আদিবার সময় একটি পিতলের কমগুপু লইয়া আদিয়াছেন। মধ্যাকে ঠাকুরের আহারাস্তে, ঠাকুর আসনকুটীরে আদিয়া বিদিবার পরে, রাজকুমার বাবু কমগুপুটি লইয়া ঠাকুরের সমুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া বিদিনেন, "এটি আপনার জন্ত আনিয়াছি, আপনি এটি দ্যা করিয়া গ্রহণ করুন।"

ঠাকুর খুব সম্বন্ধ ইইরা সেটি হাতে নিলেন, এবং এদিক ওদিক দেখিয়া উহা মাটিতে রাখিরা বিলিলেন—"আমার একটি কমগুলু র'য়েছে, এটি নিয়ে অখিনীকে দিন্। অখিনীর বোধ হয় জলপাত্র নাই। আমার আত্ আবশ্যক নাই।"

রাজকুমার বাবু আর জেদ না ব রিয়া কমগুলুটি লঁইয়া গেলেন। আমার বড় ক**ই হইতে লাগিল।** আমি ঠাকুরকে বলিলাম—"গ্রহণ ক**িলেন এই ভাব দেখাইয়া, হাতে লইয়া আবার কিয়াইয়া দিলেন** কেন ? অখিনীর বোধ হয় জলপাত্র আছে।"

ঠাকুর বলিলেন—"থাক্লেও ওটি অখিনীকে দেওয়া ভাল। অখিনীর ওটি নিতে ইচ্ছা হয়েছিল।"

আমি বলিলাম—"নেওরার ইচ্ছা শুধু অখিনীর কেন, অন্ত গোকেরও ত হ'বে থাকৃতে পারে।" ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা হ'তে পারে। তবে একটি জিনিব দেশে সাধারণ ভাবে নেওয়ার ইচ্ছা এক, আর তাতে আসক্তি হওয়া শ্বতন্ত্ব কথা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন বস্তুতে কারও একটা আগক্তি হ'লে বস্তুটি **মান্ত লেখে, ভাহা** কি প্রকারে জানা যার ?"

ঠাকুর বন্ধিদন—"যার যে বস্তুতে আসক্তি হয়, ঐ বস্তুতে তার একটা আকৃতির ছাপ পড়ে । বস্তুটির দিকে ভাকালেই ঐ আকৃতিটি বেশ দেখতে পাওয়া বায়।"

জিক্সাসা করিলাম—"আপনি বে কি বল্লেন, কিছু বৃষ্ণাম না। স্বচ্ছ বন্ধর উপরে ওধু মানুষের কেন্দ্র, সকল বন্ধরই তো প্রতিবিদ্ধ পড়ে। বন্ধটি সরারে নিলে আর তো প্রতিবিদ্ধ থাকে রা। ধন স্বচ্ছ নিশ্বন না স্থলে প্রতিবিদ্ধও তো পড়ে না। আর প্রতিবিদ্ধ পড়্লেও তারা ছারী হয় কুই ।"

ঠাকুর বণিলেন—"স্বচ্ছ বস্তুতে শুধু নয়। মাদুষ যে কোনও বস্তু দেখে, তাতেই ভার একটা আকৃতি পড়ে। সচছ বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা সাধারণে চক্ষে দেখ্যে দিয় মাত্র। আয়নার কাছে দাঁড়ালে চেহারা পড়ে, আর স'রে গেলে তা থাকে না সত্য ; কিস্তু ফটো তুল্বার সময়ে, কাঁচে যে ফটো পড়ে, তাহা বদ্ধ হ'য়ে যায়, আর উঠে না। তার কারণ, কাঁচে যে আরক থাকে তাতেই আকৃতি বদ্ধ হ'য়ে পড়ে। সেইপ্রকার সাধারণ ভাবে সকল বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা স্থায়ী হয় না। আসন্তিরূপ আরক যে বস্তুতে লেগে থাকে, তাতে চেহারা পড়লে আর উঠে না, থেকে যায়। চোখ্ যাঁদের একটু পরিকার হয়েছে, দৃষ্টি মাত্রেই তাঁরা তা দেখ্তে পান। এসকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হ'লেই মাত্র জানা যায়, না হ'লে শুনে কিছুই বুঝা যায় না। যে কোন বস্তুতে লোভ হবে, তাভেই আকৃতি বন্ধ হ'য়ে পড়বে, জেনো।"

আমি এসকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। একটু পরে আবার জিজ্ঞাদা করিলাম, "আসজিতে ক'রে বিষয়েতে যে চেহারা পড়ে, তাহা কতকাল স্থায়ী হয় ?"

ঠাকুর বণিগেন—"যত কাল যে বিষয়েতে আসক্তি থাক্বে, তত কালই তাতে আকৃতি শ্বায়ী হবে। আসক্তি নফ্ট হ'লে, আকৃতিও আর থাকে না; ফটোর আরক নফ্ট হ'য়ে গেলে, যেমন আকৃতিও আর থাকে না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"শাস্ত্রে নাকি আছে যে, বিষয়ে আসক্তিই সংসারাবৃত্তির কারণ ? বিষয়ে আসন্ধিহেতু যে আকৃতি পড়ে, তাহাতেই কি পরলোকগত জীবকে সংসারে টানিয়া আনে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তাও বটে। সংসারে আস্বার আরও সব গুরুতর কারণ থাকে।" শিক্ষাসা করিলাম—"যে বিষয়ের সম্বন্ধে মনের যে প্রকার ভাব হয়, ঐ বিষয়েতে বে আক্বৃতি পড়ে, তাহা কি সেই ভাবেরই অন্ধ্রপ ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ঠিক সেইরূপ।"

শামি বলিলাম—"তবে তো বড় বিষম! গোপন ত কিছু করা বায় না!"

ঠাকুর বিগিলন—"সাধ্য কি যে গোপন কর্বে, প্রকৃতিতে যে চেহারা আপনা আপনি
নিয়ত পড়্ছে, তাতে আর কারও কি হাত আছে ? যার চোখ্ আছে, প্রকৃতির দিকে
ভাকালেই তো মূহুর্ত্তমধ্যে সমস্ত নাড়ীনক্ষত্র দেখে নিবে। গোপন কি আর কেট
কিছু কর্তে পারে।"

#### সাধনের অবস্থায় ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য।

অবসর পাইরা ঠাকুরকৈ জিজ্ঞাসা করিলাম — "যথাসাধ্য সাবধানে থাকিয়া নিয়মমত সাধন করিয়া যাইতেছি — অথচ রিপুর উ্তেজনাব ক্রমশ: বৃদ্ধিই তো দেখিতেছি। এইদ্ধপ হঁইতেছে কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"জুঁ হয়। যখন যে রিপু একেবারে নইট হবার উপক্রম হয়, তখন তাহা খুব প্রবল হ'য়ে উঠে; নির্ববাণের পূর্বে প্রদীপের মত। ঐ সময়ে রিপুর উত্তেজনা এতই বৃদ্ধি হয় যে, অনেকের সাধন ভজনেও অবিখাস এসে পড়ে। এই সময়টি বড়ই বিষম। সর্ববদাই প্রায় উন্মত্তের মত থাক্তে হয়। এই সময়ে গুরুদত নাম যদি একেবারে ভ্যাগ না করে, তা হ'লে কিছু কালের মধ্যেই সাধক নিরাপদে উত্তার্গ হ'য়ে, উৎকুষ্ট অবস্থা লাভ করে; না হ'লে বিষম তুরবস্থায় প'ড়ে যায়। নাম সর্ববদা কর্লে আর কোন ভয়ই থাকে না। কত অবস্থাতে পড়তে হবে, তখন নামই একমাত্র অবল্থন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনাই যথন থাকে না, কোন প্রকার কয়নাও যথন মনে একেবারে আসে না, তথন অকস্মাৎ ইন্দ্রিয় বিষম উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে কেন ? এক্লপ অবস্থায় কি করা যাইবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সায়গুলি খুব দুর্ববল হ'লে, অনেক সময়ে ঐবকম হ'য়ে থাকে। ঐ সময়ে কখনও এক স্থানে ব'সে থাক্তে নাই, বেড়াইও; না হয় কারও কাছে যেয়ে গল্ল ক'রো। আমার যখন ঐ রকম হ'ত, আমি কয়েক ঘড়া জল অম্নি মাধায় ঢেলে দিতাম; কখনও বা উদ্ধানে দৌড়ায়ে হয়রান্ হ'লেই ব'লে পড়্তাম। ভোমার ঐ সময় স্থান বা দৌড়ান সহা হবে না, আসন হ'তে উঠে বেড়ায়ো, তা হ'লেই ভোমার আর কোনও কতি হবে না।"

### গুরুদক্ষিণা, গুরুর আমুগত্য ও গুরুর সঙ্গ বিষয়ে প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"পূর্ব্বকালে উপনরনের পবে গুরুগৃহে থাকিরা আপন আপন সঙ্গু বিষয়ে বিশ্বিলাভ করিয়া, যখন শিল্প গৃহে ফিরিডেন, গুরুদক্ষিণা দিয়া যাইতেন। আমাদের কি কোনও সময়ে শুরুদক্ষিণা দিয়ে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মোক্ষার্থীদের আর গুরুদক্ষিণা নাই। বাঁরা গুরুগুহে থেকে অধায়ন কর্তেন, তাঁরাই অধ্যয়ন শেষ ক'রে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতেন। সদ্গুরুদ্ধিক্ষ্ দীক্ষ্ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আপনীর ক'রে নেন্। তাঁকে আর গুরুদক্ষিণা দেবে কি ? আমাদের ওসব নাই।" দীক্ষাদানমাত্রেই সন্প্রক্ত তো শিশ্বকে আপনার ক'বে নেন, কিন্তু শিশ্ব যদি শুক্সর সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখেন, তা হ'লে আর বিশেষ লাভ কি হইল ? শুক্সর অমুগত হ'লেই শুক্সর সঙ্গে সম্বন্ধ । তা না হ'লে আর শুক্সর সঙ্গে শিশ্বের যোগ কি ? নানাপ্রকার সংশরে সর্বন্ধাই তো শুক্সতে মতি চঞ্চল করিয়া দিতেছে, স্কুতরাং এখন আর উপায় কি ?—এইরূপ চিস্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুক্সর অম্বন্ধত কি উপায়ে হওয়া যায় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"গুরুর অনুগত কি প্রকারে হওয়া যায়, তা বলা যায় না। বৃক্ষ কি উপারে বড় হয়, ফুল ফলে স্থাে।ভিত হয়, তা কি কেউ বল্তে পারে ? জল, উত্তাপাদি এসব পেয়ে বৃক্ষ বড় হয়, ফল ফুলে শােভিত হয়, এ পর্যান্তই বলা যায়; সেরূপ যথামত গুরুর আন্দেশ প্রতিপালন কর্তে কর্তে মানুষও তেমনি প্রান্তভিক আনুগত্য লাভ করে, এই মাত্র বলা যায়। ঠিক আদেশমত চল্তে চেফা কর্লেই অনুগত যে কিরূপে হয় বুঝ্বে।"

শুক্তর নিকটে থাকিরা গুক্তে নিয়ত ভগবদ্বৃদ্ধি রাথা অতিশয় কঠিন। সাধারণ মন্থয়ের স্থার গুক্তেও অনেক সময়ে চেষ্টা, কার্য্য ও ভূল ভ্রান্তি দেখা যায়। বরং তফাৎ থাকিরা গুক্ততে ভগবদ্জান সহল। এই সংশরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুক্রর সঙ্গে সর্বাদা থাকিয়া তাঁর সেবা ত্রুরা করাতে বেণী উপকার, না তফাৎ থাকিরা তাঁর আদেশমত সাধন ভজন করাতে জীবনের অধিক কল্যাণ হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সকলের পক্ষে একরপ নয়। এক প্রকৃতির লোক আছে, গুরুর নিকটে থাক্লে ক্রমণঃ গুরুর প্রতি তাদের সন্দেহ বৃদ্ধি হয়; শুতরাং তেমন উপকার হয় না। আবার কারও গুরুর নিকটে থাকাতেই বেশী উপকার হয়; প্রকৃতি বুঝে। সকলের একরকম নয়। তবে গুরুর নিকটে থাক্লে ক্ষতি কারোই হয় না; সেবা শুশ্রমায় থাক্লে, বাৎসল্যভাবই কিছু বেশী হ'তে দেখা যায়।"

ঠাকুরের কথার এই বুঝিলাম যে, নিকটে থাকিরা গুরুতে সন্দেহাদি হ'লেও বাৎসল্য ভাবে যে মৃষ্তা ও আকর্ষণ জলো, তাহা মহামূল্য। গুরুতে মমতা ও ভালবাদাই, তাঁহাতে সমস্ত দ্যাবারোপের হৈছু হয়।

#### বিধিমার্গ ও চঞ্চলতা বিষয়ে উপদেশ

এক দিন নির্জন পাইয়। ঠাকুরকে জিজাস। করিলাম—"আমায় কি আ<u>বার ক্র</u>ংসারে আস্ত্রে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন-"দেখ, খুব চেক্টা ক'রে এবার সব সেরে নিতে পার্লে, আর আসবে

কেন ? বাসনাটি জয় কর্তে পার্লে আর আস্তে হবে না। বাসনা থেকে গেলেই আবার আস্তে হবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মোক্ষই যথন আমাদের লক্ষ্য, তথন বিধিপথে আর চল্বার প্রয়োজন কি ?" ঠাকুর বলিলেন—"যন্তকাল ইন্দ্রিয়দমন না হয়, বিধিমার্গ ধ'রে চল্ডেই হবে; কিন্তু ঐ সাধনের উদ্দেশ্য একমাত্র মোক্ষই থাক্বে। ইন্দ্রিয়দমনের জন্মই বিধিমার্গে চলা প্রয়োজন। অবস্থাটি হ'য়ে গেলে, আর নিজের জন্ম বিধির আবশ্যক হয় না। ওটি না হওয়া পর্যান্ত বিধি মেনে চল্ডেই হবে।"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"পূর্ব্বকালে সমস্ত যোগী ঋষিবাই কি মোকের সাধক ছিলেন, না আছ ভাবেরও ছিলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, অনেকে মোক্ষের সাধক ছিলেন, আবার অনেকে ত্রিবর্গের সাধকও ছিলেন। সকলে এক প্রকারের ছিলেন না; কত প্রকারেরই ছিলেন।"

এক দিন ছোট দাদা, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নাম করিবার সময়ে মন তো স্থির কিছুতেই হয় না, কি করিব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মন কি সহজেই স্থির হয় ? মন স্থির হ'লে ত হ'য়েই গেল। প্রথম প্রথম মন খুব অস্থিরই থাকে, নাম কর্তে বিষম বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু এ সময় নাম ছেড়ে দিতে নাই; ঔষধ গেলার মত অনিচছাতেও নাম কর্তে হয়। কোর ক'রে এ সময়ে নাম না কর্লে হয় না। নাম কর্তে কর্তে এক বার যদি উহা বেশ অভ্যন্ত হ'য়ে যায়, তা হলে আর কোন মুফিলই থাকে না। নাম খুব অভ্যন্ত না হওয়া পর্যান্ত কিছুতেই ছাড়তে নাই, সর্বাদাই খুব চেটা রাখ্তে হয়। চেন্টা খুব ক'রে যাও, ভগবানের কুপায় সময়ে সবই হবে।"

#### আসনের মর্য্যাদা।

আহারান্তে পূবের ঘরে বিসিন্না, আজ ঠাকুর আমাকে একটি আসন দেখাইরা বিশিলেম—
শ্বাহান, ১৬ই—৩২লে।
অভ্যাস করবে যে, যেখানে সেখানে বস্তে হ'লেই যেন এই আসন
ক'রে বস্তে পার।"

ৰিজ্ঞানা করিলাম—"আনন কত প্রকার আছে ? এই আনন কি নব চেরে ভাল ?" ঠাকুর বলিলেন—"চৌরাশি লক্ষ জীব, আসনও চৌরাশিটি প্রধান বলেছেন, এই চৌরাশি আসনের মধ্যে আবার পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন শ্রেষ্ঠ।
সিদ্ধাসন সর্বব্যোষ্ঠ, ইহার উপকারিতা অসাধারণ। সমস্ত আসনেরই একটা একটা
প্রয়োজন আছে।"

জিজাসা করিলাম—"সাধু সন্নাসীরা যেমন বস্বার স্বতন্ত্র আসন রাথেন, আমরাও কি সাধন ভজনের জম্ম সেরুপ আসন রাধ্তে পারি ?"

ঠাকুর বণিলেন—"এই সাধনা যাঁরা পেয়েছেন, ইচ্ছা করলে তাঁবা সকলেই স্বতন্ত্র আসন রাখ্তে পারেন। তবে আসনের মর্য্যাদা রক্ষা কর্তে না পার্লে, তা না নেওয়াই ভাল।"

জিজ্ঞানা করিলাম—"আদনের মর্য্যাদা কি প্রকারে রক্ষা কর্তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"আসন নিয়মমত একটা স্থানে পেতে রেখে, প্রতিদিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্তঃ কিছুক্ষণ তাতে ব'সে সাধন ভজন কর্তে হয়। ধর্ম্মবিষয়ে যাহা কিছু অনুষ্ঠান, ঐ আসনে ব'সেই কর্তে হয়। অন্ত কাকেও ওতে বস্তে দিতে নাই। অন্তে বস্লেই, আসনের গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়। আসনের পবিত্রতারক্ষাই আসনের মর্য্যাদারক্ষা। আসন একটা একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখাতেই বেশী উপুকার। আসন অল্প সময়ের জন্মও তুল্তে হ'লে, অন্ততঃ একটি তৃণও ঐ স্থানে ফেলে রাখ্তে হয়, আসনের স্থানটি কথনও একেবারে শৃশু রাখ্তে নাই।"

### জীবশ্বজের কথা—মৃত্যু ও অপমৃত্যু।

আজ মহাভারতপাঠের পরে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"থাহারা জীবশ্বুক হ'য়ে যান, তাঁহারা ইচ্ছা কর্লে আবার কি সংসারে আস্তে পারেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ইচছা কর্লে আর পার্বেন না কেন ?"

আবার জিজাসা করিলাম—"জীবমুক্ত ব্যক্তি সংসারে এলে, সংসারের পাপস্রোতে প'ড়ে তাঁলের . কোনও অনিষ্ট হয় না 🕫

ঠাকুর বলিলেন—"অনিষ্ট কি তাঁদের আর হ'তে পারে ? তাঁরা সংসারে এসে কিছুকাল সংসারের অস্ত কার্যা ক'রে চ'লে যান। সঙ্গদোষে প'ড়ে তাঁদের ভোগের ইচছা হ'লেও, ওতে তাঁরা একেবারে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন না, উপর হ'তেই নানাপ্রকার বাধা আসে।
তিম্ন দেখালৈ মহাপুরুষেরাই তাঁদের সরায়ে নিয়ে যান, যেমন লালের হয়েছিল।"

আমি বলিলাম—"লাল তো বিষ থেয়ে মরেছিল। অপমৃত্যু ঘটাতে কি তাকে দশু পেতে হয় নাই p" ঠাকুর বলিলেন—"লাল বিষ থেকেছিল বটে, কিন্তু উহার দেহত্যাগের মুহুর্ভেই মহা-পুরুষেরা মুত্যুকে আর্লান ক'রে, ওর জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্তে বলেন; ছাতেই ওর অপ্যমুক্ত্যু ঘটে নাই, কোন অপ্রাধেও পড়্তে হয় নাই; দওও হয় নাই।"

এই বিষয়টি আঁওও পরিকার বৃদ্ধিবার কম্ম প্রশ্ন করাতে ঠাকুর বণিলেন—প্রাণবায়ু বেরিয়ে বাওয়ার সময়ে মৃত্যু প্রসে জীবাজ্মাকে গ্রহণ কর্লেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; জার জন্মাৎ কোলও চুর্ঘটনায় জীবাজ্মা দেহে থাকা সম্বেও প্রাণবায়ু বহির্গত হ'য়ে প্রেলে, ঐ মৃত্যু অস্বাভাবিক হয়। উহাই অপমৃত্যু; ওরূপ হ'লেই অসদগতি হ'য়ে থাকে।"

#### রুদ্রাক্ষধারণের আদেশ ; ত্রক্ষচর্য্যের জন্য উৎকণ্ঠা।

সকাল বেলা আমার নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া, এগারটাপর্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বিশ্বা থাকি। আব্দ দেবীতাগবত পাঠ করিতে করিতে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"ভূমি রুদ্রাক্ষেম মালা থারণ কর্তো বিশোষ উপকার পাবে। ভাল পাকাদানা বড় বড় রুদ্রাক্ষ একশ আটটি আনারে নেও। কাশীতে ভাল রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়। থাঁটি রুদ্রাক্ষ পরীক্ষা ক'রে নিতে হয়। নিত্যতোম বাঁহারা করেন, 'যোগপাট' তাঁদের ধারণ করতে হয়। একটি যোগপাটও আনিয়ে নেও।"

ঠাকুরের আদেশ পাইরা কাশীতে শ্রীবৃক্ত বন্ধানন্দ ভারতী ( তারাকান্ত গালুলী ) মহাশরকে একশত আটটি বন্ধ বড় খাঁটি রুদ্রাক এবং একটি যোগপাট পাঠাইতে নিধিনাম।

ঠাকুর আমাকে এক বংসরের জল্প ব্রশ্বচর্যা দিরাছিলেন। তাহা ত প্রায় শেষ ক্টরা আফিল। এই এক বংসর কতপ্রকার বিষম প্রলোভন পরীক্ষাতে পড়িয়া, ঠাকুরকে ডাকিয়া তাঁরই অসাধারণ ক্ষপার মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছি; উহা মনে হইলে, ভরে প্রাণ জড়সড় হর; আতক্ষে অস্থির হই। ঠাকুরের হর্লভ সল্পাভে সম্পূর্ণ নিরাপদে পরমানন্দে দিন যাইতেছে বটে, কিক্ত ইহা ত জানি না এই সৌভাগ্য আমার আর কত দিন। যদি কর্মবিপাকে সল্পূত্তই হই, এ বংসর আবার কোনু মুখে, কি সাহসে, ঠাকুরের নিকটে ব্রশ্বচর্যা গইতে বাইব ? এই ব্রতে অটন থাকিতে পারিব, ব্রতদানকালে এক্সপ অভর তিনিই দ্বা করিয়া দিয়াছিলেন। এখন একান্ধপ্রাণে অহনিশ নাম করিতে করিতে এই প্রার্থনাই করিতেছি, ঠাকুর আমার প্রতি প্রসর হ'রে, এবারও ব্রশ্বচর্ষ্য ব্রত দিরে, আমাকে তাঁর গান্তিপ্রদ

#### ব্রক্ষচর্য্যের প্রথম বৎসর অতীত।

আল প্রাকৃত্রে লানান্তে জপ, হোম, প্রাণারাম ও পাঠ সমাপন করিরা, বেলা প্রার নরটার সমরে ঠাকুরের নিকটে বাইরা বিগলাম। নির্জ্জন পাইরা ঠাকুরকে বলিলাম—
ভংশে শাবাদ, বুংবার
"আজ আমার ব্রহ্মচর্যোর এক বংসর পূর্ণ ইইবে।"

ঠাকুর বলিলেন—"কাল থেকে আবার এক বংসরের জন্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিও। নিয়ম যা ছিল তাই থাক্বে, বিশেষ কিছু আর কর্তে হবে না। ওসব নিয়মই আরও দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালন ক'রে চল্তে চেফী করবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম-- "আগামী বৎসরেও কি হোম করতে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তর্পণটি প্রতিদিনই কর্বে। ব্রাহ্মণের জন্ম ত নিত্যহোমের ব্যবস্থা। গায়ত্ত্রী, হোম কি ত্যাগ করতে আছে ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তর্পণ যেমন করিতেছি, এখনও কি তেমনই করিব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তর্পণটি প্রতিদিনই কর্বে। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃষজ্ঞ এ সব নিত্যকর্মা; এর একটিও বাদ দিতে নাই। যথাসাধ্য এ সকল প্রতিদিনই করতে হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ সব যজ্ঞ কি প্রকারে কর্তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন-

"বক্ষযজ্ঞ – ঋষিপ্রণীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, সন্ধ্যাগায়ত্রীঙ্গপ ইত্যাদি।

পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধতর্পণাদি; অন্ততঃ প্রতিদিনই তর্পণটি কর্তে হয়।

দেবযজ্ঞ—হোম, পূজা, যা ক'রে থাক।

ভূতযজ্ঞ—জীবসেবা—মন্মুয়, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সর্ববদ্ধীবে সেবা—প্রতিদিনই করতে হয়।

নুষজ্ঞ-জতিথিসেবা।

অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভোচ্ভা নৃযজ্ঞোহতিথিপুজনম্॥

এই সকল প্রতিদিন কেহ নিয়মমত ক'রে গেলে, কিছুদিনেই বুঝ্তে পারে এর কি -উপ্রকারিতা।"

### व्यायन।

### দ্বিতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ।

শকাল বেলা ঠাকুরের নিকটে বাইরা বদিতেই ঠাকুব আমান্তে বলিলেন—"এবার আবার এক বংসরের জন্য তোমাকে প্রকাচর্য্য প্রত দেওয়া হ'লো। এ বংসরে জন্য তোমাকে প্রকাচর্য্য প্রত দেওয়া হ'লো। এ বংসরে বিশেষ নিয়ম—পৃষ্ট না হ'য়ে কথা বল্বে না; জিজ্ঞাসিত বিষয়েও প্রেয়াজন বোধ হ'লেই উত্তর দিবে; উত্তরটি যত সংক্ষেপে হয়, ততই ভাল; ধুব প্রয়োজনীয় বিষয়ই মাত্র জিজ্ঞাসা কর্বে। এই মত চল্তে পার্লে ধুব উপকার পাবে। পদাঙ্গুতের দিকে সর্বনা দৃষ্টি রাখ্বে। অন্ধকারেও ঐদিকে লক্ষ্য রাখ্বে। ভার পর নিত্য হোম কর্বে এবং অধিক পরিমাণে গায়ত্রা জপ কর্বে।"

জিঞ্জাসা করিলাম—"যে সব গ্রন্থ পাঠ ও যে ভাবে হোম এত দিন কবেছি, ঠিক তেমনই কি কর্ব ?" ঠাকুর বলিলেন—"প্রত্যহ ভোর বেলা স্নান ক'রে এসে, চণ্ডী ও গীতা এক অধ্যায় ক'রে নিত্য পাঠ কর্বে। পরে কিছুকাল ইন্টনাম জপ ক'রে, অন্ততঃ একশত আট বার গায়ত্রী জপ কর্বে। তারপর একটু হোম ক'রো। কাঠের বিশেষ নিয়ম রাখ্বার আর আবশ্যক নাই। স্থাতেরও একটা নির্দিন্ট পরিমাণ না রাখ্লেও চল্বে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্রহ্মচর্য্য কি এক বৎসর করেই নিতে হয় p"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা কিছু নয়। বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর্তে হয়। তবে তোমাকে এবারও এক বৎসরের জন্মই দিলাম। এক বারে বেণীকালের জন্ম দিতে জরসা হয় না; বদি নিয়ম লজ্বন ক'রে ফেল। এক বার ব্রত ভঙ্গ হ'য়ে গেলে, বড় দোষ। নিয়মটি ঠিকমত রক্ষা ক'রে চল্লে, আগামী বৎসরে আবার পাবে। এরপই ভাল। বে রূপ চল্ছ এই প্রকার চল্তে পারলে ১০ বৎসরও করতে হবে না—৯ বৎসরেই ব্রহ্মচর্য্য হয়ে বাবে।"

বিজ্ঞানা করিলাম—"ব্রীবৃন্দাবনে যে দিরেছিলেন, এবারও কি তাই, না কিছু বিশেষ আছে ? আগামী বংসরে যদি আমি আপনার সঙ্গে না থাকি, তা হ'লে কি কর্ব ?"

আমি আর বেশী কথা না তৃলিরা ঠাকুরকে প্রণাম করিরা সরিরা পড়িলাম।

#### - ८ व्कार्थ अक्षरमाय ।

শিতীর বৎসর ব্রশ্বচর্যাগ্রহণের পরে, মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা ইইল। আহারের চাউলও
করাইরা শিলাছে। এক এক বারে চারি পাঁচ সের চাউল আনিলে আমার
মাসাধিক কাল চলিরা বার। বাড়ী বাইরা করদিন নিজেই মাতাঠাকুরাণীর সালা
করিরা, তাঁহার প্রসাদ পাইলাম। আহারের নিমম বাড়ীতে কথনও ঠিক রাখিতে পারি না।
মাতাঠাকুরাণীর আগ্রহে, অসমরে এবং তাঁহার প্রসাদ বিলিরা, মিষ্টি টক ইত্যাদি তিন চারিটি জরকারিও
বাইতে হয়। ঠাকুরকে এ সব বিষর পরিকার করিরা বলাতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"মাইর প্রসাদ
পূব খাবে; ওতে কোনও ক্ষতি হকে না, উপাকারই হয়।" আমারও বেল স্থনিধা ইইয়াছে।
বখন বাহা খাইতে ইছো হয়, মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেই বলি; তিনিও পুব আদর করিয়া দেই
সকল আমাকে প্রসাদ করিয়া দেন। আশ্রমে বখন থাকি, তখন একমাত্র বিভুড়ী ব্যতীত সারা
ফিনলাত্রিতে আর এক গঞ্চ অলও থাই না; ঠাকুরের প্রসাদ ভাগাভাগি এক প্রাস মাত্র পাইরা
থাকি। এবার নৃতন ব্রশ্বচর্য্য লইরা, পুব কড়াকড়ি চলিব স্থির করিয়া, মাতাঠাকুরাণীর মিষ্টায় প্রসাদও
প্রবণ করিলাম না। মাতাঠাকুরাণীর জেদ দেখিয়া অত্যস্ত ক্রোধ হইল; খুব ঝগড়া করিলাম, এবং
চারি পাঁচ দের চাউল লইরা আশ্রমে চলিরা আসিলাম।

আশ্রমে আসিবার পরে ক্রমাগত তিনরাত্রি স্বপ্নদোব হইল। মাথা গরম হইয়া গেল। এত নিয়মে বাকিয়াও স্বপ্রদোবের উৎপাত কমিল না। ঠাকুরের উপরে অভিমান আসিল। ঠাকুরকে যাইয়া ক্রিকাসা করিলাম— এখন ত আমি ঠিক নিয়ম ধরিয়া চলিতেছি, তবে আবার স্বপ্রদোধ হয় কেন ১০

ঠাকুর একটু হাসিরা বণিলেন—"শুধু আহারের নিয়মই কি নিয়ম ? ব্যবহারের নিয়ম, নিয়ম নর ? তা কতটা প্রতিপালন কর ? বাড়া যেয়ে কারও উপর রাগ করেছিলে ? রাগ কর্লে শরীরের রক্ত বিকৃত হয়, তাতেও পুব স্বপ্রদোষ হয়। শরীরের রক্ত সর্বদা শীতল রাখ্তে হয়।"

রাগ করিলে স্বশ্নদোব হর, আজ এই এক নৃতন কথা শুনিলাম এবং লচ্ছিত হইরা চুশ করিছা রহিলাম।

ঠাকুরের জীবনরভান্ত লিখিবার উৎসাহ ও বাখা।

নহাভারতপাঠের পর, বীবৃক্ত স্তানাকান্ত পশ্চিত মহাশরের কথানত ঠাকুরকে বলিলান—"লাগনার নির্দ্ধিন ক্ষতকটা বটনা 'লাশাবতীর উপাখ্যানে' বছকাল বন্ধ নিথেছিলেন, শুনেছি। ঐ পুত্তকে বে পর্ব্যন্ত লেখা আছে, ভার পরের ঘটনাগুলি জানুত সনেকের খুব স্নাকাজ্যা। আপনি বদি অবসর্ব্যত একটু একটু ক'রে বলেন, আনি দিখে ব্যক্ত প্রি:।" গ্রাকুর শুনিক্স বিশিলন—"তা বেশ। একটা নিয়ম ক'রে নেও; প্রত্যন্ত পাঠের পর, মধ্যাকে এক ঘণ্টা ক'রে লিখ্লেই হবে। আমি ব'লে ব'লে যাব; কাগজ পেলিল নিয়ে ব'লো। ইচ্ছা হ'লে কাল থেকেই লিখ্ডে পার।"

ঠাকুরের কথা শুনির। আমার বড়ই আনন্দ হইল। অপরাফ্লে পশ্চিতদাদ। আমাকে জিল্লানা করিয়া, ঠাকুরের অভিপ্রোয় জ্ঞাত হইলেন। শুরুজাতারা অনেকেই পুব আনন্দিত ইইলেন।

আৰু মধ্যাহে, মহাভারতপাঠাস্তে কাগজ পেন্দিল হাতে লইয়া ঠাকুবকে বিল্লাম—"আপনি এখন ১১ই, রবিবার। বল্লেই আমি লিখে যেতে পারি।"

ঠাকুর একটু সমর স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন—"ওসব থাক্। আশাবতীর উপাধ্যান, বামাবোধিনী পত্রিকায় বখন আমি লিখ তে আরম্ভ কর্লাম, সামাশ্য একটু লিখ তেই চারি দিকে বিষম হৈ চৈ প'ড়ে গেল। আক্ষধর্মের প্রচারক হ'য়ে ঐপ্রকার সব লিখ ছি, সাধারণ আক্ষাদের ভিতরে এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন চল্লো। প্রাণের সত্য ঘটনার উপরে লোকের অনাদর অপ্রক্ষা (দেখে, বড়ই তুঃখ হ'ল) অমনই লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম। আশাবতীতে যাহা লেখা হ'য়েছে, তা ত কিছুই নয়, অতি সামাশ্য। তার পরের সব ঘটনা আরও অন্তুত। সে সব কেহ বিশ্বাস কর্বে না। গুলিখোরের গল্প মনেকর্বে। তাই ওসকল আর প্রচারিত না হওয়াই ভাল।"

ঠাকুরের এ কথা শুনিয়া আমাব মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। আমি একটু সমর অবাক্ হইয়া বিসিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমার পানে চাহিতে লাগিলেন। আমি ঠাকুরকে বলিলাম—"আমরা প্রাচার কর্ব না; শুধু আমাদেরই মধ্যে রাধ্ব। জীবনের ওরূপ আশ্চর্যা ঘটনাশুলি চিরকালের অস্ত একেবারে সুপ্ত হ'রে যাবে; কেহ কিছু জান্বে না!"

ঠাকুর আমার প্রাণের ক্লেশ বুঝিরা খুব স্নেহভাবে বলিলেন—"আমার জাবনের সমস্ত ঘটনাই সময়ে তৌমাদের নিকটে প্রকাশ পাবে। সেজভা এখন এত ব্যস্ত হ'চছ কেন ? এখন খেনে যাও, সময়ে সবই হবে।"

ঠাকুরের এই কথার পর আমার প্রাণ ঠাগু। হইল। ভাবিলাম, ঠাকুর বধন পরিছার বল্লেন, সময়ে সবই প্রকাশ পাবে তথন আর চিস্তা কি ? না হর ছ'দিন পরে হবে।

### ঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ম্যাদের কথা।

ৰধ্যাহে, পাঠের পর ঠাকুরকে জিজান। করিলাম—"সন্ত্যাসগ্রহণ কর্তে হ'লে, সকলকেই কি আগে স্ক্রী মললবার। বিক্রমীয়েন্তান ক'রে নিতে হর 🕶 ঠাকুর শুনিরা বণিলেন--- "ব্রেক্সচর্য্য না কর্লে কখনও বৈদিকসন্ম্যাসগ্রহণের অধিকার হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত কাল এই ব্রশ্নচর্য্য কর্লে বৈদিকসন্ধ্যাসপ্রহণের অধিকার হন ? ব্রশ্নচর্য্য কি সকলকেই নির্দিষ্ট একটা কালের জন্ম করতে হন ?"

ঠাকুর বণিলেন—"সকলের পক্ষে এক রকম নয়। কারও ছত্রিশ বৎসর, কারও চবিবশ বৎসর, কারও বা বার বৎসর অক্ষাচর্য্য করা আবশ্যক হয়। আবার কেহ নয় বৎসর, কেহ ছয় বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর ক'রেই সন্ন্যাস নেবার অধিকারী হন। আমাকে তিন দিন বেক্ষাচর্য্য কর্তে হয়েছিল।"

জিজাসা করিলাম-"আপনি আবার ব্রশ্নচর্য্য কবে করেছিলেন ?"

ঠাকুর বলিবেন—"দীক্ষাগ্রাহণের পরেই আমি সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলাম। পরমহংসজী বল্লেন—"এমনি তো হবে না, যথাশাস্ত্র সমস্ত কর্তে হবে। তুমি কাশীতে চলে যাও, তোমাকে সন্ন্যাস দিতে হরিহরানন্দ সরস্বতী সেখানে রয়েছেন।" আমি গয়া হ'তে হেঁটে হেঁটে কাশী পৌছিলাম। হরিহরানন্দ সরস্বতীর দর্শন পেলাম। তিনি আমাকে বল্লেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস দেবার জন্মই আমি এখানে এসেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বের তোমার আরও কর্বার আছে। অনেক অনাচার করেছ, এখন মস্তক্মুগুন ক'রে প্রায়শিচত্ত কর। পরে অক্ষচিগ্র গ্রহণ কর; ভার পরে সন্ন্যাস। আমিও অমনি মস্তক মুগুন ক'রে, প্রায়শিচত্ত কর্লাম। পরে উপবাত ধারণ ক'রে, ব্রহ্মচর্য্য নিলাম। তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য করার পরই ভিনি আমাকে সন্ন্যাস দিলেন।"

আমি বলিলাম—"সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও ত আপনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছেন 🕍

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, সন্ধ্যাস নিয়ে আমি আর ফির্ক না, মনে করেছিলাম। পরম-হংসঞ্জীকে বলাতে, তিনি বল্লেন, তা হবে না। সংসারে তোমার অনেক কান্ধ কর্তে হবে—বেমন ছিলে তেমনি গিয়ে থাক, সংসারেই সব হবে।"

**ব্রিক্তাসা করিলাম—"আপনার গৈরিক বসন কি তথন থেকে ?"** 

ঠাকুর বিশবেন—"না, গৈরিক স্থারও পূর্বের। গয়াতে যখন ছিলাম, পাহাড়ে একটি পরস্বহংস তাঁর গৈরিক বসন আমাকে দিয়ে বল্লেন, "আমার এই গৈরিক বস্ত্র তুমি গ্রহণ কর, শার তোমার নামটি স্থামাকে দেও।" সেই থেকে স্থামার গৈরিক।"

विकृतित जात्र अक्षेत्र जातक कथा अनिगाम।

# वैनंत्रहस्त विमामागत মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দৃশ্য।

আৰু আমার শরীর অহুস্থ। মধ্যাকে ঠাকুবের নিকট নামমাত্র মহাভারত পাঠ
করিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ হইলেন; আমিও একপাশে বলিরা বাতাল
করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ভাবাবেশে পুনঃ পুনঃ ঢলিরা ঢলিরা পাছিরা
যাইতে লাগিলেন। প্রায় একটার সমরে ঠাকুর অকস্থাৎ যেন চমকিরা উঠিলেন, এবং
ধুব ব্যক্ততার সহিত ঘরের পশ্চিম দিকের দরজার ভিতর দিরা পশ্চিমোন্তরে আকাশ পালে
একদৃষ্টে চাহিরা বলিতে লাগিলেন—"আহা। কি স্থন্দর! কি স্থন্দর!! কি স্থন্দর!!! সোণার
রথ, কি শোভা। ধক্য। ধক্য।! ধক্য।!! হলুদ রংয়ের কত পতাকা উড়ছে। আহা।
সমস্ত আকাশ আজ হলুদ রংয়ের উজ্জ্বল ছটায় একেবারে ঝল্মল্ কর্ছে। চারি দিকে
কত স্থন্দরী স্থন্দরী দেবকন্যা। দেবকন্যারা চামর নিয়ে বীজন কর্ছেন, অপ্সরা সকল নৃত্য
ও গান কর্ছেন। আহা কত আনন্দ। আজ গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়া,
আকাশপথে সকলে আনন্দ কর্তে কর্তে যাচেছন। মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে
স্বর্গে চল্লেন। হরিবোল। হরিবোল।"

ঠাকুর আর কথাবার্ত্তা না বলিয়া চোধ বুঞ্জিলেন। সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

বিশ্বাসাগর মহাশর বছসুত্র রোগে শব্যাগত, এরপ একটা কথা কিছু দিন হর, সংবাদপত্রে প্রচারিত হইরাছিল। স্বরং বিশ্বাসাগর মহাশর, এ ঘটনার বিরুদ্ধে তথনই প্রতিবাদ
করিয়া লিবিয়াছিলেন—'আমাব চৌদ্ধ পুরুবেও বছমুত্র রোগ নাই' ইত্যাদি। উহা পঞ্চিয়া,
বিশ্বাসাগর মহাশর বেশ স্কৃত্ব আছেন—এ পর্যান্ত এইরূপ সংস্কারই আমার ছিল। স্কৃত্ত্রাং
ঠাকুরের ভাবাবেশে বিশ্বাসাগর মহাশরের সম্বন্ধে ঐ সকল কথা শুনিরা, মনে করিলাম—হর ত ঠাকুর
বিশ্বাসাগর মহাশরের ভবিশ্বও জীবনেরই একটা চিত্র দর্শন করিয়া ঐ সব কথা বলিলেন। কিছ
কিছুক্রশ পরেই থবর পাইলাম, দয়ার সাগর বিশ্বাসাগর দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্কুল কলেজাদি, সমস্ব
বন্ধ হইল। জয় বিশ্বাসাগর—২ন্ত বিশ্বাসাগর !

৺ ঈশরচক্ত বিশ্বাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ঠাকুর আজ অনেক কথা বলিলেন—ছই একটি মাত্র লিখিতেছি—

ঠাকুর বলিলেন —"বিভাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় পুস্তকখানা প্রকাশ হ'তেই সর্বত্ত ছেলেদের পাঠ্য হ'লো। আমি ঐ পুস্তকখানা প'ড়ে দেখলাম, ওতে ভগবানের নাম গন্ধও নাই। আমার মনে বড়ই হুঃখ হ'লো; আমি অমনি বিভাসাগর মহাশরের কার্টে সিয়ে বল্লাম, সাধারণ প্রয়োজনীয় সকল বস্তুরই খুব সহজে বাহাতে একটা বোধ জলে বোধোদয়খানা সে ভাবেই লিখেছেন। কিন্তু মানুকের, সংসারে দ্বর্কাণেকা রে বিশ্বরৈ বোধ বেনী আবশ্যক, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথাও বোধোদয়ে নাই।' বিছালাগর মহাশয় আমার কথা শুনে, একটু লভ্জিত হ'য়ে বল্লেন, "হাঁ, গোঁদাই ঠিক ব'লেছ। আছা, আগামী সংস্করণে, গোড়াতেই আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবিদ্ধটি লিখবো।' পরে দেখ্লাম, বোধোদয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। সকলের কথাই তিনি মন দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে শুনতেন।"

ভার পর মেডিকেল কলেজের গোলমাল সম্বন্ধে, ঠাকুর বিদ্যাসাগরের দল্প ও সংসাহদের কথা বিলিলেন। এ সমরে আমি হু' একরার আসন হইতে উঠিয়া বাওরাতে সমস্ত কথা আগা গোড়া শুনিতে পাইলাম না। স্থতরাং গুরুজ্ঞাতা শুনুক্ত ক্লেবিহারী গুহু মহাশন্ধ, ঠাকুরের নিকটে শুনিরা এ বিবরে বাহা লিখিয়া রাধিরাছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার করেক মাস পুর্বের, সেই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, বান্ধালা বিভাগের একটি ছাত্রকে, চোর দলেহ করিয়া, পুলিদেব হস্তে অর্পণ করেন এবং ঐ বিভাগের ছাত্রেরা প্রায় সকলেই ছোট লোক ও অসভ্য বলিয়া প্রকাশুভাবে দোষারোপ করিয়া গালাগালি দেন। ইহাতে ছাত্রেরা সকলেই অতিশব্ধ অপমান বোধ করেন, তাঁহারা গোস্বামী মহাশব্ধকে নেতা করিয়া অনেকেই এককালে কলেব ত্যাগ করিলেন। সর্ব্বতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। চারি দিকে এই ব্যাপার দইয়া খুব আলোচনা চলিল। ইহার একটা প্রতিকারের প্রত্যাশার, গোস্বামী মহাশর বিষ্ণাসাগর মহাশরের নিকটে বছদংখ্যক সহাধ্যাধীকে লইঝা উপস্থিত হইলেন। হ' চারটি কথা বলিতেই বিস্তাসাগর মহাশ্র ধমক দিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, "যাও, যাও, আমি ওসব কিছু ভন্তে চাই না। ছেলেরা অনেক সমরে মিছামিছি ওরূপ অনর্থক গোল করে।" এই বলিরা তিনি কোন কথা গুনিতে অনিচ্ছা প্রাকাশ করাতে, গোস্বামী মহাশয় খুব তেজের সহিত বলিলেন—"আপনি আমাদের কোন কথা না ভনেই একটা স্থির ক'রে নিচছন কেন? আমাদের ছ'টা কথা গুনে, পরে যা ইচ্ছা বলুন। বালালা বিভাগে বারা পড়েন, তাঁদের কি একটা কংশের বা জাতির মর্যাদা নাই ? ইঁহারা সকলেই কি ইতর, ছোট লোক, চোর, বদমারেদ্; আপনিও একথা বলেন ?" বিস্থাসাগর একথা ওনিয়া অমনি চমকিরা বলিলেন, "কি বল্ছ গোঁলাই ? এরপ, কি ব্যাপার বল ত।" তথন গোলামী মুরাশর সমস্ত আইনা আহুপুর্বিক বর্ণনা করিলেন। বিজ্ঞাসাগর মহাশর শুনিরা অভিশয় ছংখিত হইরা বলিলেন---"বটে, এ রক্ম ঘটনা ? তবে আর তোমরা কলেতে বেও না। দেখি, আমি ইহার কিছু প্রতিকার ুক্রিতে পারি কি না।" এই বলিরা তিনি তদানীস্তন ছোটলাট বীডন সাহেবের নিকট সমস্ত বিবর পরিকার রূপে লিখিয়া জানাইবেন, এবং গোখামী মহাশবের নিকট বধন স্থানিলেন বে, জনেক স্থানের খুঁজি বন্ধ ব্যৱহাতে, ঐ সুন্তির বারাই ভালাদের আহারাদি চণিতেছিল, উপস্থিত ভালাদের অভিনয় ক্রেন

হইরাছে; অনেক ছেলে আবার এই রুন্তির টাকা হইতেই অসহার বৃদ্ধ মাতাপিতারও কিছু কিছু সাহায্য মাসে মাসে করেন, তথন তিনি সকলের বৃত্তির টাকা দিতে স্বীকৃত হইরা তিন চারি মাস কাল সকলের প্রায় সমস্ত ব্যয়তার বহন করিলেন। বীতনী সাহেবের আদেশে এই বিষয়ের অহুসন্ধান হইল। কলেজের অধ্যক্ষের দোবেই যে এইরূপ ঘটরাছে, তাহা প্রমাণিত হইল। এইজ্জু অধ্যক্ষকে কটি স্বীকার করিতে হইল। এই ঘটনার কলেজের অধ্যাপকগণ গোস্বামী মহাশয়কে দশের নেতা জানিতে পারিরা, কোন প্রকারে তাঁহাকে জন্ম করিতে মনস্থ কবিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশরের আর কলেজে বাওরার প্রবৃত্তি হইল না; স্মতরাং তাঁহাদের আশা ব্যর্থ হইল। কিছুদিন পরে অক্তম অধ্যাপক তামিজ খাঁ মহাশরের সহিত গোলদীবির ধারে গোস্বামী মহাশরের সাক্ষাৎ হর। তথন তামিজ খাঁ সাহেব, গোস্বামী মহাশরেক বলিলেন—"গোসাই, তুমি কলেজে না বাইলা কর্মই ভাল করিরাছ, নচেৎ তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত।"

#### क्षाक्षात्रण ; नीलकर्श्वरण।

কাশী হইতে কলাক্ষের মালা আদিয়াছে, উহা ঠাকুরকে দেখাইলাম। ঠাকুর মালাপ্রলি ১৬ জাবণ, গুক্রবার। হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন—"চুম্ৎকার দানা। সমস্তপ্তলিই ভাল, বেশ পাকা। এসব ঠিকমত গেঁথে নেও।"

আমি করেক দিন পবিশ্রম কবিয়া ছুঁচ ও শণের দাবা, করাক্ষের প্রতি রক্ষে, বক্ষে, বে সকল শিক্ষ ছিল, তুলিরা ফেলিলাম। পরে ঠাকুবেব নিকটে লইয়া গেলাম। ঠাকুর দেবীভাগবত খুলিয়া উহা যে প্রশালীতে ধারণ করিতে হইবে, শ্লোক পড়িয়া উহা বুঝাইয়া দিলেন—

> ক্রমাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতি ধে ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করষুগলকৃতে দ্বাদশ দ্বাদশৈব। বাহেবারিন্দোঃ কলাভির্মনযুগকৃতে ত্বেকমেকং শিখায়াং বক্ষস্তান্তিবিকং যঃ কলম্ভি শভকং স্বায়ং নালকণ্ঠঃ॥

শামি ঠাকুরের আদেশমত কর্তে ০২টি, মস্তবেক ২২টি, কর্ণবরে ৬টি করিয়া ১২টি, ক্রমুগলে ১২টি করিয়া ১৬টি, করিয়া ১৬টি, শিখাতে ১টি, এবং বক্ষে অবশিষ্ট ১টি, মোট ১০৮টি মালা পৃথকু করিয়া গাঁথিয়া রাখিলাম।

আৰু ১৬ই প্ৰাবণ, একাদশী তিথিতে প্ৰাতঃকৃত্য সমাপনাতে, পূৰেরখনে ঠাকুরের নিকট উপ্স্থিত ইবর, শ্ৰেছি দেওবা নৃতন উপবাত, যোগপাট এবং কলাকের মালা, ঠাকুরের সন্মুখে রাধিলাম। ঠাকুর— উপবিত হাতে লইবা বাদলবার গার্ত্তী কল করিবা আমার গলার ফেলিয়া দিলেন। পরে বোগণাট শাৰ্থ করিরা আমার হাতে বিবেদন। তৎপরে ক্লাকের মালাগুলি হাতে রাধিরা কিছুল। চুপ করিয়া বিশ্বা রহিলেন ; অনস্তর উহা আমাকে পরাইরা দিয়া বলিলেন—"ইহাই নালকওবেশ।"

স্মামি ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিরা, ঠাকুন্তের পাশে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আজ আমাকে নীলকণ্ঠ মহাদেবের বেশ দিলেন মনে করিয়া, আমার শরীর ও মন পুলকিত হইয়া **উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর** । দিয়া করিয়া ষ্মামাকে যেমন এই বেশ দিলে, তোমার দয়াতেই যেন এই বেশের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। নিয়ত বেন অফুগত থাকি।" এগারটা পর্য্যস্ত ঠাকুরের নিকটে বর্দিয়া রহিলাম। কি ভাবে বে এই সময়টি **স্থামার চলিয়া গেল,** বলিতে পারি না। ঠাকুর শৌচে গেলেন, আমিও আদন হইতে উঠিয়া স্থাশমস্থ বৃক্ত শুকুলাতাকে নমস্কার করিলাম। সকলেই প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। মধ্যাকে মহাভারতপাঠের পরে, পাঁচটা পর্যাস্ত পর্মানন্দে নামে মগ্ন থাকিয়া, কাটাইলাম।

# সাধনে দৈহিক উপদর্গ।

ছিতীর বৎসর ব্রহ্মচর্যাগ্রাহণেব পর নৃতন নিয়ম প্রতিপালনের উৎসাহ উল্পম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্তাক্ষ্মালা ধারণ করিয়া সমস্ত নিয়মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে १०८५--७३८न आवन । লাগিলাম। এখন দিন দিন শবীবেব যন্ত্রণা আমার এতই অস্থ হইয়া পড়িয়াছে বে, কি করিব বুঝিতেছি না। পদাসুঠে সর্ম্বদা দৃষ্টি স্থির রাণিবার জন্ম অনবরত একভাবে মাধা হেঁট্ করিয়া থাকিবার ফলে আজ ক্মদিন্যাবৎ ঘাড়ে ভ্রমানক বেদনা হইরাছে, সমস্ত ঘাড় যেন গাকিয়া গিয়াছে। এই যাতনা সময়ে সময়ে এতই তীত্র হইয়া পড়ে যে, কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞাসিত না ছইলে কথা বলিতে পারিব না, এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়েও প্রয়োজন বোধ না হইলে উদ্ভর দিতে পারিব লা, এইপ্রকার আদেশ করিয়া, ঠাকুব আমাকে প্রকারাক্তরে মৌনীই করিয়া রাধিয়াছেন। সারা দিনে রাত্রে ছই চারিটি কথাও বলিতে পাই না। প্রাণ দর্মদা আই চাই কলে; মনে হয়, নির্দ্ধনে কোথাও যাইরা চীৎকাব করিরা আদি। ঘন ঘন হাই তুলিরা সময় কাটাইতেছি। <del>এইআঁ</del>তারা শামাকে একবার একটি মাত্র প্রশ্ন করিলেই আমি দশটি কথা বলিয়া উত্তর দিব প্রত্যাশার, বেমনই কারও হাতথানা ধরিয়া টান দেই, সে অমনি কথাটি মাত্র না বলিয়া আমার টিকিটি টানিয়া ছু<sup>\*</sup> এক পাক ব্রাইরা ছাড়িরা দের। প্রশ্ন পাইবার আকাজকার, কোনও গুরুত্রাতার গা বেঁসিরা ব্যিকে, শে উঠিয়া নীরবে আমাকে সজোরে ঠাসিয়া ধরে; আমার তথন প্রাণ ওটাগত হয়, কথনও কেহ বা ভাঁতা মারিরা সরাইরা দের। হায় কপাল। আহা, উতঃ শব্দ মাত্র করিয়া ভারিরা পড়ি। ঠাকুর আমার অবস্থা বুরিরাই দল্লা করিলা সমলে সমলে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাই উত্তর দিলা ভাগ বাঁচে। আৰু ঠাকুরকে যাইরা বলিলাম, ভাগনার সলেও কি ইচ্চামত কথা ব্যক্তিত

ঠাকুর আমার দিকে চাহিরা একটু হাসিরা বনিলেন—"আচছা, তা ব'লো।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুধু আপনার দিকে চাহিতে পারিব ত ?" ঠাকুর বনিলেন—"মাথাটি না তুলে যদি চাইতে পার, চাইবে।"

#### শ্বপ্রদোষ ; হেতু ও প্রতিকারের উপদেশ।

এবার ব্রহ্মচর্য্য লইরা বীর্যাধাবণেব চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই বীর্য্য দ্বির রাখিতে পারিতেছি না। যন ঘন অপ্রদোষ হওয়াতে চিত্ত অতিশর চঞ্চল ও অশান্তিপূর্ণ হইরা পড়ে, কিছুই ভাল দাগে না। বীর্য্য কেন স্থির থাকিতেছে না, এত নিরমে থাকিয়াও অপ্রদোষ কেন নির্ভ্ত হইছেছুছে না, এই প্রকার হর্দশা আমার কি জন্ত হইতেছে, স্থির করিতে না পারিরা, ঠাকুরকে জ্ঞাসা কবিলাম।

ঠাকুর একট্ব ধনক দিরা আমাকে বলিলেন—"তু' দশ দিনের একট্ব চেন্টারই একটা কিছু হ'তে চাও নাকি? কু-অভ্যাসে ছেলেবেলা বহুকাল বার্য্য নন্ট করেছ। তার একটা স্রোত কি একবারেই বন্ধ হয় ? এখন খুব নিয়ম ধ'বে কিছুকাল চল্লে, ক্রেমে সব ঠিক হ'রে আস্বে। ব্যস্ত হ'লে হবে কেন ? ওসঁব দিকে দৃষ্টি না করে নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখে চল। চিত্ত-চাঞ্চল্যে স্থপ্রদোষ হয়, ক্রোথ কর্লে স্থপ্রদোষ হয়, সায়বীয় হর্বলতায় হয়, পেট গরম ও মাথা গরম হ'লে হয়, আহারের দোষে হয়, আর অতিরিক্তা নিজাতেও স্থপ্রদোষ হয়। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ মুমায়ে রাত দশটা এগারটার সময় উঠে, সায়ায়ায়ির ব'লে নাম কর্তে পার না ? ঘুমটি কমাও। ঘুম বেনী হ'লে স্থপ্রদোষ যাবে না। শয়নের পূর্বের ছই হাত কমুইপর্যান্ত, তুই পা হাঁটুপর্যান্ত ধুয়ে নিও। পশ্চিম বা উত্তর দিকে মাথা রেখে শুতে নাই। শোবার সময়ে বেলপাতায় গায়ত্রী লিখে মাথার নীচে রাখ্তে পার। ভুলসীপাতা রাখ্লেও কারও কারও উপকাব হয়।"

ঠাকুরের উপদেশ শুনিরা মনে মনে হঃথিত হইলাম, একটু বিরক্তিও আদিল। ভাবিলাম, শ্বিপ্লাবের কথা ঠাকুরকে বলিলেই ঠাকুর এক এক দিন এক একটি নৃতন নৃতন হেতু তুলিরা, নৃতম মৃতন নিষম খাড়ে চাপাইরা দেন। এও উৎপাত মন্দ নর! নিজাটি না হয় কমাইরা ফেলিব; কিছ শরনকালে খাড়টি গোজা রাথিরা রাত্তিতে যা একটু আরাম পাইতাম, এবার ঠাকুর বে তাও গারিলেন! এগারটার পরে আসনে বসিতে হইলেই ত মাথাটি শুলিরা বসিতে হইবে। অধিক নিজার স্বপ্লদোৰ ব্যু, একথা আর ক্থনও শুনি নাই।

# উদ্ধ রেতাঃ হওয়ার সাধনপ্রণালী।

ঠাকুরের উপদেশমত চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। রাত্রি প্রার বারটা পর্যন্ত খুমাইরা, 
শারারাত্রি নাম করিলা কাটাইতেছি। কিন্তু বীর্যা ত কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না।
বীর্যাধারণ না হইলে সাধন তজন তপস্তা ও ব্রত নিয়মাদি সমস্তই রুখা মনে করিয়া, অতিশন্ধ অস্থিরচিত্তে
ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—"শুনিয়াছি, উর্জ্বেতাঃ না হইলে কিছুতেই বীর্যাধারণ হয় না। কি
প্রণালীতে সাধন করিলে উর্জ্বিতাঃ হওয়া যায় ? নিয়মমত চলিলে উর্জ্বেতাঃ হইতে কত
কাল শাগে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"উর্দ্ধরেতাঃ হওয়া সাধারণের সহজ্ঞসাধ্য নয়। আবার নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে যে সকলেই হবে, তাও বলা যায় না। এমন লোকও আছেন যে, তিন দিনের মধ্যেই উর্দ্ধন্তোঃ হ'তে পারেন। কারও তিন মাসে হয়, কারও বা তিন বছর লাগে। আবার বহুকাল চেটা ক'রেও কারও কারও হওয়া অসম্ভব হয়। যারা অভ্যন্ত, তাদের একটু সময় লাগে; শীঘ্র হয় না। ভোমার বার্য্য অনেক পরিমাণে নস্ট হ'য়ে গেছে। এজন্ম একটু সময় নেবে। নিয়মমত চল্তে থাক, বিশেষ ব্যন্ত হবার কোনও আবশ্যক নাই।"

উর্জ রেতা: হওয়ার জস্ত কি কি নিয়মে চলিতে হয়, ইহা পরিকাররূপে জানিতে ইচ্ছা হইল।
আমি সাহস করিয়া আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—
"ঠিক নিয়ম ধ'রে চলতে থাক; বেশী সময় তোমার লাগ্বে না। এখন থেকে সর্ববদা
পদাস্তে দৃষ্টি ছির রাখতে চেন্টা কর। কখনও অন্ত দিকে ভাকাবে না। পদাস্তে
দৃষ্টি রাখতে নিভাস্ত না পার্লে, নাসাগ্রেও রাখতে পার। তবে ভাতে মাথা একটু সরম
হয়। পদাস্তে দৃষ্টিতে মাথা ধুব ঠাণ্ডা থাকে। অন্ধকার রাত্রেও এদিক সেদিক চাইবে
না। সর্ববদাই একভাবে মাথা হেঁট্ ক'রে থাক্বে।"

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"আর একটি কাল্ল ক'রো। প্রান্তাব এক ধারায় না ক'রে, একটু থেমে থেমে ক'রো। ত্ব' চার সেকেণ্ড, প্রান্তাব ভ্যাগ ক'রে আবার ত্ব' চার সেকেণ্ড, থেমে যেও। এইরপ ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে ধারণ ক'রে ক'রে, ভ্যাগ কর্তে অভ্যাস কর। ধারণের সময়ে থুব কুন্তক ও সলে সালে পুব নাম কর্বে। যতক্ষণ কুন্তক ক'রে থাক্তে পার্বে, ততক্ষণই ধারণের চেইন রাশ্বে। করা আর ভ্যাগ ক'রে ক'রে, অস্ততঃ পাঁচ সাভবারে সমস্তটি প্রান্তাৰ ভ্যাগ করবে। ক্রি অভ্যাস কর্তে কর্তে প্রস্রাবের রাস্তার মাংসপেশী খুব দৃঢ় হ'য়ে আস্বে; ধারণের ক্ষমভাও বৃদ্ধি হবে। এখন ধেকে এটি বেশ অভ্যাস কর।"

কিছুক্রণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে গাগিণেন—"স্বাভাবিক কুস্তুক ক'রে সর্ববদা নাম করবে। ধীরে ধীরে প্রতিদমে কুম্বকের সহিত নাম করতে পারলে, এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার পাবে। এ সকল ক্রিয়া, যার সঙ্গে শরীরের বিশেষ একটা যোগ আছে, হঠাৎ একবারে হয় না; সময় লাগে। নানা কারণেতে নানা অবস্থায় .দেহেব বীষ্য মথিত হ'লে প্রশাস্ত রাস্তা দিয়ে উপস্থের দিকে চলে। বায়ের উর্দ্ধাদিকে যাবারও একটি সঞ্চীর্ণ পথ আছে। নীচের,পথটির মুখ একেবারে বন্ধ না হ'লে, বীর্য্য কখনও উদ্ধাপে যেতে পারে না। বীর্য্যের স্রোত উদ্ধপথে দিতে না পার্লে, কোনও উপায়েই উহা দেহে রা**খা যায়** না। বার্য্য একস্থানে কখনও থাক্বাব বস্তু নয়। বীর্য্য অধোগামী না হয়, সে জন্ম কত লোকে কত কাগুই কৰে! শ্রীরেব গ্রম কমাবাব জন্ম কেহ শিরা কেটে কেলেন: কেহ মনের উত্তেজনা কমাতে অঙ্গাদি ছেদন করেন। কিন্ত তাতে যথার্থ কোন উপকারই হয় না। ঐ সকল উপায় অবলম্বন করায় ধর্মাজীবনেরও কোন কল্যাণ হয় না। সংযম মারা চিন্ত স্থির বেখে, নামধোগে কুন্তক দ্বারা বার্য্য উদ্ধাদিকে আকর্ষণ করতে হয়। কুন্তক করলেই বীর্য্যের নীচের দিকের পথে চাপ পড়ে, আর উপরের পথও প্রশস্ত হয় : স্বতরাং বীর্ষ্যের গতি নিম্নদিকে আর না হ'য়ে উদ্ধাদিকেই হয়। একবার বাধ্যের গতি উদ্ধাদিকে হ'লে, উহা আর নীচে যায় না। আমার ব্যুন ঐ রকম হয়েছিল, মনে হ'লো যেন একটা অমুতের সাগরে আমাকে ভূবিয়ে দিলে ্চিফা ক'রে কুন্তকাদিতে কোনও ফলই হয় না। নামের সঙ্গে অবিশ্রাম্ভ স্বাভাবিক কৃষ্ণক ক'রেই এ সব হয়। অস্বাভাবিক কুম্ভকে লাভ নাই। নামের সঙ্গে সঞ্জে একটু একটু ক'রে এই ভাবে কুম্ভক অভ্যাস কর। এসব বিষয়ে সর্ববদা খুব একটা চেষ্টাও রাখতে হয়। দৃততা না পাক্লে বেশী দিন চেষ্টাও রাখা যায় না।"

ঠাকুর এ সকল বণিয়া নীরব হইলেন। আমি কডক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার কি কখনও উদ্ধরেতাঃ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ? কত অত্যাচার ত এক সময়ে করেছি।"

ঠাকুর বলিবেন—"অভ্যাচার আর এমন কি করেছ ? চেন্টা কর্লে কেন হবে না ? দেখ, আমারও ত ছেলেমেরে হয়েছে। আমিও ত ভোমাদেরই মত ছিলাম। জ্রীলোক দেখে শামারও কামভাব হ'তো, কত সময় চঞ্চল হ'তাম। এখন কাম যে কি ক্লা-কল্পনাতেও আনা যায় না। উদ্ধারেতাঃ হ'লে ভোমারও এই রকমই হবে ধু সুর্বনা শাসে প্রশাসে নাম কর, আর স্বাভাবিক কুস্তুক অভ্যাস কর। দমে কুস্তুকের সঙ্গে নাম করতে পার্লে, উদ্ধর্বেতাঃ হ'তে পার্বে। উদ্ধর্বেতাঃ হ'লে শরীরটি সর্বদা বেশ স্বস্থ থাক্বে। ব্যারাম স্থারাম কিছুই বড় হবে না। অল্প আহার, অধিক আহার, ভাল আহার বা খারাপ আহার কিছুতেই শরীরের কোনও অনিষ্ট কর্তে পার্বে না।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"বীর্য্যধারণ কর্তে হ'লে, আহার সম্বন্ধে পুঁব সাবধান হ'য়ে চল্তে হয়। আহারের দোষে অনেক সময়ে উত্তেজনা হ'য়ে থাকে। সকল বিষয়েই খুব সতর্কতার সহিত না চল্লে, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন।"

আমি অমনই আবার জিজ্ঞানা করিলাম—"আহার সম্বন্ধে কি প্রকার নিরমে চল্বো ?"

াকুর বলিলেন—"আহারটি খুব নির্জ্জনে কর্বে। আহারের বস্তু কাহাকেও দেখতে দেবে না। আহারের সময় প্রতিগ্রাসে নাম কর্বে। আহারের সময়ে আহারের বস্তু ব্যতীত আর কোনও দিকে দৃষ্টি কর্বে না। শুদ্ধ সান্তিক বস্তমাত্র আহার কর্বে। অধিক ঝাল, অধিক মুন বা অধিক টক খাবে না। মিষ্টি একেবারেই ত্যাগ কর্বে। মুধ খাওয়াও ভাল নয়; আবশ্যক হ'লে, সামাত্য পরিমাণে একবল্কা মুণ্মাত্র খেতে পার। ম্বন মুধ বড়ই অনিষ্টকর।"

এ সব ভ্রনিয়া আমি বলিলাম—"আরও কি কোন বিষয়ে কিছু নিয়ম আছে 🖓

ঠাকুর বলিলেন—"আছে বই কি ? শয়নেরও নিয়ম আছে। যেখানে সেখানে শুভে শাই।' শোবার বিছানা সর্বত্রেই পৃথক রাখ্বে। অন্তের বিছানায় শোওয়া বসা বা অন্তের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা একেবারে ত্যাগ কর্বে ক্রুই সকল নিয়মে সর্ববদা পুর মনোযোগ রেখে চল্বে। না হ'লে বিশেষ ক্ষতি হয়।" অন্তের ব্যবহার বস্ত্রাদি বেমন ব্যবহার কর্বে না, নিজের ব্যবহারের বস্ত্রাদিও কখন অস্তাকে ব্যবহার কর্তে দেবে না; সমস্তই পৃথক রাখ্বে। অন্তের স্পর্শ পর্যান্ত হ'লে এই সাধনের অবস্থায় অনেক সময়ে ক্ষতি হয়।"

ঠাকুরের আদেশমত উদ্ধরিতাঃ হওয়ার সাধনপ্রণালী ধরিয়া খুব উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। থিচুড়ি ছাড়িয়া শুধু ভাতে দিদ্ধ ভাত আহার ধরিলাম। সমস্ত দিনে আর কিছুই থাই না। কথা বার্ত্তা বদ্ধ করিয়াছি, মাত্র ঠাকুরের সঙ্গে যা ইচ্ছা বলি। শরনেব সমরে ঘাড় সোলা করিয়া শুইতাম, এখন হাতে ঘাড় বাঁকা রাধিয়া শুইতে অভ্যাস করিতেছি। রাত্রি জাগরণ ঠিক ঠাকুরের কথামত ইইছেড্রুছ্ না; কথনও বারটা, কথনও বা একটাব সমরে হয়। নিজিত হইয়া পড়িলে, যথাসমরে উঠা ড আর আমার হাতে নয়।

### ভাদ।

ঠাকুরকে এক দিন ইণিলাম—"যথন ইচ্ছা করি, তথন ত ঘুম ভাঙ্গে না, কি কর্বো ?"
ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, নিজের নাম নিয়ে চাৎকার ক'রে ডেকে ব'লো,
'ওহে! আমাকে আজ রাত এতটার সময়ে তুলে দিও।' এরূপ ক'রে দেখ দেখি!"
আমি বলিলাম—"তা আমি পার্বো না। লোকে হাস্বে। আমাব লজ্জাবোধ হয়।"
ঠাকুর একটু হাসিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। ইহা সত্যা, না ঠাকুর আমাকে ভাষাসা
করিলেন—একবার জানিতে হইবে।

### শ্রীধরের রৃষ্টির জলে ভাবাবেশ ও কলহ।

এই বংসর ভাত্রমাসে ঝড় বৃষ্টি তুফান খুব বেশী পবিমাণে হইতেছে। এক দিন সকালবেলা পশুত মহাশ্রের রান্নাঘবে নিজ আসনে থাকিয়া নিত্যকর্ম করিতেছি, অকমাৎ ৭ই---১৮ই ভার। ভরানক বৃষ্টি আবস্তু হইল। অল্পনেশ মধ্যেই এত প্রবল বেগে মুশলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল যে, মনে হইল আব্দ সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে। উঠানে বিস্তর জল দীড়াইয়া গেল। দশ বার হাত তফাতে অক্স ঘরেব লোক ছায়াব মত দেখা বাইতে লাগিল। এই সময় আইবর, পঞ্জিত দাদার মর হইতে 'হবিবোল, হবিবোল' বলিতে বলিতে, উঠানে নামিয়া পড়িলেন। সাষ্টাদ নমস্কাব করিয়া, করজোডে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া গহিলেন। পরে লেংটিমাত্র পরিধানে-শীধর, উর্দ্ধবাছ হইরা, উচ্চ উচ্চ লক্ষ্ক প্রদান কবিতে করিতে, 'জর রাধে, অর রাধে' বলিরা চীৎকার করিতে লাগিলেন। একখন্টা কাল অতীত হইল, এধরের নৃত্য থামিতেছে না। স্বাকাশ ছইতে ভগবানের চরণামূত পড়িতেছে, এই ভাবে মন্ত হইরা, জীধর পাগলের মত একবার কাদার গড়াগড়ি, একবার উঠানের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি কবিতে লাগিলেন। ক্রমশঃই 🕮ধরেব হয়ার ও গৰ্জন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাবাবেশে শ্ৰীধন অবিশ্ৰান্ত নুভা কৰিতে করিতে পড়িরা ষাইতে লাগিলেন। এসব দেখিরা আমার মনে হইল, এধবেব প্রায়ই সটকজ্ঞার হয়, তথন তিনি বিষম ষম্ভবার অস্থির হন। এখন যে ভাবেই औধর মন্ত থাকুন না কেন, এত লক্ষমতা ও বৃষ্টি ঐ मंत्रीदत कथनहे मझ हत्व ना। त कान लाकादत इडेक, डेशांक अकवात शामाहेना मिए शांतित **হর। এই ভাবিরা আমি জী**ধরকে ডাকিরা বলিলাম—"**জী**ধর। সার না, চের হরেছে। এত লাফানি সৰু হবে না; এখন থাম।" এখিব আমার কথা ভনিয়াই একবার থম্কে দাঁড়াইরা আমার দিকে কটুমট করিয়া চাহিতে নাগিল, পরে আবার মৃত্য আরম্ভ করিল। আমি আবার বিলিটাম---🍅 ব । এত গাফানি সইবে না, বাৰ, বাৰ।"

জীধর খুব বিরক্তির সহিত আমাকে গালি দিরা বলিল—"চুপ্ শালা, চুপ্ !" আমি বলিলাম—"আচ্ছা, আমি চুপ কর্ছি, কিন্তু জ্বর হ'লে তুমিও চুপ থেকো। তথন চীৎকার ক'রে পাড়ার লোককে অন্থির ক'রো না।"

শ্রীধর আমার কথার বিষম রাগিয়া গিন্না বিলল—"চুপ্ কর্, শালা! এক লাখিতে ভারে দীতগুলি ভেলে দিব!" এই বলিয়া শ্রীধর আমাকে পা দেখাইল। আমি ক্রোধে ও অভিমানে হতবৃদ্ধি হইরা পড়িলাম। চাৎকার করিয়া বলিলাম—"এত আম্পদ্ধি, পা দেখালে! আচ্ছা, যদি ব্রাহ্মণ হই, ছুটি মাস ঐ পা নিয়ে প'ড়ে থাক্বে। এই লাফানি, এই পা দেখান তথন মনে কর্বে, নিশ্চর জেনো।"

শ্রীধর মুথ থারাপ করিরা গালি দিতে দিতে আমাকে বলিল, "আরে শালা! আমি তো ম'রেই আছি। আমার উপর তোর বামণালী তেজ দেখিরে, এ লাফানি আর কি থামাবি? তোর উত্তেজনার সময়ে ইন্দ্রিরচাঞ্চল্য যদি থামাতে পারিস, তবেই জানি তুই বামুণ!" শ্রীধরের ব্যবহারে অত্যস্ত অতিমান ও ক্রোধ হইল বটে; কিন্তু উহার কথাটি বড়ই সত্য, ইহা মনে করিরা লজ্জিত হইলাম। জিল্ঞাসিত না হইয় নিজ হইতে উপদেশ দিতে গিরাই আমার উপর্ক দণ্ড হইল, পুন:পুন: ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। সারা দিন ক্লেশে কাটিল। অবসরমত সাকুরের নিকটে বাইয়া জিল্ঞাসা করিলাম—"অভিমানটি কিসে নই হয় পূ

ঠাকুর প্রারটি শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"তাভিমান নম্ট ! বড় সহজ্ঞ কথা নয় । একেবারে মুক্তা না হওয়া পর্যান্ত অভিমানটি থাকে। সকল অপেক্ষা নিজেকে হীন ব'লে কান্তে হয় । য়ত দিন নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল ব'লে না বুঝ বে, ততদিন কিছুই হ'লো মা, এটি নিশ্চয় জেনো । মুটে মজুর, এমন কি নিতান্ত জঘন্ত ইতর লোককেও, আপনা অপেক্ষা ভাল মনে কর্তে হয়, সকলকেই আন্ধাভক্তি করতে হয় অভিমানের ভাব অধুমাত্র কোনও কারণে ভিতরে এলে, আর রক্ষা নাই । সামান্ত বিষয়ে অভিমান কাম্মে কত বড় বড় যোগীরও পতন হয়েছে, দেখেছি । ধর্ম্মলাভ বিষয়ে, অভিমান সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু । সকলেরই নিকটে মাথা হেঁট ক'রে থাক্তে হয় । শুধু নিজের সাধন ভক্তন নিয়ে থাক্লেই কোনও উৎপাতে পড় তে হয় না ।"

আজ করদিন্যাবং বাব সটকজনে শ্যাগত আছেন। বর্ধান জলে ভিজিয়া বাতজনে বাধান জবসর ইইয়া পড়িয়াছেন। হ'টি পা আন নাড়িবার যো নাই। যন্ত্রণার অস্থিন হইলে বাধান আমানক জাকিয়া বলেন, "ভাই! তোর শাপেই আমান এ দশা ঘটিয়াছে। আমাকে কমা কর্।" বাধানের অবস্থা দৈখিয়া, তার কথা শুনিয়া, বড়ই কই হয়। হায়! সকল প্রকান ভোগই মাস্থবের ভগবদিছােয় হয়, তারই বাবয়ামত সমস্ত ঘটিতেছে, বুখা অভিমানে আঘাত পাইয়া একটা কথা বলিয়া, আমি
কেন অনর্থক নিমিস্থের ভাগী হইলাম ?

লোকসন্ধই ক্রোধ'এবং অভিমানাদির হেড় হর দেখিরা, ঠাকুরকে বাইরা বদিলাম—"লোকালর ছাড়িরা পাহাড় পর্বতে থাকিতে পারিলে, বোধ হর, অভিমানাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওরা বার। কি প্রকার অবস্থা হইলে পাহাড় পর্বতে নিক্কবেগে থাকা যায় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"কোঁকালরে থাক্লে অভিমানের অনেক কারণ উপস্থিত হয় বটে, পাহাড়-পর্বতে থাক্তে পার্কো, এ সকল দিকে টের নিরাপদ; কিন্তু আহারটি ত্যাগ না হ'লে, নির্জ্জন পাহাড় পর্বতে শান্তিতে থাকা যায় না। আহারের জন্ম অন্থির হ'য়ে আবার লোকালয়ে আস্তে হয়। আহারের চিন্তায় সকলেই অন্থির। আহারচিন্তায় সাধকদের অনেক সময়ে বিস্তুর অনিষ্ট হ'য়ে থাকে। এজন্ম অনেক সময়ে সাধুরা কঠোর সাধন ক'রে প্রথমেই আহার ত্যাগ অভ্যাস করেন। আহারটি ত্যাগ হ'লে ইন্দ্রিয়দমনাদির বিষয়েও বিস্তর উপকার হয়। খুব অধ্যবসায়ের সহিত কিছু কাল নিয়ম ধ'রে চল্লে, আহার ত্যাগ করা যায়। সকলের পক্ষেই সহজ্ঞ নয় বটে, সম্ভবও নয়, কিন্তু কেহ কেহ চেষ্টা কর্লে খুব সহজ্ঞেই কুতকার্য্য হ'তে পারে। সে চেষ্টা আর কে করে ?"

ঠাকুর এই ভাবে উপদেশ দিয়া, আহাবত্যাগের প্রবৃত্তি আমার অতিশর বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।
প্রার্থী না হইলে নিজহইতে ঠাকুর কোন বিষয়েই ত প্রায় কিছু বলেন না। তাই খুব আগ্রহের সহিত
বলিলাম—"চেষ্টা কর্লে আমি আহাবত্যাগী হইতে পারি কি । যদি সম্ভব হয়, নিরমশুলি আমাকে
বলুন, আমি একবার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে দেখি।"

ঠাকুর বলিলেন—"আহারত্যাগ কর্তে ইচ্ছা হ'লে, এখনও তুমি পার। বয়স তোমার বেশী, হয় নাই, চেন্টা কর্লে সহজেই পার্বে, মনে হয়। আহারত্যাগ একবারে হঠাৎ হয় না। প্রণালীমত খুব ধৈর্যের সহিত ধারে ধারে অভ্যাস কর্তে হয়। যে সকল বস্ত আহার ক'রে থাক, তার মধ্যে অন্নের একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখ্বে। প্রথম প্রথম আরুরেই কম খাওয়া ঠিক নয়। ডাল তরকারি ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস দিয়ে আহার না ক'রে একটি দিয়ে খাওয়া অভ্যাস কর্তে হয়। শুধু ডাল ভাত বা শুধু তরকারি ভাত খাওয়া ভালরূপ অভ্যাস হ'লে, ভাতে সিদ্ধ ভাত ধর্তে হয়। এ সময়ে প্রয়েজন হ'লে সামাক্ত পরিমাণে ছধ যি খেতে পার। ছধ না খাওয়াই ভাল। ভাতে সিদ্ধ ভাত অভ্যাস হ'লে, ধারের ধারে ভাতে সিদ্ধের পরিমাণ কমিয়ে নেবে এবং কল দিয়ে তা পুরণ ক্রেবে। জেমে জল ভাত ধর্বে। এ সময় খুব সাবধান হ'য়ে বীরে ধারে ভাতেরও পরিমাণ কমিয়ে, জালের মাত্রা বৃদ্ধি কয়্তে। জল ভাত অভ্যাসর সজে স্ক্র ত্যাগ কয়েছে চেতা

কর্বে। সুন ত্যাগ হ'লে, কলভাতের সঙ্গে অল্ল অল্ল ফল খেতে আরম্ভ কর্বে। কলের পরিমাণ বেমন বৃদ্ধি কর্বে, ভাতের পরিমাণও তেমনই কমিয়ে নেবে। ক্রেমে শুধু জল আর ফল খাবে। এ সময় ফলের সঙ্গে হু' পাঁচটা নিম পাতা, বেল পাতা খেতে আরম্ভ কর্বে। পরে ফলের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে পাতার পরিমাণ বাড়িয়ে নেবে। তৎপরে শুধু জল ও পাতা খাবে। খুব ধীরে ধীরে এসব অভ্যাস করতে হয়; না হ'লে অমুস্থ হ'য়ে পড়্বে। খুব দৃঢ়তার সহিত দীর্ঘকাল চেফা কর্লে, আহার ত্যাগ করা যায়। আহার ত্যাগ কর্তে ইচছা হ'লে, মিষ্টি এখন হ'তে ছেড়ে দেও। মিষ্টির মধ্যে ফলমাত্রে খেতে পার। বার্য্যধারণই সমস্ত সাধনের মূল। ওটি না হ'লে এসব কিছুই হবে না। বীর্য্যধারণ হ'লে সমস্তই সহক্ত হ'য়ে আসে।"

সমাধিমন্দির আরম্ভ; গেগুরিয়ার কথা।

মাঠাক্ষণের দেহত্যাগের পরেই ঠাকুরের আদেশে তাঁহার একথানি অস্থি ঞীবৃন্দাবনে সমাহিত হর। হরিছারে পূর্ণ কুস্তমেলার সমরে আর একথানি অস্থি ব্রহ্মকুণ্ডে গলাগর্ডে দেওরা হইরাছিল। অপর একথানি অস্থি, সমাধি দিবার জন্ম, গেওারিরা-আশ্রমে আনা হইরাছে। ঢাকার গুরুজ্ঞাতারা চাঁদা তুলিরা একটি ছোট মন্দির প্রস্তুত কবাইতেছেন। গুরুজ্ঞাতা রাধারমণ গুরু মহালয় মন্দিরের নক্সা আঁকিয়া দিয়াছেন। আশ্রমের দক্ষিণ সীমার পুরুরের ঠিক উত্তব পাড়ে, আম গাছের তিন চারি হাত তফাতে, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মন্দিরটি উঠিতেছে। মন্দিরের বুনেদ্ খুঁড়িতে সিঁড়ির স্থানে ছইটি মুসলমানের কবর বাহির হইরা পড়িল।

ঠাকুর বলিলেন—"কিছু কাল পূর্বেও গেগুরিয়া মুসলমান ফকিরদের সাধনস্থান ছিল। গেগুরিয়া জঙ্গলে অনেক স্থানেই মুসলমানদের কবর আছে। ভাল ভাল ফকিরেক্স্ক্রীয় অনেকেই চ'লে গেছেন। জঙ্গলে এখনও যে ছ' চার জন আছেন, তাঁরাও শীক্তই ছ'লে যাবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"যোগিনীমাইর কথা ওনিদ্নাছিলাম। তিনি কি আছেন? তাঁর আসন কোৰায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"কিছু দিন হ'ল তিনি মণিপুরের জঙ্গলে চ'লে গেছেন। আনন্দ বাবুর বাগানের দিকে যেখানে আমি বস্তাম, যোগিনীমাই সেখানেই প্রায় থাক্তেন। আসন তাঁর নির্দ্ধিউ একটা স্থানে ছিল না। সর্ববদা তিনি গাছে গাছে থাক্তেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কুল দেহে যে সকল ফকির মহাত্মা আছেন, তাঁরাও কি গেওারিরা ক্রেড়ে চ'লে বাবেন ?" ঠাকুর বিগলেন—"বে সকল বৃক্ষ অবলম্বন ক'রে তাঁরা রয়েছেন, সে সব কেটে কেন্দ্রে আর থাকুবেন কেন ? আনন্দ বাবুর বাগানের ধারে নবকান্ত বাবুর বাড়ার সীমাতে একটি বড় গাছ ছিল, তা কেঁটে কেলাতে ছটি মাহাত্মা গেগুরিয়া ছেড়ে চ'লে গেছেন। গেগুরিয়াতে বেশী লোকের বাস হ'লে, সকলকেই বোধ হয়, স'রে পড়তে হবে।"

গেগুরিরার ভূমি বছকাল হইতে মহাত্মাদের সাধনক্ষেত্র গুনিরা, বড় আনন্দ হইল।

#### গুরুমর্য্যাদালজ্বনে সিদ্ধ পুরুষের পুনরার্তি।

শীষ্ট শান্তিমুধার ছেলে দাউজীর কথা অনেক সময়ে ঠাকুব বলিয়া থাকেন। দাউজী ঠাকুরের নিকট আসিলেই, ঠাকুর কত প্রকারে দাউজীর আদর কবেন। দাউজীব মাথায় ফুল দিয়া নমন্ধার করেন; 'জর দাউজী! জর বলদেব মহারাজ!' বলিয়া আনন্দ করেন। দাউজীর এখনও কথা ফুটে নাই। কিছু উহার হাবভাব দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইতেছি। সঙ্গীওনের সময়ে দাউজী, থোল করতালের শব্দ গুনিলেই স্থিব ভাবে একদিকে তাকাইয়া থাকে, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞাপুত্ত হইয়া পড়ে। কালেব ধাবে 'হবেকুফা, হবেকুফা' বলিতে থাকিলেই ধারে ধারে দাউজীর চৈত্ত্ব লাভ হয়।

ঠাকুর বলিলেন—"পূর্বজন্মের সমস্ত কথা দাউজীর সারণ আছে। চৌরাশি প্রকার আসন উহার অভ্যন্ত ছিল, কিছুই ভুলেন নাই। দাউজী একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। প্রীবৃন্দাবনে দামোদর পূজারির কুঞ্জে বলরামমূর্ত্তি দাউজী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই দাউজী সেই ঠাকুরেরই দেবা পূজা কর্তেন, একান্ত ভাবে উপাসনা ক'রে দাউজী সেই বিগ্রেছেরই রূপ লাভ করেছেন।"

ঠাকুরের কথার এখন ব্ঝিলাম—যথার্থ ই দাউজীব আক্বতি ঠিক সেই বিগ্রাহের অন্তর্জ্ঞপ। অনেক সমরে ভাবিতাম, ছেলের চেহারার সহিত পিতামাতার চেহাবার সাদৃত্য নাই; অথচ এই চেহারা খুব পরিচিত মনে হর, কোথার যেন দেখিরাছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাউজী চিরকালই কি জাতিশ্বর থাকিবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা কি আর থাকে ? কথা বলতে যেমন শিখ্বে, স্মৃতিও তেমনই নফ হ'রে যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাউজী এত বড় সিদ্ধসুক্ষ হ'রেও আবার এলেন কেন ?"
ঠাকুর বলিলেন—"এক ক্ষেত্তে গুরুর মধ্যাদা লঙ্গন করাতেই এবারে দাউজীকে সংসারে
আস্তে হরেছে। দাউজী পূর্বজন্মে একজন নৈষ্ট্রিক ক্রন্মচারী ছিলেন। গুরুর সঙ্গেই

সর্ববদা থাক্তেন। গুরু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। জ্রীলোক পুরুষ সর্ববদাই তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। এক দিন কয়েকটি স্ত্রীলোক এই মহাপুরুষের নিকট আসতেই, মহাপুরুষ তাঁদের আদর যত্ন ক'রে বসালেন। একটি ব্রহ্মায়ী, কভক্ষণ থেকে, হাসি গল্প আনন্দ ক'রে, চ'লে গেলেন। গুরুর নিকটে জ্রীলোক যায় আসে, বসে, কথা বার্ত্তা হাসি গল্প করে-দাউজী একেবারে পছন্দ করতেন না: অনেক সময়ে খুব বিরক্তিই প্রকাশ কংতেন। ঐ দিন স্ত্রীলোকেরা চ'লে যেতেই দাউজী 'গুরুকে খুব ধমক্ দিয়ে তু' চার কথা বলতে লাগুলেন। দাউজীর গুরুর নিকটে ঐ সময়ে একটি মহাপুরুষ ব'সে ছিলেন। তিনি দাউজীকে বললেন, 'আরে বাচচা! গুরুজ্জীকো এয়সা মং বোল্না। চুপ রহো।' দাউজী বল্লেন, 'কাহে ? ওয়াজিব কাহে নেহি ক্রেকে ?' মহাত্মা বল্লেন, 'আরে হাতী কেত্না খাতা হায়, কেত্না হজম করতা হায়, তুক্যায় সে জানোগে। তুতো বিল্লি ছায়।' দাউলীর ক্রোধ হ'লো, 'অমনি তিনি ব'লে ফেল্লেন—'হাঁ জী, হাঁ। বছত বছত ঐরাবত দেখা হায়।' মহাপুরুষ শুনে বল্লেন— 'হাঁ, এয়সা। আছো, ফের আউর একদফে দেখনে হোগা, লোটনে পড়েগা।' দাউজীর গুরু অমনই মহাপুরুষের পায়ে প'ড়ে বলুলেন, 'ও ছেলে মামুষ, আপনি ওর অপরাধ, দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।' মহাপুরুষ বল্লেন, 'আর একবার ওর আসাতে বিশেষ কল্যাণই হবে, কোন অনিষ্টই হবে না। এই জন্মই দাউজীর আসা। পরলোকে থেকে, দাউজী পঁচিশ বৎসর প্রাণপণে চেফী করেছিলেন যাতে আর না আস্তে হয়। কিন্তু মহাপুরুষের বাক্য কিছতেই অশ্যপা হ'লো না। মর্য্যাদা লজ্বন বিষম অপরাধ। দণ্ড ভোগ না ক'রে . এই অপরাধ হ'তে কিছতেই নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।"

#### স্বপ্নে লালের সহিত প্রতিযোগিতা।

একটি অল্প দেখিরা মনে বড় উত্তেগ আদিরাছে। মধ্যাকে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইরা অপ্ন বৃত্তান্তর্ভি বিলিলাম—"লাল ও আমি আপনাকে লক্ষ্য করিরা উদ্ধাদিকে আকাশ পথে উড়িরা বাইতেছি। শাল আমার ছ' তিন হাত আগে আগে বাইতে লাগিল। লালের উপরে উঠিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিনুতেই পারিলাম না। যনে অভিশর হংগ হইল; অমনই আপনার নিন্দুট আদির্গি বিললাম, লাল আমার অনেক পরে দীকা পাইরাছে, বিশেষত: সে জাতিতে শুদ্র। আমি বাছাপ ইইরাও প্রাণশণ চেষ্টা করিরা লালের উপরে উঠিতে পারিলাম না কেন । লাল কোন চেষ্টা না করিরা বাভাবিক গতিতেই বাইতেছে বেনিতে পাইলাম: তথাপি আমা অপনাক্ষা ছুই তিন হাত আগে

আগে চৰিল।' ইহা কেন হইল আপনাকে জিপ্তাসা করায়, আপনি বলিলেন—"লালের বৈশ্ববভাব, আর তোলার শাক্তভাব।" আর কিছুই বলিলেন না। অমনই জাগিয়া পড়িলাম। এই কথা বলিয়া, ঠাকুরকে জিপ্তাসা করিলাম—"শাক্তভাব ও বৈশ্ববভাবে পার্থক্য কি ?"

চাকুর বলিলেন—"শাক্ত ও বৈষ্ণবের চরমে একই অবস্থা লাভ হয়। তবে পথে উপাসনার ভাবের পার্থক্য দেখা ধার মাত্র। যাঁরা বৈষ্ণবপ্রকৃতির লোক, তাঁরা ভগবন্ধক্তি ব্যতীত আর কিছুই চান না; ঐশ্বর্য তাঁদের ভক্তির অন্তরায় মনে ক'রে, তাঁরা তা বিষবৎ ত্যাপ করেন। একান্তপ্রাণে তাঁরা দাসই হ'তে চান। ভগবন্ধক্তি লাভ ক'রে তাঁরা অভয় পদ প্রাপ্ত হন। সমস্ত ঐশ্বর্য, তাঁরা ইচ্ছা না কর্লেও, দাস দাসীর স্থায় সর্ববদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। আর শাক্তদের অহ্য প্রকার—শাক্তেরা প্রথমে ঐশ্বর্য আকান্তশাক ক'রেই কঠোর সাধন করেন; পরে, ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য লাভ ক'রে, পৃথিবীর অনেক কল্যাণ সাধন করেন; ঐ প্রকাবে সর্বরজাবের সেবা ক'রে, ভগবন্ধ্বাসনাঘ্রার মোক্ষ লাভ করেন। শেষ অবস্থা সকলেরই এক।"

শ্বপ্রটি বোধ হয় আমাৰ অলীক নয়, কারণ ঐশ্বেগ্র দিকেই ত আমার কোঁক বেলী। উর্জনেতাঃ হওয়া, আহার ত্যাগ কবা ইত্যাদি সকলগুলিই ত ঐশ্বেগ্র কিয়া। তবে এ সকল চেষ্টার লক্ষ্য যখন ভগবান, তখন ভক্তির সাধন বিনা আর কি বলা যাঁয় ? তাঁকে লক্ষ্য বাধিয়া যাহা কিছু করা যায়, সমস্ত ত তাঁরই সেবা।

## কালীর অপমানে উৎপাত—পূজায় শান্তি।

করেক দিন পূর্বের একটি অতি বিচিত্র ঘটনা, আমারই হাতেব লেখা একখানা আল্গা ক্লাগজে পাইলাম। ঘটনাটির ঠিক তারিখ বা মাস তাহাতে লেখা নাই এবং আমারও মনে নাই; স্থতরাং বেষ্ম লেখা আছে, এই স্থলে তুলিরা দিতেছি।

আমাদের গুরুজাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বোষ মহাশন্ধ, ঠাকুবের একাস্ত অপুগত ও শ্রহ্মাবান্ দেবক। বাষ মহাশন্ধের সমস্ত পরিবারটিই স্বতন্ত্র রকমেব। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি হইতে কচি খোকা খুকীটি পর্যান্ত কথা বার্ত্তার, চাল চলনে, আচার ব্যবহারে যেন ঠাকুরের ভাবে মাথা। দেখিলে মনে হন্ধ, ঠাকুর ভিন্ন এই পরিবারের কাহারই জীবনে আর যেন কিছুই লক্ষ্য নাই। সহজ ভাবে নিঃসন্ধোঠে ঠাকুরের সন্ধে মিলামিনা, এই পরিবারের ছেলে বুড়োর ধেমনটি দেখিতেছি, এমন অন্নই দেখা ঘার। কিছু হার অনুষ্ঠ ৷ ঠাকুর-গতপ্রাণ এই পরিবারের ভিতবেও বিষম উৎপাত আরম্ভ হইল।

একদিন প্রভাবে উঠির। সকলেই দেখিলাম, খোন মহাশরের বাড়ীতে রক্তবৃষ্টি হইরা গিরাছে। খোন মহাশরের বাড়ী আশ্রমসংগ্রা—ঠিক পূর্বা দিকে। আর কোধাও একবিন্দু রক্তের চিক্ত নাই, কিন্ত ঐ বাজীর উঠানে, ঘাসের উপরে ও গাছের পাতার কোঁটো কেঁটো রক্ত প্রার সর্ব্বেই পঞ্চিরা রহিরাছে।

কুঞা বাবুর স্ত্রী ও ছেলে প্রভৃতি করেক জনের সকাল বেলাহইতে জ্বর আরম্ভ হইল। এই জ্বরের মাজা,
ক্রেমশংই বৃদ্ধি পাইরা একশত চার পাঁচ ডিগ্রী পর্যান্ত চড়িল। রোগীরা সকলেই শয়াগত, মুর্চ্ছিতপ্রার।
বোষ মহাশরের বৃদ্ধা শাশুড়ী, একবার ঠাকুরের নিকটে, আর একবার নিজ বাড়ীতে, ছুটাছুটি করিতে
লাগিলেন। অবসর পাইরা বৃদ্ধা, ঠাকুরকে সমস্ত বিপদের কথা পরিষ্কাররূপে জানাইলেন। তানিলাম,
ঠাকুর নাকি বৃদ্ধাকে খুব ধমকাইরা বলিয়াছেন যে, তাঁরই অপরাধে এ সকল উৎপাত ঘটতেছে।
বৃদ্ধাকে ঠাকুর অপরাধের হেতু নিজ হইতে বলিবার পূর্বেই, বৃদ্ধা বলিলেন—"কর্মদিন থেকে,
নাম কর্বার সময়ে, কালীমূর্ব্তি আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছিলেন। যতই নাম করি, ততই
কালী আমার আরপ্ত নিকট হইতে থাকেন। আমি অনেকবার কালীকে সরিরা যাইতে বলিরাছি,
কিন্তু তিনি যান নাই। পরে, ঘর ঝাঁট দিয়া, ঝাড়ু নিয়া বিসমা, দরজার ধারে নাম করিতেছি,
দেখিলাম কালী সামৃনে গাড়ান। বারংবার সরিরা যাইতে বলিলাম, গেলেন না; তথন আমার রাগ
হ'লো, হাতে ঝাড়ু ছিল, উহাই ছুঁড়িয়া মারিলাম। তার পর থেকে আর কালীকে দেখি নাই।"

ঠাকুর সমস্ত ভনিয়া খুব ধমক দিয়া বলিলেন—"ক'রেছ কি ? কালী কাঁচা-থেকো দেবী, তাঁকে তুমি ঝাঁটা মার্লে ? লোকে কত সাধ্য সাধনা ক'রে একবার বাঁরে দর্শন পায় না, দয়া ক'রে তিনি তোমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, আর তুমি তাঁকে ঝাঁটা মার্লে ?"

বৃদ্ধা বণিলেন— শামি ভগবানের নাম করি, তাঁকেই ডাকি; কালী আমার কাছে আসেন কেন ? আমি মনে করেছিলাম, কালী আমার সাধনপথের প্রলোভন। "

**ঠাকু**র বলিলেন—"সে কি ॰ কালী কি ভগবান্ নন্ ॰"

বৃদ্ধা বলিলেন—" 🕮 কৃষ্ণইতো ভগবান্। নাম ত তাঁরই করি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"দ্বাক্ষাকালে ভগবানের কি কোন নির্দিষ্ট একটি রূপের কথা বলা গিয়াছিল ? সমস্ত বিশ্বজ্ঞান্তে যিনি রয়েছেন, অখিল বিশ্বজ্ঞাত্ত যাঁরই ভিতরে রয়েছে, তিনিই ভগবান্। তিনি কি ভিত্তুজ মুরলীধর, না চতুর্ভুজা, তা ত কিছুই বলা হয় নাই! তিনি কোন্ রূপে তোমার নিকট প্রকাশ পাবেন, তা তিনিই জ্ঞানেন। আগে থেকে এ সব কল্পনা কেন ?"

बुका बनिरम्न-"जरद धवन कि कब्द ?"

শ্বৰ্ষ বৰ্ণলৈন—"মানসিক ক'নে, গিয়ে কালীপুৰা কর। কালীপ্রতিমা এনে ব্যবস্থামত পুৰুষ্কা কর্তে হবে।"

ब्रुह्मच क्या कुनिया, दुवा जाद विद्व ना रिणिया निक राष्ट्रीहरू हिणता (अटलेंट) अकूद उपन कूक

বোৰ মহাশরকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমার শাশুড়ী ত শুন্বে না। তুমি শীক্ত কালাপুকা। করু নচেৎ অকল্যাণ হবে।"

ইহার পরই ক্সা বাবুর বাড়ীতে কালীমূর্ষ্টি আসিল। ব্যবস্থামত, যথাশান্ত্র বেশ সমারোহের সহিত কালীপুলা হইল। এই পুঁজার দিনে কি কারণে জানি না, র্জাব প্রতিনিধি ক্লপেই হউক, অথবা একটি ব্রাহ্মণের উপবাস করা ব্যবস্থা বলিয়াই হউক, ঠাকুর আমাকে নিরম্ উপবাস করিতে বলিলেন। আমিও সারা দিন উপবাস করিয়া রহিলাম।

রাত্রিতে কালীপুলা আরম্ভ হইলে, ঠাকুর যাইয়া সমুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই অপুর্বা দর্শন বিষয়ে ঠাকুর পরে এক সময়ে যাহা লিথিয়া জানাইয়াছিলেন, এ ফ্লে তাহা উদ্ধৃত হইল—

ঠাকুরের স্বহত্তে লেখা— "প্রথম দেখিলাম, মা কালা নৈবেছের আমটি মাধায় শইয়া বিসিয়া আছেন। পরে দেখিলাম, মহাবীর শ্রীরামচক্রকে স্কল্পে লইয়া দণ্ডায়মান। তদনস্তর দেখিলাম, গরুড়ের স্কল্পে বিষ্ণু রহিয়াছেন। পরে দেখি, মহাদেবের উপরে কালামুর্তি। তাহার পরে দেখিলাম, বলরামের বুকের উপর রাধাকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। স্থনস্ত ভাব, কে বুঝিবে!"

এই পুজান্ধ, ঠাকুরের আজ্ঞান্মসারে কুন্মাণ্ড ও ইকু বণিদান হইল। াছ গুরুজাতা ভন্নী পুজার প্রদিন, প্রমু প্রিতোবে প্রসাদ পাইলেন।

কালীপূজা হইরা গেল, পরে অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার অজ্ঞাতসারেই কি কালী এরপ একটা উৎপাত ঘটাইলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তাকি কখনও হবার যো আছে? কালাঁকে কাঁটা মার্তেই কালী এসে আমতলায় বল্লেন্—'দেখ্, আমাকে আহ্বান ক'রে অপমান করেছে; আমি ওকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।'—তার পরই এই সব।"

আমি বলিলাম—"বৃদ্ধার আর এতে কি শিক্ষা হ'লো ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যা হয়েছে, তাই যথেষ্ট।"

আমি বলিলাম—"কেন, কালী ঐ বুড়ীকে কিছু কর্তে পার্লেন না ?"

ঠাকুর একটু হাদিরা বলিতে লাগিলেন—''ও বুড়ী যে বড় সহজ বুড়ী নয়। সাধারণ আক্ষ-সমাজের একটি ভক্ত লোকের বাড়াতে, বহুকাল থেকে একটি কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ ভক্তলোকের মাঠাক্রণ খুব আদ্ধাভক্তির সহিত প্রত্যহ তাঁর সেবাকার্য্য করেন। আদ্ধাভক্তলোকটি ৰাজী গোলেই, কালীর প্রতিমা ফেলে দিতে চাইডেন, আর মন্দিরের বারেন্দায় নানাপ্রকার অনাচার করতেন। কালী এক দিন বৃদ্ধাকে স্বথে বশ্লেন, 'ওগো! সাবধান থাকিস্। ভোর ছোট ছেলে বে বড় বিষম অত্যাচার আরম্ভ করেছে। নিষেধ ক'রে দিস্। আবার ঐরূপ কর্লে, আমি ভোর বড় ছেলের ঘাড় মট্কাব!' বৃদ্ধা বল্লেন, 'কেন মা, বড় ছেলের ঘাড় মট্কাবে কেন ? বড় ছেলে ত কোন অপরাধ করে নাই। ঘাড় মট্কাইতে হয় ত ছোট ছেলেরই ঘাড় মট্কাও না কেন ?' কালী বল্লেন, "ওগো, সে যে আমাকে একেবারেই মানে না, কিছুই গ্রাহ্যি করে না! তাকে আমি পারবো না।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—"একই স্থানে দীক্ষা লাভ ক'রে, একই নাম জ্বপ ক'রে, কেহ কালী দেখেন, কেহ বা কৃষ্ণ দেখেন, আবার কেহ কেহ অন্ত দেবদেবীও দেখেন, এরূপ হয় কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যিনি যে বংশের, তাঁর নিকটে প্রথম প্রথম সেই বংশের কুলদেবতাই প্রোয় প্রকাশ হন। পরে ক্রনে ক্রনে সবই হ'য়ে থাকে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"নাম কর্তে কর্তে বাহা কিছু প্রকাশ হয়, কি প্রকার ব্যবহার কর্তে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"নাম কর্তে কর্তে যা কিছু প্রকাশ পাবে, থুব শ্রানা ভক্তি ক'রে নমস্কার ক'রে, সেখানেই আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হয়। ওরূপ কর্লেই কল্যাণ হয়।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "কি আশীর্কাদ চাইতে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—''ভগবানের চরণে মতি গতি হউক, তাঁর চরণে ভক্তি হউক, এই মাত্র আশীর্কাদ চাইলে তাঁরাও সম্ভব্ট হন্।"

#### গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা।

কিছুদিন হইল, ঠাকুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে, গুরুজাতা ব্রীযুক্ত শ্রামাকান্ত ৹

\* পণ্ডিত শ্রামাকান্ত চটোপাধ্যার ।—চাকা, বিক্রমপুরে, 'তেরপুর রগুনিয়া' গ্রামে ইছার নিবাস ছিল। নর্মাল
কুলে শিক্ষালাত করিয়া ইনি কিছুকাল অধ্যাপনা কাব্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহালয় আফুটানিক ব্রাহ্ম ছিলেন।
ব্রাহ্মধর্মে ইছার অসামান্ত অনুরাগ ছিল। ইছার উৎসাহপূর্ণ ব্রীবনে সত্যনিষ্ঠা ও সাধনশীলতা দেখিয়া, পূর্ববকের অনেক
শিক্ষিত অন্তর্মন্ত ব্যাহ্মধর্মে আকৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতিমাপুরা অপরাধ বধন মনে হইল, সেইছিন হইতে, পূরার
স্কারে পাছে চাক্তের শক্ষ কাবে বাছ; এই ভরে তিনি সে খেল ছাড়িয়া চলিয়া বাইতেন।

রাষ্ট্রারের নিকট ইনিই নাঞ্চি সর্ক্ষপ্রথমে বীকা লাভ করেন। বীকা গ্রহণের পর ইনি আর ঠাকুরের সক্ষ ছাড়া আর বন নাই। প্রিড রহাপরের দীর্ঘকালব্যাক্ষি একটানা অসাধারণ সাধনচেষ্টা এবং ছর্মাভ অবস্থা প্রত্যাক্ষ করিয়া কৃতার্থ ক্টরাছি। রাকুরের সাম্বর্জিন পরে, ইনি ঠাকুরের সমাধি আঞ্চনেই শেবদিন পর্যান্ত বাস করিয়ার্জিনের। ১০১৮ সালের ২০শে কার্জের জারিখে পোলপুনিয়ার বিলে ইনি দেহভাগে ক্রেন।

পাঙ্তত মহালয় ও জীবুক্ত মন্মথনাথ মুখোগাধ্যায় † প্রভৃতিকে লইয়া একটি প্রাসিদ্ধ, নিদ্ধ কৰির নাহেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই ফকির নাহেবকে সকলেই শা নাহেব বলেন। শা নাহেবের একটি বুবক শিয়্ম আছেন, তিনিও মুসলমান। এই শিয়্মটির অস্কৃত অবস্থাও অসামাল্ল জন্ধভিক্তর কথা ঠাকুর সময়ে সময়ে বলিয়া আনন্দ করেন। ঐ দিনের ঘটনাটি যেমন ভানিলাম, লিখিয়া রাঞ্বিতেছি—বুদ্ধ শা নাহেবের একপাশে শিয়াটি নাড়ুগোপালের মত উপবিষ্ট থাকিয়া করবোড়ে গুরুব দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছেন; যেন কোন ছকুম পাইলেই তাহা তামিল করিবেন, এই ভাবে বাস্ততাব সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন। কথনও কথনও ময়দানের দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিয়া অমনি হাতে ঠেকা লইয়া বিহুত মাঠে ছুটায়ুটি করেন, শুক্ত স্থানেই ছ' হাতে ঠেকা চালাইয়া চাৎকার করিয়া বলেন, 'আবে, উধাব যা, হটু; এধার কাহে আয়া ? কিষণ্জী ত ওধার গিয়া।' কথনও বা শুক্ত মাটব উপরে লাঠি মাবিয়া বলেন, "আবে শালা! বলাইজীকা বাত নেহি মান্তা ? মাবেকে ডাঙা, তো মালুম্ হোই।' এই শিয়াটব নিকট অনেক সময়ই ভগবান জীক্তকের গোচাবণ লালা প্রকাশিত হয় এবং ইনিও তাহাতে যোগ দেন। গক্ষ বাছুরদের বেচাল দেখিলে, সময়ে সময়ে ঠেকা হাতে লইয়া, হাঁনও গিয়া শানন করিয়া থাকেন।

ঐ দিন শা সাহেব একটু চিস্তাবৃক্ত ভাবে বসিয়া আছেন, কি যেন ভাবিতেছেন; দেখিয়া শিষ্টি। অতিশয় বাস্ত হইয়া বলিলেন—"শা জী! আপ্ হঃখী কাহে ভাগো ?"

শা সাহেব বলিলেন—"আবে, গুরুজীকা হুকুম ভয়া, শাদি কর্নেকো।" শিয় বলিলেন—"বাঃ, আছো তো। গুরুজীকা হুকুম, ও তো কর্নেই হোগা। আপু শাদি কীজিরে।" শা সাহেব বলিলেন—"আরে তু' তো কহতে হো, আবু লেডুকী হাম্কো কোন্ দেরেগা? মই তো বৃঢ়ো হো গ্যারি।" শিয় বলিলেন—"কাহে, গুরুজী, হাম দে দেতে। হামারা জরুকো আপ শাদি कি জিয়ে।" শা সাহেব বলিলেন—"গো কাায়্সে হোগা, তু জিলা হায়। থসম্ মর্ণেসে জরুকো নিকা হো সেক্তা হায়।" শিয়াট একটু সময় চুপ করিয়া বিয়য় একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, হাতে তালি দিয়া বলিলেন—"আছো তো, গুরুজী! আছে৷ তো; উস্মে মুশ্কিল ক্যা ় আছি হাম্ মর্ যাই, হায়ারা জরুকো আপ্ নিকা কীজিয়ে।" শা সাহেব শিয়াটিকে অনেক করিয়া থামাইলেন, শিষাটি

<sup>†</sup> শ্যমনাথ মুখোপাখ্যার, B L নিবাস গমন্ত্রার নিকট কেলেটি গ্রাম। ইনি একজন আনুষ্ঠানিক আন্ধ্র জিলেন।
আন্ধর্ম অবলম্বন করিরা কিছুকাল পরেই, ইনি ঠাকুরের নিকট দীকা গ্রহণ করেন। ঠাকুর পূর্ক্-বল আন্ধ্যসনামের নংগ্রহ
ভাগে করার পর, নন্তবাব, উপাচাব্যের কার্য করিতেন (পূর্বেও করিরাছিলেন)। তখন ইহার উৎসাহপূর্ব বুলুতা
ভনিরা অনেকে মনে করিতেন, বুবি এই ব্যক্তির ঘারা শকেশবচল্ল সেন মহালরের সভাব পূর্ব হবে। ইহার বক্ত জালালে
আছেন্তব মন্তব্রের মত অভিভূত হইরা থাকিতেন। কিছুকাল পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটার, তিনি আন্ধর্শ্বনার কার্য্য
পরিস্তান করিলেন; পরে কার্ণপুরে ওকালতি কার্য্য বিশেব প্রতিষ্ঠালাক করিলা, অবলিষ্ট জীবন তবার্মই অভিযাহিত
করিলেন।

এক একবার চমকিয়া উঠিয়া শা সাহেবকে কেবলই বলিতে লাগিলেন, "গুরুজীকা স্থকুম, ও তো কর্নেই হোগা।" শা সাহেব, বোধ হয়, শিয়্তের গুরুভক্তি দেখাইতেই উপস্থিত ভদ্রলোকদের নিকট এই খেলা খেলিলেন। অস্তৃত শিক্তা! অস্তৃত দৃষ্ঠান্ত !!

শা সাহেবের সাধন ও আমাদের সাধনে পার্থক্য কি, একটি গুরুত্রাতা ঠাকুরকে এই প্রশ্ন করিলে, ঠাকুর বলিলেন—"এ দের সাধনে নিজেদের পুরুষকারই প্রধান, গুরুক্পাও চাই। আমাদের সম্পূর্ণ গুরুক্পা, পুরুষকারের কিছুই অপেক্ষা করে না। এই মাত্র।"

#### শ্রীধরের উপহাস ও শিক্ষাদান।

কিছুকাল্যাবৎ প্রীধর পীড়িতাবস্থায় আছেন। সময়ে সময়ে সটকজ্ঞরে অতিশন্ন কাতর হইরা পড়েন। উপস্থিত প্রীধরের উপস্থের অগ্রভাগে একটি ফোড়া ইইরা বিষম যন্ত্রণা দিত্তেছে। অনভিজ্ঞ একটি শুক্রভাতাকে যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা জিপ্তাসা কবাতে তিনি বলিলেন—"বেশ করিরা কৃষ্টিক লাগাইরা দেও, ফোড়া সারিরা যাইবে।" শ্রীধর আর দ্বিধা না করিয়া আছা করিয়া তাহাতে কৃষ্টিক লাগাইরা ভরানক ঘায়ের স্বষ্টি করিয়া বিসিয়াছেন। এখন শ্রীধর দিনরাত চীৎকার ও যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছেন। মহেন্দ্র দাদা, শ্রীধরকে যাইয়া জিপ্তাসা করিলেন—"কি ভাই শ্রীধর! কি হয়েছে ।" শ্রীধর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, অমনই সক্ষে সক্ষে উপস্থিত জ্বাব দিলেন—"আরে ভাই! আর কি হবে ? ইক্ষতির ভোগ! সে দিন ঐ কুকুরটা এখানে এসেছিল।—আর কি বল্ব—বেগ সামলাতে শার্ণাম না, তাই কুকর্মের ফল। হায় কপাল।"

ষহেক্স দাদা, পাগ্লা এখনের প্রকৃতি জানেন, মাথা গরম হইলে এখন সবই বলিতে পারেন, সবই করিতে পারেন, তাই আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিলেন, এবং অবসর মত এখনের কথা ঠাকুরকে বলিলেন।

ঠাকুর শুনিরা বলিলেন—"রাম! রাম! ওসব কিছু নয়, কিছু নয়। শ্রীধরের মাথা গরম হ'লে, ওরূপ ঢের মিথ্যা কথা বলে। ঔষধ-দিয়ে যা করেছে।"

মহেন্দ্র দাদা ভাবিলেন—মাথাপাগনা এখন বারা বব কাকই ত সম্ভব। এখন নিজেই ত তাঁর মুক্তাতির কথা বলিলেন, এখনের ছ্ছার্য গোপন করিবার অন্তই ঠাকুর, এখনের কথা একেবারে মিথা। বিলিক্ত উড়াইরা দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে, মহেন্দ্র দাদা এক দিন এখনেকে কথার কথার বলিলেন—"এখন । তোমার রোগের কথা সমস্ত সোঁলাইকে যাইরা বলিরাছিলাম ; তিনি 'ওপন কিছু সার, এখন নিখা কথা বলেছে, ওবন দিরে যা করেছে' বলিরা, তোমার সব কথা ঢাকিরা দিলেন।" এবার ভনিরা মহেন্দ্র দাদার দিকে একই চাহিরাই খল্খল করিরা হাসিরা বলিজেন—"মিঞি ! এবার

ভূমি ঠ'কে গেলে। আমার কথার ভূমি বিখাস কর্লে, আর গোঁসাইরের কথার বিখাস কর্তে পার্লে না !" মিজি দাদার তথন ছঁস্ হইল; ভিনি একটু লজ্জিত হইলেন। অনেক সময় গুরুজাতাদের নিকটে এই বিষয় বলিয়া, মিজি দাদা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। ঠাকুরেব এমন নিষ্ঠাবান্ ভজেরও যথন এই প্রকার মতিন্ত্রম হয়্ম, তথন আমি আর কোথার আছি ?

### শ্রীধরের অবস্থা ও প্রকৃতি।

🕮 ধর, ঠাকুরের আশ্রম গ্রহণের পর, ঠাকুরের সঙ্গছাড়া কথনও হন নাই বলিলেই হয়; বিশেষ প্রয়োজনেও জীধর, ঠাকুরের সঙ্গত্যাগে নারাজ, উহা যেন যম্যাতনা মনে করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে 🕮ধরকে একান্ত ভজনপরায়ণ, শাস্ত, সরল, নিষ্ঠাবান্, বিশ্বাসী এক অতি মধুর প্রকৃতির এক জন ভাবেমশ্ব মহাপুরুষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। আবার মাধা গরমের **অবস্থায় তাঁহাকে** দেখিলে, কাগুজ্ঞানশুক্ত বিষম পাগল বলিয়া মনে হয়। চল্রের উদয়ের সময় হইতে এধরের মাণা গরমের স্ফুচনা হয়, আর চক্তবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমণ: চড়িতে থাকে। একাদণী হইতে পূর্ণিমা পর্যান্ত 🕮ধর কোথায় কি অবস্থায়, কোন দ্বপ ধরিবেন, কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এই সমজে আশ্রমত্ব সকলেই সশস্থিত থাকেন, কথন শ্রীধর কার ঘাড়ে চাপেন। কিছ এই উন্ধাদ অবস্থায়ও এধর কোন না কোন প্রকারে ধর্ম্মেরই একটা অমুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারেন না। গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী হইতে, তাহাদের জ্ঞাতসারে ঝগড়া করিয়া বা অজ্ঞাতসারে, প্রয়োজনীয় কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড স্নান্নকুণ্ড জ্বানেন এবং দিনরাত একভাবে বিসন্না ধুনি তাপিতে থাকেন। কথনও একতারা বাজাইরা মধুণ স্ববে গান করিতে করিতে ভাবে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। আবার কখনও বা অক্তে পছল না করিলেও, নিজ হইতেই ঘাড়ে পড়িয়া, কাহাকেও ধর্ম উপদেশ করিতে করিতে অন্তির করিয়া তুলেন। এ সমরে **ত্রী**ধর কোন কোন কেতে ধর্মবৃদ্ধিতেই **লোকাচা**র-বিকল্প কার্যোরও অমুষ্ঠান করিয়া, খুব নির্ভীক ও সবল ভাবে দশ জনের নিকট তাহা বলিয়া স্পর্কা ক্রিতে থাকেন। মধুরপ্রকৃতি এবিরকে মাথা গরমেব অবস্থায়ও প্রায় সকলেরই মধুর লাগে। বধনই **এ**শব ্যেখানে থাকুন না কেন, সকল অবস্থায়ই জীধর আনন্দে ডগমগ। নিতাস্ত বিমর্থ ব্যক্তিও 🗬 ধরের সক্তপ্রাপ্তিতে হর্ব লাভ করেন। তবে মাথা গরমের অবস্থায় যথন 💐 বাহার রালিতে ভার হন, তথনই তাহার পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়।

#### গুরুতে অবজ্ঞা দর্শনে শ্রীধরের মাথা গরম।

সম্প্রতি হাই সুলের জনৈক প্রসিদ্ধ হেড্ মাষ্টার, স্ত্রীবিরোগ শোকে অত্যন্ত কাতর হইরা, আঁশ্রনে আসিরা উপস্থিত হইরাছেন। ঠাকুরকে তার সমস্ত লোক ছংখের কথা জানাইরা বণিলেন— "মহালয়। এখন আমার নাম্ভি কিসে হয় বলিতে পারেন।" ঠাকুর তাঁহার হংথে খুব হংথ করিয়া বণিগেন—"শোক অতি বিষম জিনিস; ইহার শান্তি কিছুতেই হয় না। সময় যত যাবে, শোক ততই আপনা আপনি ধীরে ধারে কমে আস্বে। এখন রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ, সৎসঙ্গ, ও যতটুকু পারেন, ভগবানের নাম ক'রে সময় কাটাতে চেফা করুন, এতে কতকটা শান্তি পাবেন।"

ভদ্রশোকটি ঠাকুরের উপদেশে বোধ হয় তেমন তৃপ্তিলাভ করিলেন না, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন এবং দক্ষিণের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঐ ঘরের এক কোণে প্রীধর নিজ্প আসনের সমূধে ধুনি জ্বালিয়া, স্থিরভাবে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া জ্বপ করিতেছিলেন। কম্বলমোড়া লেটেপরা প্রীধরকে একভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া, ভদ্রগোকটির মনে একটা আশা হইল; তিনি কিছুকণ প্রীধরের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাবাজী! কিছুকাল হয় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, আমার বড়ই ক্লেশ, একটু আবাম কিসে হয় বলিতে পারেন ?" প্রীধর শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন—"হাঁ, আরাম কিসে হবে বল্তে পারি। ঐ ঘরে যান, গোঁসোইরের কাছে গিয়ে বস্থান, তাঁকে কষ্টের কথা সব খুলিয়া বলুন, আরাম পাবেন।" ভদ্রগোকটি বলিলেন—"শায়! এতক্ষণ ত গোঁসাইয়ের কাছেই ছিলাম। তিনি যা বল্লেন তাও শুন্লম। ও সব ত তের শুনা আছে; আপনি দয়া ক'রে কিছু বলুন না ?" 'ও সব ত তের শুনা আছে' ঠাকুরের কথার এরূপ অবজ্ঞাস্টক ভাব দেখিয়া, প্রীধরের মাথা একেবারে গরম হইয়া উঠিল; প্রীধর বলিলেন, "বিয়ে কর্মেন ?"

মাষ্টারটি বলিলেন—"না মশায়, দে সব আর না। আপনি আমাকে এমন কিছু প্রক্রিয়ার উপদেশ বলুন, যাতে একটু আরাম পাই। শ্রীধর তথন খুব উদ্তেজিত হইয়া হাত নাড়া দিরা বলিলেন—"আমার কাছে প্রক্রিয়া শিপ্বেন! আছো, যান, এখন গিয়ে এই ক্রিয়া করুন, খুব আরাম পাবেন।" ভর্তনোকটি শ্রীধরের হাতম্থনাড়া দেখিয়া এবং শ্রীমুখের বচন ভূনিয়া চটিয়া আগুন হইলেন। অমনই গোঁসাইরের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং শ্রীধরের সমস্ত ব্যবহারের পরিচর দিরা বলিলেন—"একে কি আপনি শাসন কর্বেন না ?"

ঠাকুর এ সব কথা শুনিরা অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্কক জীধরকে ডাকিরা বলিলেন—"একি শীধর! তুমি ত অতি বিষম লোক দেখতে পাচিছ! এই ভদ্রলোকটিকে তুমি কি বলেছে? এরপ পাগলামী কর্লে এখানে ভোমার থাকা হবে না। খুব সাবধান হ'য়ে চল, না হ'লে এখনই এখান থেকে চ'লে যাও।"

ক্রীধরের মাধা আগেই গরম হইরাছিল, এখন আবার ঠাকুরের ধমক ধাইরা, তিনি আরও উত্তেজিত। ইইরা বলিলেন, "আপনার কাছে ধর্মের উপদেশ ওনে ইহার তথি হর নাই আরাম এহর নাই। আমার কাছে গৈছেন শান্তির উপদেশ নিতে! আমি কি আচার্য্য ? আমার যথন স্ত্রী মরেছিল, তথন আমি যা ক'রে আরাম পেতাম, তাই বলেছি। আমার যেমন অধিকার, আমি ত তেমনই বল্ব। এতে আমার দোষ হ'লো ?"—এই মাত্র বলিয়া, শ্রীধব অমনই ক্রতপদে নিজ আসনে চলিয়া আদিলেন, এবং চোক মুথ রাজাইয়া বলিতে লাগিলেন—"শালা গোঁসাইয়েব কথা অপ্রায় ক'রে, আমার কাছে এসেছে আরামেব উপদেশ নিতে! সমস্ত দিন শ্রীধব রাগে গম্গম্ করিয়া কটাইলেন। ঠাকুর, ভদ্রলোকটিকে ব্রীধরের মাথা গ্রমের অবস্থাব পরিচয় দিয়া, কমা চাছিলেন এবং খুব মিষ্ট ভাবে উপদেশ দিয়া ঠাঙা কবিলেন। শ্রীধবেব কার্য্য, মাথা গরম হইলে কথনও কথনও এই প্রাকাব স্থান্টিছাড়া দেখা যার।

ঠাকুর আমাদের মত একগুঁরে, অসংযত ও উন্মাদপ্রকৃতি শিশুদের বৃক্তে বাথিয়া, প্রশান্ত সাগরের স্থায় কি প্রকারে স্থির আছেন এবং সকলের বিষ হজম কনিয়া কি ভাবে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এইটুকুই দেখিবার বিষয়। প্রতিপদেট আমাদেন অভ্যাচার ও অবাধ্যভার ঠাকুরের ধৈর্মা, বিরোধ বিসংবাদে শান্তি, এবং সকলের সকল প্রকান ভ্রবস্থায় ঠাকুনের অসাধানণ দয়া ও সহামুকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বাইতেছি।

# শ্রীধরের জঠরানলে আহুতি।

ক্রীধরের আর একটি কার্যা এন্থলে লিখিয়া রাখিতেছি। ব্রীধবের অন্থ হওরার করেক দিন পূর্বের, এক দিন আমাদের আশ্রমের ভাঙাব নিঃশেষ হইল। সকাল বেলা উঠিয়া বুড়োঠাক্রণ (দিদি-মা) ব্যস্ত হইরা পড়িলেন। ছই তিন বাড়ী ঘুরিয়া, ধাব কবিয়া ছ'টি টাকা আনিলেন এবং ব্রীধরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ব্রীধব! এখন ধান ধারণায় চল্বে না, আসন থেকে ওঠ, ভাঙার একেবারে শৃক্ত, একবার বাজারে যাও, বাজাব হ'তে এলে রায়া চড়্বে।"

শীধর বুড়োঠাক্রণের কথার কোন জবাব না দিয়া চোথ বুজিলেন। বুড়োঠাক্রণ পুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রথম ডাকিতে আরম্ভ করার, প্রীধর চাঁৎকার করিয়া বলিলেন, "বাজার কি সমনই হয় ? টাকা ফেলুন; টাকা কই ?" বুড়োঠাক্রণ টাকা দিতেই, প্রীধর টাকা হাতে লইয়া আসনহইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং বাজারে বাইতে ফ্রন্ডপদে বরহইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বুড়োঠাক্রণ প্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রীধর ! কি জিনিস আন্বে, তা একবার শুন্লে না ?" প্রীধর বলিলেন, "আমি কি ভাত থাই না ? কি আন্বো তা আর জানি না ? ডাইল আন্বো, চাউলা আন্বো, আবার কি ?" বুড়োঠাক্রণ আর বেনী কথা না বলিয়া, বে সকল জিনিস আনিতে হইবে বলিয়া দিলেন। শ্রীধর বলিলেন, "আপনি যান, গিয়ে উপুন্ধরান, আমি ত যাব আর আস্ব।" এই বলিয়া শিবে বোলা কাঁবে গাইবা বাজারে চলিলেন। ক্রমে বেলা ইইডে নাগিল; প্রীধর আসিতেছেন না

দেখিরা বুড়োঠাকরণ বাস্ত হইয়া পড়িলেন। বেলা দশটা পর্যাস্ত অপেকা করিয়া, 💐 রের কোন খৌৰু খবর না পাইয়া. এবাড়ী ওবাড়ী হইতে চাউল ডাইল ধার করিয়া আনিয়া, রায় "স্ট্রীপাইলেন। রান্না হইয়া গেল, তথাপি 🕮 ধর আদিলেন না। সকলে ডাল ভাত মাত্র আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা দাড়ে বারটা, ঠাকুরের ধুনি আমতলায় জ্বলিল। ঠাকুর আহারাস্তে আমতলায় যাইয়া বসিলেন। মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল, বেলা প্রায় ছইটা; 🕮ধর একটা বড় পুঁটুলি ঘাড়ে লইয়া ক্রতপদে আদিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরের দক্ষিণ দিকে আমতলায়, ধুনি সমুধে রাধিয়া আসন কবিয়া থসিয়া পড়িলেন। পাঁচ ছয় মিনিট অস্তর অস্তর এক একবার জীধর পুঁটুলিহইতে ধৃপ্ধুনা, চন্দন, গুণা্গুলাদি 'মুঠেমুঠে' তুলিরা, 'অগ্নয়ে স্বাহা,' 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া প্রজ্ঞলিত অগ্নিতে আছভি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর উহা দেবিয়া কোন কথাই না বলিয়া, খুব আনন্দের সহিত মৃত্ব মৃত্ হাসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বুড়োঠাক্রণ, জ্রীধরের কথাই ঠাকুরকে বলিতে আমতলার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় শ্রীধনকে স্থিরভাবে বসিয়া ধুনির দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, কিছুক্ষণ জ্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুব, বুড়োঠাক্রণকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বুড়োঠাক্রণ, এবিরকে বলিলেন, "কি এবির ! তুমি বাজ্ঞারে যাও নাই ?" এবির সে কথার কোন জবাব না দিরা, খুব মনের্টনোলের সহিত পুঁটুলি হইতে ধুনা চল্দনাদি মুঠেমুঠে তুলিরা 'অগ্নরে আহা', 'অগ্নরে আহা' বলিব্না আগুনে আছতি দিতে লাগিলেন। বুড়োঠাক্রণ বলিলেন, "পাগল! এ কি কাও ? এতে কি দিন যাবে 🕫 ্ৰীধন শ্ব তেজের সহিত বলিলেন, "আবার কি বল্ছেন আপনি 📍 স্কঠরানল ত অনগ ? আশ্বনে আছতি দিলে কথনও আবার ক্ষা থাকে ? শাস্ত্র জানেন ?"

শ্রীধরের কথা শুনিরা ঠাকুর খুব হাসিরা উঠিলেন এবং বুড়োঠাক্রণকে বলিলেন—"আপৃনি বাজার কর্তে শ্রীধরকৈ টাকা দিয়েছেন। শ্রীধর ঐ টাকা দিয়ে ধূপ্ধূনা এনে জঠরানলে আছতি দিচ্ছেন।"

সঁকলেই এই ধরের কাণ্ড দেখিরা হাসিতে লাগিলেন। এই ধরের তখন বাকাটি নাই, ব্ডোঠাক্রণ ধার করিয়া বাজারের টাকা দিয়েছিলেন, স্থতবাং 'টাকা কি করিলে' বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। এই আমর আসনে না থাকিয়া লাকাইয়া উঠিলেন এবং ব্ডোঠাক্রণের নিকটে ঘাইয়া বলিলেন, "হয়েছে, হয়েছে; এখন চলুন, এত বেলা হয়েছে, আমার ক্ষ্ণা পায় না ? খাবার দিন, গালিতে পেট ভবে না ।"

বুড়োঠাকৃদশ বিশবের মাথা গরম ব্বিরা, তাড়াতাড়ি সঙ্গে লইরা গিরা থাবার দিলেন। বিশবের এই প্রকার পাগলামী প্রায় সর্কানাই দেখিতেছি। বুড়োঠাকৃদ্ধণের ঘাড়েই এ সকল উৎপাত উপক্রব অনৈক সময় পড়িয়া থাকে। ব্রীধবের মাথাগরমের পালার, দিদিমার সহিষ্ণুতা ও দ্বা দেখিলা অবাক ইউডেছি।

# আশ্বিন মাস।

#### মাঠাকরুণের সমাধিমন্দির।

আখিন মাসের প্রথম ভাগে, মাভাঠাকুবাণীর দর্শন আকাজ্জার বাড়ী গেণাম। বাড়ী হইতে মে আদিতে দশ বাঁর দিন বিলম্ব হইল। এদিকে দেখিতে দেখিতে শারদারা পূজা আসিরা পড়িল। আফিস, আদালত, সুল প্রভৃতির ছুট হইল। দলে দলে গুরুত্রাতা ভগিনীগণ গেণ্ডাবিরার আসিরা আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিলেন। ঠাকুবকে দেখিরা সকলেরই প্রাণে কত আনল। মহাষ্ট্রমীর দিনে মহামারার পূজা বহুকাল আমরা দেখি নাই। এবার ঠাকুরের ক্রপার তাঁরই ইছার জ তিখিতে ভগবতী যোগমারার অন্তি নৃতন মন্দিবে প্রতিষ্টিত হইবে। মাঠাক্রণের নিতা সেবা পূজা জ তিখিতে আবস্ত হইবে। জ দিনের করানা করিয়া এখন হইতেই আমাদের মনে কত আনল। গুরুত্রাতাদের সন্মিলনে, ঠাকুরের আশ্রমে একমাত্র ঠাকুবকে লইরাই আমাদের নিতা আনল ও মহোৎসব। এবার মহান্তমীতে দেশব্যাপী মহা আনন্দের দিনে, ঠাকুর আমাদের সেহমন্বা মাতা যোগমারাব শ্বতি জাগাইরা, তাঁব শীতল বিমল আনন্দপ্রদ জীচরণে সাষ্টাক্তে পড়িরা থাকিবার অবসর দিবেন। জিইতে আমাদেবও প্রতি বৎসর মহান্টমা তিথিতে মহামান্না ভগবতী যোগমীরার মহাপূজা হইবে মনে করিয়া, গুরুত্রাভাভন্নীদেন কতই আনন্দ, কতই উৎসাহ।

মাঠাক্কণের অন্তর্জানের কিছুকাল পূর্ব্বে, ত্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে, এক দিন ঠাকুর আমাকে বিলিয়ছিলেন, 'দেখিবে, এবাব গেণ্ডাবিয়াক্তক্রেবিপন্থেই শথ্য, ঘন্টা, কাঁসর ,বাজিবে।' তথন একবার করনাও করি নাই, যে ইহা মাঠাক্রণেরই সমাধিমন্দিরে ঘটিবে।

মন্দিরটি প্রস্তুত হইরা গিরাছে; ঠিক নক্সার অম্বর্জ হর নাই। ঠাকুর, মন্দির দেখিরা বিলিলেন—"ভগবানের ইচ্ছায় যা হবে, তাতে কি মানুষের আর কোনও হাত আছে? নক্সা মত প্রস্তুত কর্তে, রাজেরা ত যথাসাধ্য চেটা করেছিল, কিন্তু আর এক প্রকার হ'য়ে গেল। মন্দিরটি অনেকটা বিষ্ণুমন্দিরের মত হয়েছে।"

# মন্দিরপ্রতিষ্ঠাপ্রণালী।

পঞ্চমী তিথিতে, সকালে নরটার সমরে ঠাকুব আমাকে বলিলেন —"মহাইটমীর দিনে প্রতিষ্ঠার কার্য্যটি তুমি কর্বে। ঐ দিনে তোমার নিত্যকর্ম মন্দিরে ব'লে ক'রো। চণ্ডাপাঠ ক'রে কোম ক'রো, তা হ'লেই হবে।"

আমি বলিলাম—"সমস্ত চতীয়ালিকাৰ ক্ৰিয়া কি হোম করিব ? হোম কি যেমন কৰিয়া থাকি, তেমনই করিব ?" ঠাকুর বলিলেন—"সমস্ত ক্ষত্রী পাঠ না ক'রেও হয়। ্বে হোম ক'রে থাক, ভাই ক'রো, একশত আটটি আছতি দিও।"

পাছে চণ্ডীপাঠের সময়ে, প্রতিষ্ঠাকার্য্যে চণ্ডীপাঠ ভূল হয়, এই আশস্কার চণ্ডী আবৃত্তি আরম্ভ করিলাম। ভাল দেখিরা শুক্ষ বিৰকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাধিলাম। এই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে, দেখিতেছি, আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কুপা। জর শুরুদেব।

সপ্তমী তিথিতে, শ্রীমন্দিরের জমির মধ্যস্থলে পাকা চতুকোণ 'সিমেণ্ট' করা কুণ্ডের ভিউরেল বোগজীবন প্রভৃতি গুরুলাতারা একটি কোটায় ভরিষা মাঠাক্রণের অস্থি স্থাপন করিলেন; এবং তাঁহার নামান্ধিত সাদা 'মার্বেল' প্রস্তুতের আবৃত করিষা, সিমেণ্ট দিয়া পাকা করিয়া আঁটিয়া দিলেন। পরে উহার উপর একথানি জলচৌকি রাখিয়া, তহুপরি মাঠাক্রণের ব্যবহৃত আসন, বালিশ, বস্ত্রাদি, গদি আকারে পরিপাটীরূপে দালাইয়া, গৈরিক বসন ছারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। তাঁহার একথানি 'ফটো' এবং ঠাকুরের লেখা "নামত্রেরের" পট কল্য উহার উপর স্থাপন করা হইবে।

নানা শ্রেণীর পত্তপুপে মালা গাঁথিয়া, মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ ८-৪ন করা হইয়াছে। মন্দিবের সিঁড়ির ছই পার্ছে ছুইটি কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া, তাহার মূলদেশে ছুইটি পূর্ণ কুস্ত স্থাপন করা হইয়াছে। কল্য আর্ম্বিলির, নারিকেল ও পূজ্পাল্লো উহা যথারীতি সাহান হইবে। সন্ধ্যার সময়ে আমতলার সকীর্ত্তন আর্ম্বিলির আর্ম্বিলির এই কার্তনানন্দে রাত্রি নরটা পর্যাস্ত কার্টাইয়া, আপন আপন আসনে যাইয়া আমরা বিশ্বাক ক্রিনাম।

# মাঠাক্রুণের সমাধি-প্রতিষ্ঠা।

মহাইমীর দিনে অন্তুদরে বুড়ীগলার লান ওপণাদি করিয়া আদিলাম। মালা, তিলক ধারণ করিয়া, ঠাকুরের জীচরণে সাষ্টাল প্রণাম করিয়া, সমাধি-প্রতিষ্ঠার অন্তুমতি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। কুতুবুড়ী ও মঙ্গলী প্রতিষ্ঠা কার্য্যের যাবতীয় বন্ধ সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল। দক্ষিণে মাঠাকুরুণের আদন রাখিয়া, পূর্বাতিমুখে নিজ আদন পাতিয়া বিলাম। মাঠাকুরুণের 'ফটো'-কে পুনঃপুন: প্রণাম করিয়া গদির উপরে উত্তরমুখ করিয়া স্থাপন করিলাম। "নামরন্ধের" পট্থানিকেও ঐ প্রকার নমন্ধার করিয়া, মাঠাকুরুণের গদির উপরেই রাখা হইল। মন্দিরের মেজেতে বালি সাজাইয়া হোমের জন্ধ বিদ্ধ ও উচুদর কার্য করিয়া রাখিলাম। আতপ তপুল, রজা, শক্রীয়া প্রাভৃতি লারা অন্তর্গরেণ প্রভৃত করা নৈবেজ করিয়া রাখিলাম। আতপ তপুল, রজা, শক্রী প্রভৃতি লারা অন্তর্গরেণ প্রভৃত করা নৈবেজ করেকথানি আনা হইলে, হোমকুণ্ডের মারে উহা ধরিয়া রাখিলাম। পরে আন্তর্মনাকে করেকবার প্রাণ্ডারাম ও কুক্তক করিয়া ছিয়ভাবে মাঠাকুরাণীয় ক্রীয়াম পর করিতে লাগিয়াম। তৎপরে নির্মিক্তরাণীয় স্থিতিক থানে রাখিয়াম, ইইলাম লগ করিতে লাগিয়াম। তৎপরে নির্মিক্তরাণীর স্থান্তর্গার ক্রিমাম লগে করিতে লাগিয়াম। তৎপরে নির্মিক্তরাণ সাক্ষম প্রস্তিত লাগিলাম। বিশ্বমানাদি



वैवृत्क्वती माठाकृत्व विवित्यागमात्रा प्रयो

ৰারা মাঠাকুলামন পূলা কোরমা, কটো ও নামব্রক্ষের পট পরিপাটীরূপে মালা, তুলসী, পূলা 🐠 চন্দনাদি দিয়া সাজাইলাম। অনস্কর মহাষ্টমী পূজার লগে শুলা, ঘণ্টাঞ্চনি করিয়া চন্দ্রীপাঠ আরম্ভ कतिगाम । मिन्दित्त श्रीकृत भाग, पनी, काँमत वाकिया छिठिंग ; এই ममत्य ठोकृत धीटत धीटत मनिद्वत ছারে আসিরা দাঁড়াইলেন। । অনিমেষ নরনে ঠাকুর, মাঠাকুবাণীর ফটোর দিকে কিছুক্রণ ভাকাইর। ক্ষেক স্লোক চণ্ডীপাঠ ওনিবাই মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভাবাবেশে দক্ষিণে বামে ছেলিয়া ছলিয়া, মন্দির পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। গুরুভাইভগ্নীরা আনন্দধ্বনি করিয়া শব্দ, ঘন্টা, কাসর বাজাইতে বাজাইতে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। মেয়েরা মুক্সুর্ছঃ ছলুখ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। জন্ন সময়ের মধ্যেই আমার চণ্ডীপাঠ শেষ হইনা গেল। মাঠাকুরাশীর অচরবে পুশাঞ্জলি প্রদান করিয়া, হোমাগ্নি প্রজাণিত করিলাম। বিশুদ্ধ গবায়ত সংযোগে অধ্যক্তি বিৰপত্ত ৰারা হোম আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে গুরুদেবের অমুত রূপা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। হোমাগ্নি প্রজ্ঞানিত হওয়া মাত্রই, উহা দক্ষিণা বর্ত্ত হইয়া নানাবর্ণের শিপা বিস্তার করিয়া, মাঠাকুরাণীয় ফটোর অভিমুধে ধাবিত হইল। উজ্জ্বল ভাদ্রবর্ণ নথপবিমিত এক জ্বোভিশ্বর মূর্তি, অতিশব্ চঞ্চল ভাবে, সমস্ত অগ্নিতে ইতন্তত: নৃত্য করিয়া, ক্ষণে অন্তর্মান, ক্ষণে প্রকাশ হইতে লাগিলেন। মুর্ত্তির দিকে দৃষ্টি কিছুতেই স্থিব রাখিতে পারিলাম না! অথচ অগ্নির যে দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তথামই বিহাতের মত অভ্যক্ষণ চঞ্চলমূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে, কণে প্রকাশ, কণে অন্তর্হিত হইতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। সে মুর্তিটি আমার বিশেষ পরিচিত বলিয়া, আমার আনন্দের আর পরিগীমা রহিল না; আমি একেবারে মুগ্ধ হইরা পড়িলাম। হোমকার্য্য ১০৮টি আছতিদান সম্পন্ন হইল। নৈবেল্প মাঠাকুরাণীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, আরতি করিলাম। পরে বারান্দার সাষ্টান্দ প্রশাম করিরা মন্দির হৈতে নামিরা পড়িলাম। জন ঠাকুর, তোমাবই জন। তোমারই জন। তোমারই জন।।

মধ্যাহে বঁছবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া, প্রকাম দারা মাঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। প্রাম্ব দ্বাম পরিভাব পর রহিল। ভোগ সরিলে, সকলে প্রসাদ পাইয়া পরম পরিভোব লাভ করিলেন।

সন্ধার সমরে কুতৃর্জী মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। তৎপরে মন্দিরের প্রাক্তণে সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ ইইল। সকলে ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে মাতিলেন। কীর্ত্তনের পর, ঠাকুর স্বতত্তে হরির দুট বিলাইয়া, আপন আসনে যাইয়া বসিলেন। আমরাও স্ব স্ব হানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম।

হোম করিতে করিতে শেষকালে অকন্মাৎ এক বিষম উৎপাত উপস্থিত হইরাছিল। কাঁচা নিমেন্টের উপর হোমান্ত্রি প্রজানিত হওরার, নিমেন্ট ফাটিরা চটাচট্ শব্দে চটা উঠিরা, জনত করনার নহিত চতুর্দিকে ছুটিরা পড়িতে নাগিল। কিন্তু আন্তর্যোর বিষয় এই বে, সমস্ত খনে ও বারেন্দার আনত্ত করনা গিরা পড়িনেও, এক টুকরা নিমেন্ট বা করনা, মাঠাকুরানীর আহিত্ত তকাই আন্তর্মে বা আমার নারীরে জ্লানিরা পয়ে। নার ।

#### শক্তিপূজা ও ভগবানের নরলীলা।

নবমীর দিনে প্রাক্তাবে স্থান তর্পণ করিয়া আসিরা ঠাকুরকে প্রাণাম করিতে গেলাম।

ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"তোমার নিত্যক্রিয়া মন্দিরে ব'সেই ক'রো, চগুীপাঠ ক'রে হোম ক'রো।"

গত কলা মন্দিরের মেন্দ্রের চটা উঠিয়া গিয়াছে বলাতে, ঠাকুর বলিলেন—"মন্দিরের মেক্কেতে ছোম না ক'রে, পিতলের যে একখানি বড় ধুমুচি আছে, তাতে হোম ক'রো।"

শামি বুজোঠাক্রণের কাছে চাহিয়া ঐ ধুসুচি আনাইয়া লইলাম। নাম, প্রাণায়াম ও গায়্বজী জপ কর্মিরা, গীতা ও চণ্ডী পাঠের পর হোম করিয়া, মাঠাকুরাণীর পূজা করিলাম। তৎপরে সাষ্টাল প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম। বেলা ১২টার সময়ে মাঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। 'ভোগ দিয়া অর্দ্ধণ্টা মন্দিরের দরজা বন্ধ রাথা আবশ্রক,' ঠাকুর এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন।

নদ্ধার সমরে পঞ্চপ্রদীপ, ধ্না, শব্দ, বস্তাদি দারা কুতুর্জী, মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন।
শব্দ, দক্তী, কাঁসরের ধ্বনিতে আশ্রম যেন নৃত্য কবিতে লাগিল। সন্ধ্যা আরতির পর, সকলে মিলিরা
আমতলার সন্ধীর্তন করিলেন। ঠাকুর হরির সুট দিলেন।

্দশমীর দিনে ) মাঠাকুরাণীর পূঞা নিতাই এক নিয়মে চলিল। আজ সতীশ, ঞ্জীধর প্রভৃতি ঠাকুরের নিকট শক্তিপূজা, চ্র্গাপূজা, মূর্তিপূজা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।

আমি বলিলাম-- শীরামচক্র কি ছুর্গাপুজা করেছিলেন 🕍

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বাল্মাকি রামায়ণে কোনও উল্লেখ নাই, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অফান্ম স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।"

আমি বলিলাম—"ব্দ্রীরামচক্র ত শ্বরং ভগবান্। তিনি ত সবই জানিতেন, সবই পারিতেন, তিনি আবার ছূর্গাপুজা করিলেন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এ বে নরলীলা। এখানে জ্বানা টানার, পারা না পারার কোন কথা
নাই। তিনি বলি পূর্ণব্রন্ধের স্থায়ই সব কর্বেন, তা হ'লে আর অবতীর্ণ হলেন কেন ?
স্পোনে থেকেই ত সব কর্তে পার্তেন। তাঁর আর অসাধ্য কি আছে ? বাঁর ইচ্ছাতে
স্থান্তি স্থিতি প্রলয় হচেছ, তিনি মুহুর্তে কি না কর্তে পারেন ? যখন তিনি বে উদ্দেশ্যে
স্বাতীর্ণ হন, তখন তিনি ঠিক সেইরূপই আচরণ করেন। লীলাসময়ে তাঁর জ্বাপন মায়াস্কৃতি স্বায়াই জিনি আপনাকে আপনি আছেম রাখেন, বেমন গুটিপোকা আপন সূতার
আসনি আবন্ধ হয়। তাঁর লীলা কি বন্ধ বার সাধ্য আছে গুলু শুলু তাঁর বংপা।

আমি জিল্পাসা করিলাম— "ব্রীরামচন্দ্র যে বালিবধ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকমের কথা বলেন।"

ঠাকুর বলিলেন — "ভাঁদের কথায় কর্ণপাতও কর্তে নাই, অনিষ্ট হয়। বাঁরা সমস্ত শাস্ত্র আগাগোড়া পড়েন না, বুঝেন না, তাঁরাই ওরপ বলেন। বাঁরা শাস্ত্রের কতক অংশ গ্রহণ করেন, কতক অংশ তার্গ করেন, তাঁরা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, নিজের মনোমত কথাই বেছে নেন মাত্র। তাঁলের আবার শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রচর্চা কেন ? শাস্ত্র বিশ্বাস কর্তে, আগাগোড়া সমস্ত শাস্ত্রই বিশ্বাস কর্তে হয়। একটু ক'রে, একটু না কর্লে চল্বে কেন ? শাস্ত্রকর্তারা কোন কথাই ত গোপন ক'রে বান নাই, সমস্ত বিষয়েরই পরিজার মীমাংশা ক'রে গেছেন। তুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, একাস্ত শরণাগত, ভক্ত স্থগ্রীবকে রক্ষা কর্বার অক্তই যে শ্রীমাচন্দ্র, আত্দারাপহারী বালিকে বধ করেছিলেন, তাহা ত পরিজাররূপে রামারণে লেখা আছে। কোনও শাস্ত্রগ্রেই আগাগোড়া সমস্ত বিষয় বিশ্বাস ক'রে না পড়লে, একটা অর্থবাধ হয় না। শ্রন্ধার সহিত বাঁরা শাস্ত্র পাঠ না করেন, তাঁরা শাস্ত্র না পণ্ড, কে, ইংরাজি পুস্তকে বাঘের গল্প, কুকুরের গল্প পড়লেই ত পারেন। শ্রন্ধার সহিত বিশ্বাস ক'রে না পড়লে, শাস্ত্র পড়া আর না পড়া সমান।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—"ব্রজ্ঞগোপীরা যে ভগবতীর পূজা করেছিলেন, তাহা কি কোনও মুর্জি গ'ড়ে 
। গোপীরা আবার শক্তিপূজা কর্লেন কেন 
।"

ঠাকুর বলিলেন—"শক্তিপূজা না ক'রে কারও কি পার পাবার যো আছে? শক্তির কৃপা না হ'লে কিছুই যে হয় না। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কর্বার জন্মই কাড্যায়নী পূজা করেছিলেন। এখনও সেই প্রণালামত ব্রজমায়ীরা প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে, প্রাভঃস্মান ক'রে, যয়ুনার কুলে বালি দিয়ে বেদি প্রস্তুত করেন এবং তাতে কাত্যায়না পূজা করেন। এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার মূর্ত্তি স্থাপন হয় না। মূর্ত্তিপূজার বহু প্রণালা আছে। বেদাতে পূজা করা বা যয় এঁকে পূজা করা এই মূর্ত্তিপূজারই প্রকারভেদমাত্র।"

আমি বিজ্ঞানা করিলাম—"হুর্গা ও কালী একই ত শক্তি; কারও পূকা রাজিতে, আবার কারও পূকা বিনে কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"শক্তিপূজা ভল্লমতেও হয়, আবার বৈদিকসতেও হয়। কালীপূজা ভল্লমতে রাত্রিভে হয়, আর তুর্গাপূজা বৈদিকমতে দিনে হয়। হিমালরের ধরে প্রথমে শামবর্ণা দিভুজা কালী জন্ম গ্রহণ করেন, তার পরে পার্বেডী।"

## ব্রশজান ও অবতারতত্ত্ব।

আজ একটি শুরুতাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিশুন পরব্রহ্মই কি আবার সাকার হ'রে দীলা করেন ? মহাপ্রলয়ে এই সমস্তই কি সেই পরব্রহ্মে দীন হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, মহাপ্রলয়ে কিছুই আর থাকে না। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, প্রহ, উপগ্রহ, মনুষ্যু, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যা কিছু সমস্তই অষয় এক্ষেরই পরিণাম। ব্রহ্মছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রুতিতে বলেছেন—'বড়ো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি তদেব ব্রহ্ম দং বিদ্ধি নেদং বদিদমূপাসতে ॥' 'বাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে' ইহাই বলিয়াচেন, কিন্তু 'বাহা কর্ত্তক হইয়াছে,' এইরূপ বলেন না। পঞ্চমীতে রেখে গিয়েছেন; করণার্থে তৃতীয়া করেন নাই। 'বাহা হইতে', যেমন মৃত্তিকা হ'তে ঘট, স্বৰ্ণ হ'তে কুগুল, সমুদ্ৰ হ'তে তরঙ্গ ইভ্যাদি। মৃত্তিকা এবং ঘট একই বস্তু, মৃত্তিকারই এক প্রকার পরিণাম ঘট, স্বর্ণেরই এক প্রকার পরিণাম কুগুল, এবং সমুদ্রেরই এক প্রকার পরিণাম তরঙ্গ। তা হ'লেও षठेटक मृखिका এवः जरक्रटक ममूज वल्टल इटव ना ; घटेरे वल्ट इटव, जरकरे वल्ट ছবে। সেইরূপ ত্রন্ধ অন্বয়, আর চরাচর অনস্ত ত্রন্ধান্ত তাঁরই পরিণাম। তাই এই প্রকার দৃষ্টাস্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন; 'কুন্তকার এবং ঘট' এই প্রকার দৃষ্টাস্ত তাঁরা দেন নাই। যত কিছু সমস্তই একা। পৃথিবা, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, আর এই লাঠিখানি, মালাটি, এই অস্থি, মাংস, আমি, সবই ত্রহ্ম। ইহাকেই বলে ত্রহ্মজ্ঞান। এই অম্বয় ব্ৰহ্মজ্ঞান হ'লেই সগুণ ব্ৰহ্মতন্ত্ব বুঝ্তে পারে। নিগুণ অম্বয়তন্ত্ব স্ফূর্তি না হ'লে, সগুণ সাকারতক বুঝ্বার কি সাধ্য আছে ? সাকার কি এমনই সোজা কথা ? এমন্তাগবতে বলেছেন—

"বদস্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তবং যক্জানমন্বয়ম্। ত্ৰুক্ষেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

এই নিশুণ পরব্রদাই আবার সাকার হ'য়ে লীলা কর্ছেন। কাক ভুশুগুীর পর্যান্ত সংশয় জমেছিল। 'সেই নিশুণ পরব্রদাই কি এই' দশরণতনয় শ্রীরামচন্দ্র ? তিনিই কি এই জমেষায়ায় দশরথের ঘরে ?' এক দিন শ্রীরামচন্দ্র আছিনার হাতে ক'বে খাবার খাচেছন; কণিকা মাটিতে পড়ছে, আবার তা কুড়িয়ে নিচেছন। কাক ভুশুগুীকে রেখে শ্রীরামচন্দ্র থেকা বিদ্যান্ত প্রায় কালিল। কিছু ছাত তাঁর

পেছনে পেছনে। কাক তৃশুণ্ডা সমস্ত ত্রহ্মাণ্ড যুর্তে লাগ্লেন, প্রীহস্ত তাঁর পেছনে পেছনে। অবশেষে আর কোণাণ্ড ছান না পেয়ে, পুনরায় দশরথের আঙ্গিনার সেই স্থানেই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাস্লেন। তথন ভূশুণ্ডা প্রীরামচন্দ্রের মুখের ভিতরে প্রবেশ কর্লেন। দেখ্লেন—অনস্ত ত্রহ্মাণ্ড, লোক, লোকান্তর, চতুর্দ্দশ ভূবন, সমস্ত রামচন্দ্রের প্রীমুখের ভিতরে বর্ত্তমান। কত ত্রহ্মাণ্ডে, এইরূপ কতশত রাম, লীলা কর্ছেন। নিজেকেও ভূশুণ্ডা ঐরূপ একস্থানে দেখ্লেন। এ সকল দেখে ভূশুণ্ডা ত অবাক্। প্রীরামচন্দ্র তথন আবার একটু হাস্লেন, ভূশুণ্ডা অমনি মুখ হ'তে বা'র হ'য়ে পড়্লেন। প্রত্যক্ষ এ সমস্ত দেখ্লেন, তথাপি সন্দেহ দূর হ'লোনা। তথন প্রীরামচন্দ্র তাঁকে কুপা কর্লেন; অন্বয় ত্রহ্মাণ্ড ব পঞ্চণ সাকার লীলাতত্ব তাঁর কাছে প্রকাশ হ'ল। তথন ভূশুণ্ডা সমস্তই বৃঞ্লেন। খণ্ডপ্রলয়ে একটি ত্রহ্মাণ্ডেব লয় হ'লেও, অসংখ্য ত্রক্ষাণ্ড থেকে যায়; কিন্তু মহাপ্রলয়ে আর কিছুই থাকে না, একমাত্র ত্রক্ষাই থাকেন। ত্রহ্ম ব্যত্তাত আর দ্বিতায় বস্তুই যথন নাই, তথন কিছু জার থাকে না, এরূপণ্ড বলা যায় না, থাকে এরূপণ্ড বলা যায় না। ত্রহ্ম নিত্য, স্ত্তরাং সমস্তই নিত্য।"

এ সকল উপদেশের পর নানাপ্রকার গল্প আরম্ভ হইল। পাগ্লা এই র হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তাহাও নহে, ব্রহ্মকে জানি নাই তাহাও নহে; এই কথার কর্থ দিনি জানিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানিয়াছেন। উপনিষদের এই কথা এই বর্থ কর্মের বলাতে সকলে হাসিরা উঠিলেন।

#### ज्यवादनद्र नद्रनीमा ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরমেশ্বরকে ত সকলেই বিশ্বাস কবে; তবে তিনি সংসারে ধখন **অবতীর্ণ** হন, তাঁকে ধরা যায় না কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"অনাদি অনস্ত চৈতজ্ঞস্বরূপ প্রমেশ্বর সর্বব্রেই রয়েছেন, এইরূপ বেক্সজ্ঞানে তাঁর উপাসনা করা, ধ্যান করা সহজ। সাধকেরা প্রথম এই ব্রক্ষজ্ঞানেই উপাসনা করেন। অবতারতত্ত্বে, লালাতত্ত্ব বিশাস অনেক পরে। বিনি ঠিক আমাদেরই মত খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, রোগের যন্ত্রণায় 'আহা উন্ত, গেলাম্বে, ম'লাম্বে, চীৎকার ক'রে ছট্কট্ করছেন, শোকেতে অস্থির হ'য়ে 'কোথা গেলরে, কোথা গেলে পাবরে,' ব'লে, কেঁদে কেঁদে দেশ দেশান্তরে পাগলের মত খুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও ক্ষুধার কাতর হচ্ছেন, কখনও বা পিপাসায় অস্থির হচ্ছেন, ইনিই সেই সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাশী

व्यानमभार के कि जामानात करा है के कि जामानात करा कि जामानात करा ! তিনি বাঁকে দয়া করেন, সেই মহা ভাগ্যবান্ই মাত্র তাঁকে বুঝ্তে পারেন, না হ'লে কারোই সাধ্য নাই। স্বয়ং ব্রক্ষার পর্যান্ত এতে সংশয় হয়েছিল। ব্রক্ষা ভারলেন—এ কি কখনও সম্ভব! যিনি মাঠে মাঠে হৈ হৈ ক'রে গরু চরাচেছন, রৌদ্রে কাতর হ'য়ে গাছতলায় যাচেছন, বৃষ্টিতে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াচেছন, খেলায় হেরে গিয়ে রাখাল-वानकरमत्र कैं। दर्भ निरुद्धन, তोरमत्र मरक लाकालांकि इट्टोइटि क्तरहन, कथन् कामात्र পড়ছেন, আছাড় খাচ্ছেন, আবার চুরি ক'রে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পালাচ্ছেন, ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, এই গোকুলে ? আছো, দেখা যাক্।' এই ভেবে তিনি, অকম্মাৎ গোবৎস, রাখালগণ, বেণু, যপ্তি, ইত্যাদি সমস্ত হরণ ক'রে, পর্ববেতের এক গুহায় লুকায়ে রাখ্লেন, দরজায় একখানি পাথর চাপা দিয়ে চ'লে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রক্ষার কর্ম্ম বুঝে, তৎক্ষণাৎ মৃহর্ত্তমধ্যে নিঞ্চেই গোবৎস, রাখালবালক, বেণু, যপ্তি, শিক্ষা, সিকা, হাঁড়ি, লাঠি সমস্তই হ'লেন : কেহই বিন্দুমাত্ৰ জানতে পারলেন না। বলরাম সেদিন গোষ্ঠে যান নাই; বৎসগণের প্রতি গাভাগণের, সম্ভানদিগের প্রতি গোপীগণের পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ভালবাসা দেখে বলরাম ভাব্লেন, 'এ কি ? এমনটি ত পুর্বের আর কখনও দেখি নাই। এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখ্ছি।' তিনি কিছু শ্বির করতে না পেরে ধ্যানে বস্লেন: সমস্ত তথন তিনি জান্তে পার্লেন। একটি বংসর এই ভাবে চ'লে গেল; পরে জন্মা এসে দেখ্লেন, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নিয়ে পূর্বেরই মত লীলা করছেন। তখন ব্রহ্মা পর্ববতগুহায় বেয়ে দেখ লেন, তিনি যে ভাবে ঐ সব রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত রয়েছে। ত্রক্ষা একবার পর্ববতগুহায়, আর একবার গোষ্ঠে ছুটোছুটি কর্তে লাগ্লেন; পরে একেবারে অবাক্ হ'য়ে 🗃 কুষ্ণের চরণে এলে পড়লেন ও তাব কর্তে লাগ্লেন — প্রভো! আমার অপরাধ কমা কর, আমি অবোধ। সম্ভান জননীর কোলে থেকে কন্ত অন্ত্যাচার করে, লাখি মারে, ভাতে কি জননী ক্রেমাধ করেন ? তুমিই ধন্য। ধন্য একবাসিগণ। এএই একের বৃক্ষ লভাও ধন্য। কারণ জারা জোমার ও "অঞ্চবাসীদের চরণধূলির স্পর্শ পায়। দরা ক'রে আমাকে তোমার একের বৃদ্ধ লঙা ক'রে রাখ।' গ্রন্থাদিতে বেমনটি লেখা আছে, শীরন্ধাবনে নির্মমত বাস করলে क्रांस क्रांस छ। अज्ञान करा यात्र। जगरात्मत्र नदलीमा, छात्र क्रभा जा द'रल, जन्मा বিষ্ণু পিৰেরও বুঝ নার বো নাই; সামুষের আরু কথা কি 🕍

#### **मः भग्रमञ्रद्ध** छेशाम् ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সঙ্গে থাকিয়া ত দেখি, সন্দেহ পদে পদে। এর উপার কি ? বিশ্বাস না হ'লে ত নিস্তার নাই।

ঠাকুর বলিলেন—"সংশয়ও হয় আবার বিশাসও হয় : সবই তাঁর ইচ্ছায়। শাক্যসিংহ ধখন সংসারে এলেন, এক দিন বাড়ীর বাহির হ'য়েই জরা, মৃত্যু, পীড়ার দৃশ্য দেখে অকস্মাৎ বিষম বৈরাগ্য হ'ল। তিনি গৃহ ত্যাগ করলেন। ছয় বৎসর কাল একটানা কঠোর তপস্থা ক'রে একেবারে স্থাণুর মত হ'য়ে গেলেন। কিন্তু যা চান, তা লাভ হ'ল না। ভিনি নিরাশ হ'য়ে আসন হ'তে উঠে পড়্লেন; একটি শবের বস্ত্র পেয়ে তা পরতে উষ্ণত হ'লেন। দেবতারা ঐ বস্ত্রখানা ধুয়ে এনে শিলেন। বৃদ্ধদেব ক্ষ্ধিত ছিলেন, আহার কর্তে ইচ্ছা কর্লেন। সেই সময়ে অভুক্ত অতিথিকে ভোজন করাবার জন্ম মুজাতা লোক পাঠালেন; সে খুঁজে কোথাও লোক পেল না, একমাত্র বুৰূদেবকে দেখুতে পেল। স্কুলাতা শাক্যসিংহকে একটি স্ববর্ণ বাটিতে মিন্টান্ন ভোজন কর্তে দিলেন। নিরঞ্জনা নদীতে দাঁড়ায়ে শাক্যসিংহ মিফাল্ল.থেতে লাগ্লেন.। দেবতারা তখন তাঁর চারি দিকে খিরে দাঁড়ালেন। কিন্ত শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত যে পাঁচজন শিব্য ছিলেন, তাঁরা শাক্যসিংহকে মিফাল্ল ভোজন কর্তে দেখে, পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন— 'দেখেছ ভাই 🕈 এ বেটা বিষম ভণ্ড: এইরূপে মিন্টান্নই খায়, কিন্তু আমাদের জানিয়ে খায় না। চল, এই ভণ্ড বেটার সঙ্গে থেকে আর কিছুই লাভ নেই।' এই ব'লে. দামাশ্য কারণে খটকা লাগাতে, তাঁরা সকলে চ'লে গেলেন। শাক্যসিংহ, ভোজনাত্তে স্থলাভাকে বল্লেন, 'ভগ্নি, মিষ্টান্ন খেয়েছি, এই বাটি কি কর্ব ?' স্থঞাভা বল্লেন--র্ণমন্তান্তের সহিত বাটিও তোমাকেই দিয়েছি।' শাক্যসিংহ তথন সেই বাটি নদীমধ্যে নিক্ষেপ করলেন। দেবগণ তখন উহা হইতে প্রসাদ পেতে লাগ্লেন। ভোজনান্তে, শাক্যসিংহ অভীষ্টলাভের নিমিত্ত দৃঢ প্রভিজ্ঞা ক'রে, বোধিজ্ঞমতলে বস্লেন। অন্তরের সমস্ত রিপুকুল পরাস্ত হ'ল, বাসনা কামনা একেবারে লয় পেল, বোধিসম্ব তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন, তিনি বৃদ্ধ হ'লেন। বৃদ্ধদেব অবতার, কিন্তু আত্মবিস্মৃত ছিলেন। তিনি বোধিসৰ লাভ ক'য়ে ভাব লেন, 'এ বস্তু কাকে দেই ;' তথন সেই পাঁচটি শিষ্যের কথা মনে হ'ল। তাদেরই এ বস্তু দিবার জন্ম তিনি চল্লেন। পথে বাটমাঝিকে নদীপার করিছে বলায়, দে পর্যা চাইছা। পর্মা নাই, তমন সকল্পনাত্রেই দেব লেন অপর পারে পৌছেছেন।

কাশী যেয়ে সেই পাঁচজন শিষ্যকে দেখুতে পেলেন; তাঁরাও দুর হ'তে বুদ্ধদেবকে দেখুতে পেয়ে, পরস্পর বলতে লাগ্লেন, 'আরে ভাই, ঐ দেখ, সেই ভণ্ড বেটা! আবার সেই বেটা এদিকে আস্ছে! ওর সঙ্গে আমরা কোনও আলাপই কর্ব না।' কিন্তু বুদ্ধদেব যখন তাঁদের কাছে উপন্থিত হ'লেন, তখন তাঁরা খুব সসন্ত্রমে ভক্তির সহিত আদর অভ্যর্থনা কর্লেন। তাঁর প্রভাবকে ত আর কারও অগ্রাহ্ম কর্বার সাধ্য নাই। বুদ্ধদেব তখন তাঁদের কুপা কর্লেন এবং বল্লেন—'তোমরা এই বস্তু প্রচার কর।' তাঁরাও ঐ আদেশ শিরোধার্যা ক'রে সকলকে সন্ধ্যাসা কর্লেন। ভগবান যখন যা কর্তে আসেন, তা না ক'রে যান না। তিনি যাদের ধরেন কখনও তাদের ছাড়েন না। তিনি না ধর্লে মামুধের কি সাধ্য যে তাঁকে ধ'রে থাকে ? মামুধের কিছুই ক্ষমতা নাই তাঁর কুপাই সার।"

### প্রাদ্ধান্ধ ও উচ্ছিন্টের অপকারিতা।

আমাদের একটি শুরুল্রাতা ( পার্বাতী বাবু ), ঠাকুরকে আমতলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইলে কি কোনও অনিষ্ঠ হয় ? আমাদের ত প্রায়ই প্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হ'রে থাকে।"

/ ঠাকুর বলিলেন—"গ্রান্ধে আহার কর্লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে, ভব্তিভাব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। গ্রান্ধান্ন ভোক্ষন কর্লে সকল প্রকার তুকার্য্যই তাহা দারা সম্ভব হ'তে পারে।"

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুকাল পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। ঘটনাটি ঢাকা হইতে করেক ঘন্টার পথ তফাৎ মুন্সিগঞ্জে ঘটিয়াছিল।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"কিছু দিন হ'লো, একটি ভাল সন্ন্যাসী এই পথে চক্রনাথ সাইতেছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে মুন্সিগাঞ্জে পৌছিয়া, একটি আন্ধাণের বাড়ীতে আঞার নেন। আন্ধাণ পুর ভক্তি শ্রাকা ক'রে, নিজের ঠাকুর বরের বারেন্সায় তাঁর পাক্বার স্থান ক'রে দিলেন। সন্মাসী নিজেই রালা ক'রে, ভোজনাস্তে বিশ্রাম কর্লেন। আন্ধাণের বাড়ীতে বিগ্রাহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেই ঠাকুরকে পুর ভক্তি কর্তেন, স্থানক সোণার গহনা দিয়ে সাজিয়ে রাখ্তেন। সন্মাসী সন্ধ্যা-মারতির সময়ে সে সকল দেখে, পুর আনমদ প্রকাশ কর্লেন। শেষ রাজিতে তিনি সেই সকল ক্রিকা গিলের অল হ'তে পুলে নিয়ে, চম্পটি দিলেন। সকালে আন্ধাণ উঠে দেখুলেন, বিশ্বানী নাই। ভাব্লেন, উদাসীন সন্ধ্যানী, ক্রিকের ত কোন লোক লোকিকতা নাই.

ইচেছ হয়েছে, চলে গিয়েছেন।' আক্ষাণ স্নানাস্তে ঠাকুর পূজা করতে ঠাকুর মরে যেমন প্রবেশ কর্লেন, দেখ্লেন, ঠাকুরের গায়ে সোণার গহনা নাই। দেখে ভ একেবারে অবাক। তখন সন্ন্যাসীরই এই কর্মা বুঝে গ্রামের সকলকে খবর দিলেন: সকলে চারিদিকে চোরের অনুসন্ধানে লোক পাঠালেন। এদিকে সন্ম্যাসী গ্রহনা নিয়ে শেষ রাত্তি থেকে উদ্ধান্ধ দৌড়িতে দৌড়িতে, বেলা অপরায়ে একটি স্থানে বৃক্ষতলে বিজ্ঞামার্থে বস্লেন। একটু পরে, স্থির হ'তেই, হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো. 'জাল. এ কি কর্লাম ?' তখন মাথা কপাল চাপ্ডে হাহাকার করতে লাগুলেন। তৎক্ষণাৎ আর বিলম্ব না ক'রে, আবার সেই আক্ষণের বাড়ার দিকে দৌড়িতে লাগ্লেন। সন্ন্যাসী তথায় পৌছিবামাত্রই সকলে নানা প্রকার গালিগালাজ করতে লাগুলেন। সন্ন্যাসী গ্রহনার পুঁটলি সম্মুখে রেখে বললেন, 'আপনারা একটু আমাকে স্থির হ'তে দিন; আপনাদের সমস্ত গ্রহনাই আমার কাছে পাবেন। পাডার দশটি ভদ্রলোককে এখানে ভেকে মিরে আফুন, আমার কিছু বল্বার আছে: সকলের সাক্ষাতেই গছনা দিব।' আকাণ ভাই कत्रत्वत । श्रारमत मगढि जज्ञत्वाक এत्व, मह्यामी मकवरक वन्त्वन, "रम्भून, व्यापनारमत সকলের সাক্ষাতে এই ব্রাক্ষণকে আমি কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করচি. ইনি আমার কথাগুলির যথার্থ উত্তর দিবেন। ছেলে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে. এই বৃদ্ধ বয়স পর্যান্ত আমি দেশে দেশে পর্যাটন ক'রে কাটাচ্ছি, এরূপ দুর্ম্মতি ত আমার কখনও হয় নাই। এত কাল ভক্তন সাধন ক'রে যা কিছু আমি লাভ করেছিলাম, আপনার গুহে একবেলা মাত্র আর প্রাহণ ক'রে, আমার সে সমস্ত নইট হ'য়ে গেছে। আমি জীবনে কখনও কারও এক কপদ্দক চরি করি নাই। আপনার অন্ন গ্রহণের পর, অকম্মাৎ সামার এই ফুর্ম্মতি হ'লো কেন ? ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে যা রান্না করতে দিয়েছিলেন, তাতে কি চোরের কোন প্রকার সংস্রব আছে ? একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখুন দেখি।' আক্ষণ গ্রহে প্রবেশ ক'রে অনুসন্ধানে জান্লেন—চাল, ডাল, ঘুডাদি বা তিনি বজমানের বাড়ী হ'তে পেয়েছিলেন, তাই সন্ন্যাসীর সেবাতে দিয়েছিলেন। সন্মাসীকে আক্ষণ এক্সপ বলাতে. সম্যাসী জিজ্ঞাসা কর্লেন—'আপনি যজ্জমানের বাড়ী কি কার্য্য ক'রে ঐ সকল ভিনিস পেয়েছিলেন 😲 গ্রাহ্মণ বল্লেন, 'কেন 📍 গ্রাহ্ম করিয়ে পেয়েছিলাম। তাই জাপনাকে দেওরা হ'রেছিল।' সন্ন্যাসী চম্কে উঠে বল্লেন—'আছান দিয়েছিলেন ? আছা, ঝার আছ করেছিলেন সে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল ?' তখন গ্রামের সকল ভ্রালোকই ৰল্লেন—'বাবাজী, তার কথা আর জিজ্ঞাসা কর্বেন না। অমন ভয়ানক চোর আর এদেশে জন্মেছে ব'লে আমরা কখনও শুনি নাই। এদেশের লোক তার নামে কাঁপ্ত, সে কয়েকবার জেলও খেটেছিল।'

সাধু বলিলেন—"দেখুন, সেই চোরের জ্রান্ধের অন্নগ্রহণেই আমার এই সর্ববনাশ। এই আপনাদের গহনা নিন, এখন আমার আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হবে না। আমার সমস্ত নইট হ'রে গেছে। এক মাস কাল আমাকে চান্দ্রায়ণ ক'রে প্রায়ন্দিত্ত কর্তে হবে।' এগামের সকলে তখন তাঁকে যত্ন ক'রে রেখে, চান্দ্রায়ণের জ্ঞাগাড় ক'রে দিলেন। সাধু এক মাস মুস্সিগঞ্জে থেকে চান্দ্রায়ণ ক'রে চ'লে গেলেন। গ্রাহ্বান্ন অতি বিষম জিনিস। খেলে আর রক্ষা নাই; ভক্তির দিক একেবারে নইট হ'য়ে যায়।"

ঠাকুরের কথা গুনিরা আশ্চর্য্য বোধ হৈইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রান্ধার ত প্রান্ধের সমরে যাহা কিছু প্রেভকে দেওরা হয়, এই জানি। ঐ প্রান্ধবাড়ীর চাল, ডাল দ্বিত হয় কেন ?"

ঠাকুর বণিলেন—"শ্রাহ্মসময়ে প্রেতকে আহ্বান করা হয়। ঐ প্রেতের দৃষ্টি যে সকল বস্তুতে পড়ে, সে সমস্তই প্রেতের উচ্ছিয়্ট হ'য়ে যায়। এই জন্ম শ্রাহ্মবাড়ীর কোন বস্তুই ব্যেতে নাই, খেলে ঐ প্রেতের উচ্ছিয়্ট খাওয়া হয়।"

পার্বাকী বাবু বলিলেন—"তা হ'লে আমরা যজমানের বাড়ী প্রান্ধ করাইয়া আর কিছু কি নিব না ? প্রান্ধের ভোজ্য গ্রহণ, এই নিয়ম ত চিরকালই পুরোহিতদের ভিতরে চলিয়া আদিতেছে।"

ঠাকুর বণিলেন—"ভোজ্য নিবেন না কেন ? তবে উহার ব্যবহার নিজেদের কর্তে মাই, বিক্রয় ক'রে ফেল্তে হয়।"

আমি বলিলাম—"বিনি পরিদ ক'রে নিবেন, তাঁকে ত উচ্ছিষ্ট বস্তুই গ্রহণ করতে হবে।"

ঠাকুর বলিলেন—"না, যিনি মূল্য দিয়ে নিবেন, তিনি পবিত্র বস্তুই নিবেন। 'জুবাং মূল্যেন শুন্ধতি।' মূল্য দিয়ে নিলে ওসব জিনুনিস পবিত্র হয়, কোন দোষই থাকে না। যিনি বিক্রেয় করেন, এবং যিনি ক্রেয় করেন, কারও ক্ষতি হয় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রান্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার বাবস্থা ত সকল সমাজেই আছে। শাল্কেরও ইহাই বিধি বলিরা শুনিরাছি। প্রান্ধবাড়ীতে সকলেই ত নিমন্ত্রণ থার।"

ঠাকুর বলিলেন—""প্রাজের নিমন্ত্রণ খাবে না কেন ? প্রাক্তদিনে প্রাক্তনাড়ীতে কিছুই খেতে নাই। আক্ষণভোকনাদি ঐ দিনে ত হয় না।"

আছিদিনে থেছতকে সাহবান করাতে প্রেতের দৃষ্টিতে ঐ বাড়ীর যাইজীর রস্তুই উচ্ছিক

হয় বলিয়া, শ্রাদ্ধবাড়ীতে ভোজন নিষেধ। প্রেতের কল্যাণার্থে ব্রাহ্মণাদি ভোজন ষে সময়ান্তরে হয়, তাহাতে প্রেতের আহবান নাই, উচ্ছিফ সম্ভাবনাও নাই।

ঠাকুর এই প্রকারের আরও অনেক কথা বলিলেন।

# অপঘাঁতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার উৎপীড়ন।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত কোনও ভদ্রণজীর কারস্থবংশোঙৰ একটি বালক, কিছুকাল হয়, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। দীক্ষা গ্রহণের পরই ইহাব ভজননিষ্ঠা, ঠাকুরের প্রতি স্বাভাবিক টান এবং সরগতা দেখিয়া অনেক সময়ে বিশ্বিত হইয়াছি। এক দিন ঠাকুবের নিকট আসিয়া সেবিলিল—"গোঁসাই, সত্যই ভূমি আমাদের উদ্ধার কর্বে ত ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তোমাদের উদ্ধার না হ'লে আমার ত নিছ্কতি নাই। দেখ না, রাখাল সমস্ত গরু নদীর পাড়ে একত্রিত ক'রে, একটি একটি ক'রে সকলগুলিকে পার ক'রে দেয়; পরে শেষ যেটি থাকে, তার লেজ ধ'রে নিজে পার হয়। আমিও তোমরা সকলে পার হ'লে, শেষটিকে ধ'রে নিজে পার হব।"

শুনিতেছি কিছুদিন্যাবৎ নানাপ্রকার অগৌকিক কার্যা ও অস্বাভাবিক ব্যবহার আমাদের এই শুক্রভাইটির হারা অস্থান্তিত হইতেছে। মত্তিক বিক্কত হইরাছে বলিরা, অভিভাবকেরা তাহাকে নাকি দোতালা ঘরে বন্ধ করিরা রাথেন। সে তথা হইতেই রাস্তার লাফাইরা পড়িরা, বিন্দুমাত্র আমাত না পাইরা, অনারাসে এক দিকে ছুটিরা পলাইয়া যায়। আবার কথনও বা কোঠা ঘরে বন্ধ করিয়া বাহিরে শিকল দিরা আদিবার পর দেখা গিয়াছে, সে রাস্তার আসিয়া বেড়াইতেছে, শিকল খোলা রহিয়াছে। সাধনপ্রভাবে সে অন্ধৃত শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই এতদিন আমাদের সংস্কার ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি অল্প প্রকার। গেণ্ডাবিয়া-আলমে আসিয়া এখন সে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। উপস্থিত তার অসীম হঃসাহস, অনাচার ও অত্যাচার দেখিয়া সকলেই অন্থির। করেকদিন যাবৎ তার মান্থ্য খুন করিবার ঝোঁক চাপিয়াছে। আলমে এখন কাহারও স্থির হইয়া চোখ বুলিয়া নিশ্চিস্কভাবে বসিবার উপায় নাই; সকলেই তার ভয়ে সশঙ্ক। ঠাকুরের নিকটে সে কখনও যায় মা। দ্ব হইতে সে ঠাকুরকে দেখিতে পাইলে কখনও বা ভরে কাগিতে থাকে, কখনও স্তব স্থাতি করে, আবার কখনও, নানাপ্রকার আলীল ভাষায় ঠাকুরকে গালাগালি করিয়া, ইইকাদি ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিবারও চেষ্টা করে। নিম্নভই উহাকে চোখে চোখে রাখিতে হয়, এ এক বিষম উৎপাত। নির্ক্রন পাইরা ঠাকুরকে জিলাসা করিলাম—"অকম্মাৎ এ ছেলেটির এই দশা ঘটুল কেন ? কিছুকাল পূর্বে ভ্রাকায়ছে ছিল গুঁ

ঠাকুর বলিলেন—"একটি প্রেত ওকে আশ্রের করেছে। এখন ওর **গমস্ত কা**র্যাই ঐ প্রেত্যারা হ'চেছ।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম--- প্রেত উহাকে ধর্ণ কেন 🕫

ঠাক্র বলিলেন—"ওর পূর্বে পুরুষ কোনও ব্যক্তি, একটি ধনী জন্তলাকের সঙ্গে চন্দ্রনাথ

বাইতেছিলেন। ঐ জন্তলাকটির সঙ্গে বিস্তর টাকা ছিল। টাকার লোভ সংবরণ কর্তে

না পেরে, তিনি নির্দ্ধন পথে সেই জন্তলোকটিকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বধ করেন। অপঘাতে

মৃত্যু ঘটাতে সেই প্রেতের বিষম আক্রোশ জন্মে। ইনি যতকাল জীবিত ছিলেন, এই
প্রেত্থারা নানা প্রকার অত্যাচার ভোগ করেছেন। দেহত্যাগের প্রেও, বংশধর ঘারা

উহার কোন প্রকার সদগতি লাভ না হয় এই অজিপ্রায়ে, সে ওঁর বংশলোপ কর্বার

চেন্টায় আছে। এই ছেলেটির ঘারা তার পূর্ববপুরুষের সদগতি লাভ হবে জেনেই, একে

আজ্রয় ক'রে, নানা প্রকারে বিপন্ধ কর্বার চেন্টায় আছে। তোমরা এর সঙ্গে ব্যবহারে,

দর্বেদা সাবধানে থেকো।"

আমামি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সমরে সমরে এমন বিষম কাণ্ড কর্তে চেষ্টা করে যে, তাহা দেখিরা আহু করা যায় না, কথন কাকে খুন করে সর্বাদা এই ভর হয়। সহু করতে না পাবুলে কি করুব ?"

গ্রাকুর বলিলেন—"মনে মনে প্রেতকে লক্ষ্য ক'রে, খুব তেজের সঙ্গে নাম কর্তে কর্তে ওকে কিল চাপড় মেরো তাতে প্রেতকেই মারা হবে; ছেলেকে স্পর্শ কর্বে না। এরপ কর্লে প্রেড ছুটেও যেতে পারে।"

ইহার পর আমরা ছেলেটির অত্যাচার দেখিলেই, কিল চাপড় মারিতে লাগিলাম। ২।৪ দিনের প্রহারের চোটেই ছেলেটির ঘাড়ের ভূত ছুটিরা গেল এবং সে প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু জানি না কেন, সে বেশী দিন আশ্রমে টি কিতে পারিল না; দিন ছই হয়, কোখার চলিয়া গিরাছে।

অর্থ হইতে কতপ্রকার অনর্থ ঘটে, তাহা ব্রাইতে ঠাকুর বলিলেন—"টাকার জন্মই ত অপ্যাত মৃত্যু এবং পরলোকে প্রেডছ লাভ হ'লো। আর এক জন, টাকার লোভেই নরহত্যা ক'রে, পরলোকে অসদগতি লাভ কর্লে,বংশধরদের পর্যান্ত বিপন্ন কর্লে। টাকা বিষম কালকুট, কখনও পুষে রাখতে নাই। টাকা উপার্চ্ছন ক'রে, প্রয়োজনমত বর্ক কর্তে হয়। অবশিষ্ট বা কিছু থাক্বে, ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে ক'রে, বার অভাব অকাতরে তাকেই দিতে হয়। বিপদে প'ড়ে কেউ কিছু চাইলে, অমনই দিয়ে দিতে হয়, কোনও বিধা কর্তে নাই। ধর্ম বারা চান, তাঁদের এভাবেই চল্তে হয়; দিন কোনও প্রকারে কেটে প্রেলেই হ'লো।"

#### প্রেতাত্মার মুক্তির উপায়।

আমি জিল্ঞানা করিলাম—অপবাত মৃত্যু প্রভৃতিতে বাহাদের পরলোকে অনদগতি ঘটে, বংশধনদের কিরুপ কার্য্য-বারা তাহাদের সদগতি লাভ হয় ?

ঠাকুর বলিলেন—"শাুনিক্তে আছে, গয়াতে যথামত পিগুদান কর্লেই, তাদের সদগতি হ'য়ে থাকে।"

আমি আবার জিজ্ঞানা করিলাম—"গয়াতে পিণ্ড দিলে সতাই কি প্রেত তাহা গ্রহণ করে 🕍

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ব্যবস্থামত দিলে পরলোকগত আত্মা তা গ্রহণ করে। জামি ষ্থন গ্রায় ব্রাক্ষধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলাম, তখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে মনেক সময় পাক্তাম। ঐ সময়ে একবার একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল। আমার একটি আক্ষাবন্ধ, বিলাতফেরত ডাক্তার, সেই সময়ে গ্যায় গিয়েছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা, তাঁকে এক দিন স্বপ্নে বললেন - 'বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, আমাকে একটি পিণ্ড দাও : আমি বডই কফ্ট পাচিছ।' তিনি আক্ষা, ওসৰ কিছুই বিখাস করেন না, তাই উড়িয়ে দিলেন। পরদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্নে দেখ্লেন, পিতা অত্যস্ত কাতরভাবে বস্ছেন,—"বাবা. তোমার কল্যাণ হবে, আমাকে একটি পিণ্ড দিয়ে যাও।" তু'বার স্বপ্ন দেখেও ভিনি ভা গ্রাহ্য করলেন না। আমাকে এ বিষয় এসে বল্লেন। আমি তাঁকে বল্লাম - "পুনঃ পুনঃ যুখন এরূপ দেখ্ছেন, তৃখন পিও দেওয়াই উচিত।" তিনি আমার উপর বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'আপনি আক্ষাধর্ম প্রচারক হ'য়ে, এরূপ কুসংস্কারে বিশাস করেন ?' আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি ত আর আপনার বিশাসমত দিবেন না, আপনাৰ পিতার বিশাসমত দিবেন, তাতে বাধা কি ?' তিনি তাতেও সম্মত হলেন না। পরে আর এক দিন শুরে আছেন, সামায় একট তন্ত্ৰা এসেছে, দেখ্লেন, পিতা জোড় হাত ক'রে বল্ছেন —'বাপ আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না ?' বন্ধুটি তখন আমাকে এসে বল্লেন, 'মশায়, আৰু আবার পিতাকে স্বপ্নে দেখ্লাম, তিনি করজোড়ে কাতর হ'য়ে বলুছেন---বাপু, আমাকে একটি পিশু দিলে না ? আমি বড়ই কন্ট পাছিছ।' শুনে আমার কালা এল। আমি তথন বল্লাম, 'আপনি নিজে না দেন, প্রতিনিধিবারাও ত দেওয়াইতে পারেন।' তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আমি ছটি টাকা নিয়ে, একটি পাণ্ডাকে ওঁর প্রতিনিধি হ'ছে পিণ্ড मिट वायचा क'रत मिलाम। এই शिक्षमात्मत मिन वेक्सिटक निरा 'दिखाटक' বেড়াতে বিকুপাদপতে উপন্থিত হ'লাম। প্রতিনিধি পাঙা বখন পিঙানা করলেন,

তখন দেখ্লাম বন্ধুটির চোখ দিয়ে দরদর ধারে জ্বল পড়্ছে। তিনি কাঁদ্তে কাঁদ্তে অহির হ'য়ে পড়্লেন; পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন, 'মশায়, যখন পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন আমি পরিকার দেখ্লাম. আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত তুই হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ কর্লেন, এবং হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন—'বাপু, আমার যথার্থ উপকার কর্লে, তুমি হথে থাক, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।' আহা, আগে যদি আমি জ্বান্ডাম পিতা এভাবে এসে পিণ্ড গ্রহণ কর্বেন, তা হ'লে আমি নিজেই খুব যত্ন করে পিণ্ড দিতাম।' এ সকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায় হ"

#### धर्मक्राप्त व्यथम् ।

আৰু ঠাকুরকে বিজ্ঞাসা করিলাম—"সকল ধর্মণান্ত্রেই ত দরা, সবলতা প্রভৃতিকে ধর্ম বলিরাছেন; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যার, দরা ক'রে গোকের ক্ষতি করা হয়, আবার সরল হ'রে এবং বিশ্বাস ক'রেও অমুতাপ ভোগ কর্তে হয়। স্থতরাং যধার্থ ধর্ম ও অধর্ম কিদে বুঝ্ব ৮"

ভাকুর বলিলেন—"অধর্মা, অধর্মা-রূপে মামুষের নিকট উপস্থিত হ'লে, লোকে তা সহজেই বুঝ্তে পারে এবং তাহার আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ারও একটা চেটা কর্তে পারে; কিন্তু অধর্মা, ধর্মের আকারে এসে পড়লে, তা বুঝে নেওয়া বড়ই শক্ত। সিদ্ধাপুরুষেরাও সে স্থলে ঠ'কে যান, স্বয়ং ভক্তরাজ মহাবীরেরও মতিভ্রম ঘটেছিল, মামুষের আর কথা কি!"

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তরাজ মহাবীরের কথা বলিতে লাগিলেন—নিজের ইন্টাদেবতা রামলক্ষ্মণকে পাপদ্ধপী মহীরাবণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ম, নিজ লেজের কুণ্ডলা ঘারা
গড় প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে রামলক্ষ্মণকে রাখিলেন এবং দরজায় খুব সতর্ক হইয়া
রহিলেন, বেন কোন ছলে মায়ারূপী পাপ মহারাবণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামলক্ষ্মণকে
অপহরণ না করে। মহারাবণ কখন কৌশল্যায়, কখনও দশরথের, কখনও বা জনকের,
কথনও বা ভরতের আকারে আসিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন কিন্তু ভক্তরাজ্ঞ
সকলকেই করজোড়ে বলিলেন, 'একটুকু অপেক্ষা করুন, বিভীষণ এখনি আনিবেন,
ভিনি বলিলেই দরজা ছাড়িয়া দিব।' মহারাবণ যখন কোনও প্রকারে হনুমানকে
ভুলাইতে পারিলেন না, তখন বিভীষণেরই রূপ ধরিয়া উপস্থিত হউলেন এবং
বলিলেন—'মহাবীর, শীল্ল দরজা ছাড়িয়া দাও, আমি একবার রামলক্ষ্যাকে দে'শে

আসি।' ইনুমানের একবার সংশয় হইল বটে, কৈন্তু তিনি তাহাতে আর মনোবোগ দিবার অবসর পাইলেন না। বিভীষণরূপী মহীরাবণ অমনই বলিলেন, 'মহামায়াবী মহীরাবণ নিয়ত ঘ্রিতেছে, জানি না কখন কোন্ছলে ভিতরে প্রবেশ করে। তুমি খুব সাবধানে থাক, আমি একবার রামলক্ষমণের শিরে রক্ষা বেঁধে আসি।' তখন হনুমান ভার ছাড়িয়া দিলেন। মহীরাবণও অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজিত রামলক্ষমণকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন।

এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"অধর্মা, বে কোনও রূপে ভর্তেই নিকট আস্থক না কেন, ধর্মের দিকে দৃষ্টি স্থির থাক্লে কিছুতেই তাকে বিচলিত কর্তে পারে না। কিন্তু ধর্মের আকারে অধর্মা এসে উপস্থিত হ'লে, মহা-সিক্ষপুরুষকেও মুম্ম ক'রে কেলে। গ্রার আকাশগঙ্গার বাবাজী ক্রিয়া কর্তে গিয়ে, কি বিষম ছুর্দ্দশাগ্রস্তই না হ'লেন!

# রঘুবর বাবাজার ঐশ্বর্য্যের কথা।

আকাশগদাব বাবাজীর কথা জিজ্ঞাসা করার ঠাকুর বলিতে লাগিলে নার বাবাজীর অভুত শক্তি আমি স্বচন্দে দেখেছি। রাত্রে বড় বড় বাবু এসে বাবাজীর পারের কাছে মাথা হেঁট ক'রে প'ড়ে থাক্তো; বাবাজী আটার টিকর প্রস্তুত ক'রে রাখ্তেন, রাক্রিতে বাব এলে হাতে ক'রে তিনি তাই বাবকে খাওয়াতেন। গোখ্রো সাপগুলো বাবাজীর চারিদিকে বুরে বেড়াতো। বাবাজী নিশ্চল হ'য়ে নাম জ্ঞপে মগ্ন থাক্তেন। আকাশের দিকে তাকায়ে কখনও পান্ধাদের বল্তেন, "আরে তু ভি রামজীকা জাব হো, মৈ ভি উন্থিকা দাস; ইঁহা আয়কে মেরা কাণ সাফা কর্ দে।" বাবাজী এই কথা বল্বামাত্র পাথারা উড়ে এসে বাবাজীর ঘাড়ে পড়্তো এবং কাণ খুঁচে দিয়ে বেতো। এক এক সময়ে ছই ভিন শভ লোক বাবাজীর আশ্রমে এসে উপন্থিত হ'লেও, বাবাজী আসন হ'তে না উঠে, তাঁদের লুচি মণ্ডা প্রভৃতি দিয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জ্লাভাবে অনেক সময়ে বিষম ক্লেশ হ'তো। বাবাজী মহাবীরের কাছে তিন দিন ধরা দিয়ে প'ড়ে রইলেন; পরে মহাবীরের ক্লাভংলো। পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তুর দেখারে মহাবীর কল্লেক—"একখানা লাঠি দিরে এই পাথরের উপর সামান্ত আঘাত কর, পাথরের নীচ হ'তে করণা বেরিয়ের পড়ুরে।" বাবাজী তৎকণাৎ উঠে গিরে একখানা লাঠি নিরে বেমনই থে প্রস্তুরে

উপর আঘাত কর্লেন, অমনই প্রকাণ্ড একটা পাথরের চটান, লক্ষমণেরও অধিক, ফ্রন্ম ক'রে ভেকে প'ড়ে গেল। আর সেই স্থান হ'তে কল্ কল্ রবে জল ছুট্লো। বাবাজী ঐ ঝরণার নাম যমুনা রেখেছিলেন। এখনও সেই ঝরণা সেই রকমই আছে। কখনও ওখানে জলাভাব হয় না।

#### দয়াতে পতন।

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, শুনিতে পাই বাবাজী নাকি খুব ভক্তও ছিলেন, সকলেরই প্রতি নাকি তাঁর খুব দয়া ছিল ?

ঠাকুর বণিলেন—দ্রয়া তাঁর অসাধারণ ছিল ; কিন্তু এই দয়াই তাঁর পতনের কারণ হ'লো। আমি বিজ্ঞাদা করিলাম—দরা করিলে আবার পতন হর নাকি १

ঠাকুর বলিলেন—তা আর হয় না ?

এই বলিয়া ঠাকুর আকাশগন্ধার রঘুবর বাবাঞ্জীর সন্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—বাবাঞ্জীর একটি শুক্তাই ছিলেন, তিনি কল্কর অপর পারে রামগন্না পাহাড়ের নীচে একটি গ্রামে বাস করিতেন। তাঁম জী এবং ছইটি নাবালক ছেলে ছিল। গুৰুভাই পীড়িতাবস্থায় শ্বাগত হইলে, বাবাজী প্ৰত্যহ ষাইরা তাঁহার দেবা করিতেন। মৃত্যুসমরে তিনি নাবালক হ'টি সম্ভান এবং জ্রীকে বাবাজীর হাতে লমর্পণ করিয়া গেলেন। বাবাজী প্রত্যহ ছ'বেলা নিজে রায়া করিয়া, তাহাদের জন্ম ছই জেশে পথ খাবার বহিন্না লইন্না যাইতেন; কিছু দিন এইরাপ সেবা করিন্না বৃদ্ধ বাবাঞ্জী হন্নরান হইন্না পড়িলেন। তথন ভাবিলেন, অসহায়া বিধবা স্ত্রীলোক ও নাবালক ছেলে ফু'টিকে নিকটেই আনিয়া রাধি না কেন ? ইহাতে আমার ভজনের প্রচুর সমন্ন পাইব, বাতান্বাতেও হয়রান হইতে হইবে না ; স্ত্রীলোকটিকে সর্বাদা নক্ষরে রাখিতে পারিব এবং ছেলে ছ'টিও মাতুষ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া বাবাজী ছেলে ছইটির সহিত স্ত্রীলোকটিকে আশ্রমে আনিলেন। পাহাড়ে আসিরাই একটি ছেলের মৃত্যু হইল। অপর **ছেলেটির** প্রতি বাবাজীর ক্রেমেই মান্না বৃদ্ধি হইল। বাবাজী ছেলেটির ভবিন্তাৎ ভাবিতে লাগিলেন। বাবাজীর নিকট অনেক সময় বড় বড় লোক ঘাইতেন, শত শৃত টাকা প্রাণামী পড়িত; বাবালী একটি কপদিক প্রান্ত না রাধিরা, সমস্তই দীনত্বংখীদের দান করিয়াও ভাগোরা দিরা বার করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু যে সময়ে স্ত্রীলোকটি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় হইতে দান ও ভাগুারা কমিয়া গেল। শোকে অন্ত্ৰমান করিতে লাগিল, ঐ স্ত্রীলোকটির ও ছেলেটির মারার পড়িরা, বাবাজী অর্থস্কর আরম্ভ ক্রিরাছেন। বাবাজীর একটি প্রির শিশ্ব, প্ন:পুন: বাবাজীকে বলিলেন, "মহাবাজজী, শেড়কা আউর चाडित्रक्रको शाहाकृत्य निहि त्रावृत्ता । चाश्का विशव होशा, महत्तत्व त्राव् विक्रितः।" वावाकी ध्यवस डीहोहक बुबारेबा विगटनन, "आमाद अञ्चलहे मृज्यनगात्र शक्ति आमाद निकछे त आर्थनी

ক্রিরাছিলেন, আমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হইরাছি ; স্থতরাং বতটা নিরাপদে ইহাদিগকে রাখিতে পারি রাথিব। ইহারা আমার আশ্রিত, ইহাদিগকে নিয়ত সঙ্গে রাথিয়া বিপন্ন হইলেও, আমি ইহাদের किছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ইহারা বড়ই ছঃখী।° ঐ শিয়া<sup>ন</sup> বাবাজীকে আর এক দিন বলেন. "मरात्राज, शाराष्ट्र जीरनाक थाकिरन आश्रमात विषय इनांस स्टेरव । आत खेशांसत अस होका श्रमा **সঞ্চর করিতেছেন, সাধারণের** এইরূপ একটা সংস্কারও জন্মিবে। এই নির্জ্<mark>ঞন পাহাড়ে গুণ্ডাদেরও</mark> উৎপাত হইবে।" বাবাজী তথন একটু বিবক্ত হইয়া বলিলেন, 'কোন শালা হামারা ক্যা করনে দেকতা হার ? আনে দেও।' শিষাটিও অত্যন্ত বিবক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। ওনিতে পাই. ২া৪ দিন পরে ঐ শিষ্যটিই, গুণ্ডাদের লোভ দেখাইয়া, বাবাজীর আশ্রম পুট করিতে যুক্তি দেন। এক দিন গভীর রাত্রিতে সতর জন ৩৬৩া, বাবাজীর আশ্রমে মার্ মার্ রবে আসিয়া পড়িল। বাবাজী একথানা লাঠি হাতে লইবা বাহির হইলেন: একাকী সতর জন শুণ্ডাকে পিটাইরা ভাগাইলেন। **দিতীয় বাবে গুণ্ডা**রা বাবাজীকে আবাব যথন আক্রমণ কবিল, বাবাজী পূর্কের মত এবারও হাতের লাঠিথানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। হঠাৎ লাঠিথানি একথানা পাধরে লাগিয়া ভালিয়া গেল, অমনই গুণ্ডাবা বাবাজীকে ধরিয়া ফেলিল, তৎপরে লাঠির উপর লাঠি মারিয়া বাবাজীকে একেবাবে জ্ঞানশুন্ত করিল। বাবাজী সংজ্ঞাশুন্ত হইলেও গুঞারা নিরত হইল না, পাধরের দারা ঠুকিরা ঠুকিরা বাবাজীর মাধার, পাঁজবার ও হাতের হাড়গুলি ভালিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। অভ্যাপ্তর পারে গামছা বান্ধিরা, ৪া৫ জনে টানিরা ছেঁচ্ডিরা পাহাড়ের উপর তুলিল, এবং একটা স্থানে বার্বা**লীকে** ফেলিরা বড় একখণ্ড প্রস্তর বাবাজীর বুকেব উপর চাপাইরা চলিরা গেল। নিত্য প্রাত্যুবে বাঁহারা পাছাড়ে বাইতেন, এ দিন ভোর হইতেই তাঁহারা ঘাইরা দেখিলেন, আশ্রম শুন্ত, বাবাজী নাই। বেধানে দেখানে খণ্ড খণ্ড রক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। বাবান্ধী কোথায় আছেন অমুসন্ধান করিতে করিতে, পাহাডের উপরে সকলে যাইরা দেখিলেন, বাবাজী প্রকাণ্ড একথানা পাধর চাপার পড়িরা আছেন, রক্তে সমস্ত স্থানটি ভাসিরা গিয়াছে। তথন বছলোক একত্র হইগা, অনেক চেষ্টায় পাধরধানা সরাইয়া **क्लिन, वावाबीत एम्हों बाद्याय ब्रानिम्न महावी**द्यत निक्रे क्लिमा ताथिन, এवः श्रीनात थवत मिन ; পুলিদ স্থপারিনটেওে ট সাহেব আসিরা উপস্থিত হইলেন। বাবাজীর সর্বাদ কত বিক্ষত এবং খাস ক্ষ দেখিরা সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। অকন্ধাৎ বাবাজী গা নাজ। দিরা মহাবীরকে সাঠাল প্রশাম করিরা, মাধা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, "জর মহাবীরজী, তেরা জর, ধন্ত তেরা দরা! হাষু ব্যাহুনা কল্পর কিরা ত্যার্নাই দও দিরা। তু বড়া দরাল, তু বড়া দরাল।" পুলিস সাহেব ৰাৰাজীকে জিল্ঞাসা করিলেন, "বাহারা আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও আশনি চিনেন 🚰 বাবাজী বলিলেন, আমি সকলকেই চিনি: কিছ তাদের একজনেরও নাম বলিব না। তাহারা ভগবানের দিক হইতেই শুকুতর দণ্ড পাইবে, আপনারা আবার তাহাদের শাঞ্চি মিবেন কেন ? পুনিস সাহেব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছু বাবাৰী কিছুতেই তাহাদের নাম বলিলেন

মা। এই ঘটনার পর বাবালীর জ্বর হর ; তিনি পাহাড় ত্যাগ করিলেন ; এখন স্পার রাজিতে তিনি পাহাড়ে থাকেন না, "চান-চউরাতে" থাকেন।

এইরপ বণিরা ঠাকুর বণিতে গাগিলেন—"আকাশগঙ্গার বাবাজীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্লে, তাঁর অভীত অবস্থা সপ্র ব'লে মনে হয়। আকাশোর নক্ষত্র যেমন ছুটে পড়ে, একটু অহঙ্গার জন্মালেই, মহা মহা যোগীদেরও সেই প্রকার পতন হয়। অহক্তারের হাত হ'তে রক্ষা পাবার উপায়, সর্বজ্ঞাবে সেবা। মন্মুয়্যু, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গা, বৃক্ষা, লতারও সেবা কর্তে হয়। গুয়ের পোকাকেও ঘুণা কর্তে নাই। সকলকেই নিজ হ'তে বড় মনে কর্তে হয়। প্রাণের সহিত সকলের পায়ে মাথা নােয়ায়ে রাখ্লেই রক্ষা। মাথা ভুলুলে আর নিস্তার নাই। পরমহংসজী যথন আমাকে কুপা কর্লেন, বাবাজীকে আমি সমস্ত বল্লাম, বাবাজীর শুনে অভিমান হ'লাে, তিনি বল্লেন, "আারে এক জঙ্গলমে দাে সের নেই রহনে সেক্তা হায়, ইহা আউর কােই নেই হায়; তােমারা যে কুছ্ছয়া, হাম্ই কিয়া। দেশাে হিঁয়া যমুনা হাম্ই লে আয়া, দােস্রা কোই নেহি।" আমার তথনই মনে হ'লাে, বাবাজীর এরপ অভিমানেই অচিরে সর্ব্বনাশ ঘট্বে। এমন শক্তিশালী পুরুষক্তেও পতিত হ'তে হ'লাে। পরে তাঁর কি ছেদিশা না ঘট্ল ? এখন তিনি মুপ্তিভিক্ষার ক্ষা আরে বারে ঘুরে বেডাচ্ছেন।"

আমি জিজাসা করিলাম—বাবাজী কি আর পূর্ববিস্থা লাভ কর্তে পার্বেন না ?

ঠাকুর বলিলেন—"তিনি থুব কঠোর সাধক, স্থির হ'য়ে বস্লে, অল্ল দিনের মধ্যেই সমস্ত শুধ্রে নেবেন, পূর্ববাবস্থা লাভ কর্বেন।"

রমুবর বাবাজীর কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইলাম, এত বড় মহাম্মারও এক্লপ ছবিশা মটে ! জিজ্ঞাসা করিলাম—কামিনী কাঞ্চনে আকর্ষণ কত দিন থাকে?

ঠাকুর বলিলেন—"যত দিন মন থাকে, তত দিন স্ত্রী-পুরুষে এবং বিষয়-বিষয়ীর আকর্ষণ থাকে। মন লয় হ'লেও কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হ'য়ে থাকে বটে, কিন্তু তাহা অক্ত প্রকার।

#### অভিমান কিসে হয় ?

শাৰি জিজানা করিলাম—রঘুবর বাবাজী ত খুব বিনীত সাধু ছিলেন, তাঁর আবার জডিমান কিলে হইল ?

ঠাকুর বণিণেন—"অভিমান ত আর এক প্রকার নর ? অভিমানও নানা রকমের আছে। অক্টেক টাকা থাকুলে অভিমান হয়, অনেক বিভাতে অভিমান হয়। এক্সণ রে অভিমান, তা সহজেই নই করা যায়। কিন্তু আর এক রকমের অভিমান আছে, ঠিক এর বিপরীত। তার হাত এড়ান বড়ই কঠিন। নির্ধন ব্যক্তি মনে করে, ধনী তাকে স্থণা করেন, স্বতরাং ধনীর উপরে তার অভিমান হয়। মূর্থ মনে করে বিদ্বান্ তাকে অগ্রাহ্ম করেন, এ ভাবে বিদ্বানের উপরও মূর্থের অভিমান হয়। পাপী সংসারাসক্ত ব্যক্তিও ধার্ম্মিক উদাসীন সন্ম্যাসীর উপর অভিমান করে। এই প্রকারের অভিমান সত্য যুগ হ'তে চ'লে আস্ছে। রাজর্ষি জনকের নিকট, অনেক ঋষি তপস্বাও থেয়ে, এই প্রকার অভিমান প্রকাশ কর্তেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সন্প্রকর নিকট থাঁর। সাধন লাভ করেন, তাঁদেরও কি ভগবান্ দর। কর্বেন না ?

ঠাকুর বলিলেন—"তাঁরা উপযুক্ত সাধন লাভ করেছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দীন হীন কাঙ্গাল ব'লে নিজেকে না বুঝা পর্যান্ত কিছুই ত হবে না! কাঙ্গালকেই দীননাথ দয়া ক'রে থাকেন। অভিমানী ব্যক্তি দয়ার পাত্র নয়।"

একটি শুরুভাই জিল্ঞানা করিলেন—মহাপুরুবেরা দয়া ক'রে মুহুর্ত্ত মধ্যে আমাদের নমক হুকুরাব দূর ক'রে ভাল ক'রে নিতে পারেন নাকি ?

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা পারেন; কিন্তু যিনি প্রণালা মত না ক'রে, ঐ প্রকার দয়া করেন, তাঁকে ভুগ্তে হয়, পতিত হ'তে হয়। যেমন গয়ার বাবাজা পরের উপকার কর্তে গিয়ে বৃদ্ধ বয়েদে আপনি পতিত হন। তাঁর সেই অসাধারণ প্রভাব একেবারেই নউ হ'য়ে গেছে। এখন দেখ, তিনি ঢাকায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচছেন। এ সকলের কি দরকার ছিল ? সুখ ত্বংখ ভোগ মাত্র। ভগবান্ই ত সব করেন; আমার কি কমতা ? আমি আর কি কর্তে পারি ? কার কোন অবস্থায় প'ড়ে পতন হয়, তা বলা যায় না। মৃত্যু না হওয়া পর্যান্ত আর কিছুরই বিশাস নাই। কারও হয় ত মৃত্যুর পূর্বব মৃত্তের একটা বাসনা ক্রেম, তাই শেষ মৃত্রে পর্যান্তও কিছুই বিশাস নাই।"

# কাৰ্ত্তিক।

### ঔষধে বাবাজীর আপত্তি।

আখিন মাস শেষ হইতেই মাতাঠাকুরাণীকে দেখিতে আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া **উঠি**ল। আমি ঠাকুরের অনুমতি লইরা বাড়ী গেলাম। গহনার (থেরার) নৌকার कार्तिक अना---> १३ पर्याख । ৪।৫ ঘণ্টা থাকিয়া দেরাজদিঘা পঁছছিতে হয়। গছনার নৌকার সাতটার সমরে চাপিরা বেলা প্রায় বারটা পর্যাস্ত থাকিতে হর। অর্দ্ধেক পথ আসিরা আমার ভরানক শিরঃপীড়া হইল, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। গহনায় প্রায় পাঁচিশ জন লোক ছিল, সকলেই আমার অবস্থা দেখিরা ছঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক জন কবিবাজ আমাকে একটি ঔষধের বাজি দির। বলিলেন, "এক গণ্ডুষ জল সহিতে ইহা পাইয়া ফেলুন, বেদনা সারিয়া যাইবে।" এ সময়ে একজন বৈক্ষর বাবাজী গুৰুইয়ের উপর বিদিয়া হরিনামের ঝুলি লইয়া জপ করিতেছিলেন, সকলে তাঁহাকে উপহাস করিতেছিল। আমি যেমনই ঐ ঔবধের বড়িট কবিরাজের নিকট হইতে ধাইবার **অস্ত হাতে** লইলাম, অমনই দেই বৈঞ্ব বাবাজা, কটুমট করিয়া একবার কবিরাজের দিকে চাহিয়াই, আমার বেশস্তবা দেখিয়া আমাকেও নিজেরই দলের লোক ঠাওরাইয়া, নৌকার গলুই হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং ছুই তিন লাফে আমার নিকটে আদিরা চীৎকার করিরা বলিলেন, "আজ্ঞা গোঁসাই, আপ্নে कान अबुध शारतन, के बिक किका। कामाहिबा छान् धरमधतीत खरनः, किहे कन्, किहे कन्।" वाराकीत तकम प्रिश्ता आमि आत धेवथ थारेट गारंग शारेगांम मा ; किख आर्क्ता এर ए, वांबाजीत के क्या वनात्र मत्न मत्नरे उरक्रमार आमांत त्वमनात गास्ति शरेन, त्नीकात मकत्नरे उथन अवाक् रहेन्रा (भरमन ।

# আমাদের পাড়াগাঁ সম্বন্ধে ঠাকুরের নানা কথা।

বাড়ীতে সাত আট দিন থাকিয়া, আবার গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বধনই আমি বাড়ী হইতে আসি, ঠাকুর আমাকে দেশের ধবর জিজ্ঞাসা করেন। এবার ঠাকুর বলিলেন—"তোমাদের গ্রাম হইতে জৈনসার যাবার পথে একটি বছকালের প্রাচীন প্রকাণ্ড বট আইবির জোড়া গাছ ছিল, সেই গাছটি এখন কি অবস্থায় আছে ?"

আমি বলিদাম—'ঐ গাছের তলা দিয়াই চিরকাল সাধারণের যাতারাতের পথ , ওথানে প্রছেলেই শ্রীর বেন শীতল হইরা যার ; গাছতলার একটু না ব্দিয়া পারা যার না। গাছটি ছেলেবেলা বে প্রকার বড় ও ঝাপড়া দেখিয়াছি এখন আর সে প্রকার নাই, আপনা আপনিই একটি একটি করিয়া বড় ডালগুলি গুকাইরা যাইতেছে। গুনিরাছি নিকটবর্ত্তী কোন কোন লোক ঐ গাছের ছ' এক থানা ডালা কাটিতে গিরা মুখে রক্ষ উঠিরা অক্সাৎ মারা পড়িয়াছে। গাছে যে কি আছে আনি না।'

ঠাকুর আক্ষেপ করিরা বলিলেন—"আহা! তোমাদের অঞ্চলের ঐ প্রাচীন বৃক্ষটি ধর্ম্মের নিশান স্বরূপ। ঐ বৃক্ষের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, হয়, প্রাচীন ধর্ম্মভাবও ভোমাদের দেশে লয় পাবে।"

আমি শুনিরা চুপ করিরা রহিলাম।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের ওদিকের লোকের ধর্মভাব এখন কেমন ?"

আমি বলিলাম—কোজাগর পূর্ণিমাব দিনে আমাদের দেশে ঘবে বড়ই আনন্দ। এই পূর্ণিমাতে মেরেরা ঢালের মত বড়, লক্ষার পরা ধরিদ করিয়া আনাইয়া, পূজা করেন। ধ্ব বড় লোক হইতে নিতান্ত গরীব পর্যান্ত (বাঁহারা এক সন্ধ্যা আধপেটা থেয়ে জীবন ধাবণ কবেন তাঁহারাও) এই লক্ষীপূজা করেন, এবং প্রতি গৃহত্তের ঘরেই ঘণাদাধা এই লক্ষীপূজাব আড়ম্বব হইয়া থাকে। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীর লোকেরাই প্রত্যেকের বাড়া উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত রাজিতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এই প্রসাদ ভোজন শেব কবিতে, রাজি ভোর হইয়া যায়। সারাদিন মেরেরা অনেকেই নিরম্ব উপবাস কবিয়া থাকেন। এবার দেখাদেখি আমিও উপবাস করিয়াছিলাম, বড়ই ভাল লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন-- "পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ব্রতাদি করে না ?"

আমি বলিলাম — আমাদের দেশে প্রায় সকল পাড়ায়ই এই কার্ত্তিক মাদে, চার পাঁচ বংশরেশ্ব কচি কচি মেরেশুলি, ভোর বেলা উঠিয়া যমপুক্রের ত্রত করে। বাড়ীতে কোন ঘরের কোশে বা উঠানে, এক ফুট আন্দাজ স্থানে চতুকোণ গর্ত্ত করিয়া পুকুর কাটে; ঐ পুকুরের পাড়ে ছোট ছোট কলা পাছ, কচু গাছ এবং ধান গাছ পুতিয়া রাথে; ঐ গর্ত্তেব চারিদিকে কাক, 'চিল, বাজ, কছ্পে, কুমীর, যম এবং যমুনা প্রেভৃতির ছোট ছোট মৃত্তিকার পুতুল স্থাপন কনিয়া জল নাড়িতে নাড়িতে ত্রতমন্ত্র পড়িতে থাকে, এবং ঐ গর্ত্ত ইইতে গঞ্ধে গঞ্জ কল লইয়া মেয়েরা তাহাদের ভাবী খণ্ডর শান্ত্জীর পরলোকে জল প্রাপ্তির জন্ত্র প্রথিনা করিয়া ঐ সনত্ত পুতুলের মুথে জল ঢালিয়া দেয়। ছোট ছোট মেয়েরা এই প্রকার কোন না কোন ব্রত্ত বংসরের অধিকাংশ সময়ই করিয়া থাকে।

ঠাকুর বলিলেন—"পূঞা, এত, উপবাস এ সকল যত করা যায় ততই ভাল। খেলার ছলে এ সকল এত নিয়মাদিতে, শিশুকাল থেকে ছোট ছোট মেয়েদের অভ্যক্ত করান এদেশের প্রথা ছিল। এ সমস্ত ভবিষ্যুৎ জীবনের পক্ষে যে কত কল্যাণকর, তাহা এখন আর কেহ বুঝে না। দেখতে দেখতে বোধ হয়, এ সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে। মেয়েদের ইইতেই দেশে ধর্ম্মক্ষা হয়। শিশুকাল থেকে এসব কর্লে বড়ই কল্যাণ হয়।

### গুরুর অপমান, ফল হাতে হাতে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের দেশে সাধারণ লোকদের ভিতরে হরি সঙ্কার্ত্তন ও মহাপ্রভুর মহোৎসবাদি পূর্বের প্রায় সকল গ্রামেই হইত, এখনও সেই প্রকার হয় ত ?

ঠাকুরের প্রশ্ন শুনিয়া, আমি আমার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিবার স্প্রযোগ পাইয়া, বলিতে লাগিলাম-"আমাদের পাড়ার সংলগ্ধ স্ঞানগরে, দক্ত পরিবারের এক জন ধনী বৈষ্ণব, কিছদিন হয়, একটি বুহৎ মহোৎসবের অন্তর্গান করেন; তাহাতে গ্রামের সমস্ত লোকেই খুব উৎসাহের সহিত যোগদান করিল। ধেনো জমির প্রায় ৫০।৬০ বিঘা লইয়া এই মহোৎসবের স্থান প্রস্তুত হইল : নির্দিষ্ট দিনে প্রায় শতাধিক উননে রাশি বাশি অন্নও লাফরা ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা হইল, এবং সে সমস্ত, অনাবৃত মাঠে চাটাই ও হোগলা বিছাইয়া, তাহার উপর স্তুপীক্বত হইতে লাগিল। চারিদিক ছইতে সহস্র সহস্র লোক, দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মুদক্ষ, থোল, করতাল লইয়া বৈঞ্বেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চ সন্ধার্তন করিতে লাগিলেন। গুরু, পুরোহিত ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজা, ভোগ, আরতির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কর্ম্মকর্তা, তাঁহার গুরুদেবের নিকট যাইরা, কার্যারভের অমুমতি প্রার্থনা করিলেন। গুরুদেব গরীব ছিলেন, তিনি কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা চাহিলেন। কর্মকর্ত্তা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আপনাকে বাহা দিতেছি, তাহাই লইয়া অন্তমতি দেন; না হ'লে যথা ইচ্ছা চলিয়া যান। আপনি অনুমতি না দিলেও আমার এই কার্য্য এখন আর অসম্পন্ন থাকিবে না।' শিশ্বমুখে এই প্রকার অবজ্ঞাস্চক কথা গুনিয়া, গুরু অত্যন্ত মর্মান্তিক যাতনা পাইয়া অমনই উঠিয়া পজিলেন, এবং যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, 'মহাপ্রাভু জাগ্রত দেবতা, আমি তোমার খ্রম. আমাকে যখন তুমি এ ভাবে অপুমান করলে, তোমার এই কার্য্য কথনও তিনি স্থসম্পন্ন হ'তে দিবেন না।' এদিকে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। মহাপ্রভুর আসন সাজান হইতে লাগিল, এমন সমত্তে হঠাৎ আকাশে কালমেঘ উঠিয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা বুহৎ আকার ধারণ করিয়া, চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথলবেগে ঝড় উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। लाक नकन ठलकिएक छेक्सारन मोजिया भनाइएल नाशिन; तानीकुल अमराखनामि, नमख छेनकत्रन সহিত, অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই জলপ্লাবনে নষ্ট হইরা গেল। প্রান্ন জিশ প্রান্তশ হাজার টাকা ব্যবে যে বিরাট ব্যাপার হইরাছিল, কিছুক্দণের মধ্যেই ভাহা একেবারে পঞ হইরা গেল। এ বটনা আমি বাড়ী থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

ঠাকুর বণিলেন—"গুরুর অপমান, এ বে গুরুতর অপরাধ; তাই কল হাতে হাতে। অপরাধের দণ্ড, অপরাধ বুঝিয়া, কোথাও তিন দিনে, কোথাও তিন মাসে, কোথাও বা তিন ব্রস্থের ডিডেরে হয়। অনেক অপনাদেক কল কলাকে ভোগ কর্তে হয়।

### নিজ পুত্রের জীবন লইয়া শিশুপুত্রের জীবনদান।

গুরুর প্রাণে ক্লেশ দিলে যেমন অকস্মাৎ বিপদেব উৎপত্তি হয়, গুরুকে প্রদন্ধ কবিলেও তেমন তাঁহার ক্লপায় আপদ হইতে আশ্চর্য্য প্রকাবে রক্ষা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের একটি যথার্থ ঘটনা, এবার মাঠাকুরানীব মুখে শুনিয়া আসিয়া, ঠাকুবকে বলিলাম—

आमात तक मामात छे पर्यु भित करत्रकृष्टि मञ्जान ज्ञिष्ठ हरेग्रारे माता পড़िए लागिन। नान, नौन, হলুদ ইত্যাদি নানা প্রকার পবিবর্ত্তন হয়, পবে শিশুটি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং অল্পকণের মধোই মারা যার। বার বার এইরূপ হওরাতে, আমাব মাতৃল মহাশয় অতি উদ্বিধ ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। এক বার আমার মামীমাতাব প্রস্ব হওয়াব সময়েই দৈবক্রমে তাঁহাব গুরুদেব ঐ প্রামে অক্ত শিষ্য-বাড়ী উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন তাল্লিক, সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন; নরকুপাল এবং স্থরা প্রভৃতি লইয়া অতি কঠোব সাধন কবিতেন। পুত্রট ভূমিন্ত স্ওয়াব পর ( সম্ভান্ত বাবের মতই ) हिँ हिँ कतिया काँদিতে লাগিল এবং তাহাব দর্ম শরীব নীল বর্ণ হইয়া গেল। আমার মাতুল, এবারও পুত্রটি, মারা যায় দেখিয়া, যাব পব নাই মন্মাহত ও হতাশ হইলেন। পবে হঠাৎ তাঁহার গুরুদেবের কথা স্থরণ হওয়ায়, দেই অন্ধকার বাত্রিতে দৌড়িয়া তাঁহাব নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাৰ চৰণ ছ'ট জড়াইয়া ধরিয়া, যাহাতে এবারে তাঁহার বংশ রক্ষা হয়, সেই জন্ত, অত্যন্ত কাত্র হইরা পুন:পুন: প্রার্থন। করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুদের তখন কিছুকণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'একটি বিৰপত্ত লইয়া আইস।' বিৰপত্ত আনা হইলে, তিনি তাহাতে দিন্দুরের দ্বারা এক প্রকার যন্ত্র ও একটি মূর্ত্তি আঁকিলেন, পবে দেই পত্রটি স্পর্ণ করিয়া, কিছুক্ষণ মন্ত্র ৰূপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমার মাতৃলকে বলিলেন যে, "তুমি যদি এক দৌড়ে এই বিৰপত্ৰটি লইরা গিয়া তোমার নবজাত পুত্রটির বক্ষ:স্থলে রাখিতে পার, তাহা হইলে ঐ সন্তান দীর্ঘায় হইবে: কিন্তু যদি রাস্তান্ন কোন স্থানে এই বিৰণত লইনা দাড়াও, তাহা হইলে তোমার বিষম বিপদ ঘটিবে। আর এক কথা, এই পুলটিব নাম হবচরণ বাখিও।" সামার মাতৃল সেই বিশ্বপঞ্জী नहेबा छेर्कचारम এक लोट वांते व्यामितन बार छेश रमहे निक्य वक्र:इतन धनितन । व्याम्त्रशा बाहे যে, তৎক্ষণাৎ ছেলেটির সমস্ত উপদর্গ একেবারে শাস্ত হইরা গেল, এবং দে ক্রমে ক্রমে বেশ স্থান্ত হইয়া উঠিল। পরদিন আমার মাতৃল, তাঁহার গুরুদেবের নিকটে যাইয়া শিশুটির সুস্থতার সংবাদ জানাইলেন এবং কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পুজটির নাম "হরচরণ রাধিতে তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পুদ্রের নাম "হরচরিণ" এবং তাহারই আয়ু লইয়া, তিনি ঐ শিশুটির দেহে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। তিন দিন পরে সংবাদ আসিল যে, সত্য সতাই তাঁহার পুত্র ঐ সময়ে কলেরা রোগে মার গিয়াছেন।

ঘটনাটি শুনিরা ঠাকুর বলিলেন—"তান্ত্রিকদের ভিতরে থুব ভাল ভাল সিদ্ধ মহাপুরুষ এখনও আছেন। তোমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট আর কি শুনিলে ?"

### আশ্চর্য্য জন্মবিবরণ।

আমি বলিলাম—"মহাপ্রভুর ক্লপাতে, আমার বড় দাদার (হরকান্ত বাবুর), যে ভাবে জন্ম হর, দেই কথাও তিনি বলিলেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"সে কি রকম, বল না ?"

আমি বলিলাম--গর্ভের একাদশ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ সম্ভান প্রসব হইতেছে না দেখিয়া, আখ্রীয় স্বন্ধন সকলেই অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে এক দিন প্রস্ব বেদনা আরম্ভ হইল। তিন দিন বেদনায় মাতাঠাকুরাণী জ্ঞানশৃক্ত হইয়া রহিলেন। তৃতীয় দিন রাজিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কোনও জ্যোতিশ্বন্ন মহাপুৰুষ তাঁহার সন্মতে উপস্থিত হইন্না বলিলেন—"তুমি মহাপ্রভব মহোৎপুর মান্দ করু, তবেই অচিরে তোমার সম্ভান হইবে, নচেৎ কিছুতেই ইনি ভূমিষ্ঠ ছইবেন না।" ঠিক সেই সময়ে বাজীর অপর ঘরে, পিসী ঠাকুরাণীও ঠিক ঐরপ স্বপ্ন দেখিয়া, 'জয় মহাপ্ৰভ, জন্ম মহাপ্ৰভু' ৰণিতে ৰণিতে দ্ব হইতে বাহিব হইনা পড়িলেন। তথন ঐ স্বপ্নের বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গ্রামের অপর প্রাস্তের একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ (রামচক্র ভট্টাচার্য্য,) হাঁপাইতে হাঁপাইতে অত্যন্ত ব্যন্ততার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—"এই মাত্র স্বপ্ন দেখিলাম, মহাপ্রাক্তর মহোৎসব মানস না করিলে সস্তান ভূমিষ্ঠ হইবে না; তোমরা মহাপ্রাভুর মহোৎসব मानम करा " जिन ज्ञान विजिन्न ज्ञान बाकिशां किया किया करे स्था करे ममरत राबिरणन, हेरारक मकरनरे जवाक रहेशा श्रात्मन, এवर जाजीयगं जरगीर केंद्रल मानम कतिरनन। जाकरी करे रा, हेरात अब्रक्ष्म भटतरे मामात सम्म रहेग। किन्छ मामा, देनगटर नाना श्रकात त्रागयन्त्रमा ভোগ क्रिएड লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী ইহাতে অতিশন্ন বাস্ত হইন্না পড়িতেন। সেই সমন্ন এক দিন তিনি আবার অল্প দেখিলেন, কে যেন আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "মানসমত মহোৎসব না করাতে, ছেলে এ সকল রোগ্যরণা ভোগ করিতেছে।" আমরা শাক্ত পরিবার হইলেও, এই বটনাতে মহাপ্রভুর মহোৎসব খুব সমারোতের সহিত সম্পন্ন করিয়া, দাদার অন্ধপ্রাশন কার্য্য সমাধা হইরাছিল।

ঠাকুর বণিলেন—"শ্রীরন্দাবনে যাবার সময়ে আমরা সকলে কিছুদিন ফয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম; তাঁর অবস্থা দেখে বড়ই আনন্দ হ'লো। তিনি এ যুগের লোক নন, সত্য যুগের লোক; ওরকমটি প্রায় দেখা যায় না।"

এই বলিরা, ঠাকুর দাদার জীবনের আশ্চর্য্য করেকটি অবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন; ঠাকুর যখন ফরজাবালে ছিলেন, তখন দেখানে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইরাছিল, সে সকল বলিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত ঘটনা আমার সেই সমুদ্রের ডারেরীতে পরিস্কার লেখা রহিরাছে বলিরা, একুলে আর লিখিলাম না।

# ্**অহিংসককে কেহ হিংসা করে না।**

মহাভারতপাঠের পর, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কবিলাম—"হিংস্র জন্ত পরিপূর্ণ পাহাড় পর্বতে নিরাপদে কি উপারে থাকা যায় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মহাভারতে পুন:পুন: পড়েছ ত! যাদের ভেতর হিংসা নাই, তাদের কেহই হিংসা করে না : হিংস্র জন্তু সকলও, তাদের গাছ পাথরের মতই মনে করে।"

এই বৰিয়া ঠাকুব একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া, এইরূপ বলিতে শাগিলেন-"কিছুদিন পূর্বে এথানকার হাতীথেদার এগুারদন সাহেব, হাতীতে চড়িয়া জয়দেবপুরের জললে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, সাহেব বিপদে পড়িলেন। হাতীটি বাঘের গন্ধ পাইয়া সাহেবকে হাওদা হইতে ফেলিয়া দিয়া পলাইল। সাহেব বাঘটকে লক্ষ্য করিয়া ছই তিন বাব বন্দুক ছুড়িলেন, কিন্তু লক্ষ্য বাৰ্থ হইল। প্ৰকাণ্ড বাঘটা সাহেবেৰ দিকে অগ্ৰসর হইতে লাগিল। সাহেব প্রাণপণে জন্মলের নানাদিকে ছুটাছুট করিতে লাগিলেন। বাঘ, যেন শিকার হাতে পাইশ্বাছে বুঝিল্লাই, খেলা করিতে করিতে, ধীবে ধীরে সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সাহেব কিছুক্রণ ছুটাছুটির পর, হয়রান অবস্থায় জ্বলের ঝোপে একটি- উলক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পা**ইলেন এ**বং তাঁহারই নিকট গিরা পড়িলেন। সর্গাসী সাহেবকে দ্বির হইয়া বসিতে এণিয়া, জিজ্ঞাস। করিলেন, "তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন ?" সাহেব ত্রস্ত হইয়া ৰলিলেন, "বাঘ যে আমাকে ধ'রে কেল্বে।" তথন সন্ন্যাসী বাঘটিকে, হাত নাজিয়া, অগ্রসর হইতে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "বৈঠ্বাচ্ছা, আউর নগিজ মত্ আও।" বাঘ একটু বদিয়া থাকিয়া লেজ নাড়িয়া গোঁ শন্দ করিতে লাগিল, পরে এক দিকে চলিয়া গেল। সাহেব সন্নাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাঘের ভয়ে তুমি এত অস্থির হইলে কেন 🔥 সাহেব বলিলেন, আমি এই বাবটিকে শিকাব করিতে ছই তিন বার খালি ছুড়িয়াছি, কিছ তাহা বার্থ হর, অমনই বাধ আমাকে আক্রমণ করিতে পেছন নের।' সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঘকে তুমি গুলি ছুড়িলে কেন ? তুমি কি বাঘ খাও ?" সাহেব বলিলেন, "না, বাঘ আমরা খাই না, আমোদের জস্তু শিকার করি। আপনার ইন্ধিতে বাঘ স্থির হইল, পরে চলিয়া গেল; বনের 'বাঘকে কি উপায়ে আপনি বশ করিলেন, আমাকে দয়া করিয়' বলুন।" সয়াসী বলিলেন, "কোন য়ে তন্ত্ৰ নাই, শুধু ভালবেদে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মহুদ্ম সকলকেই একমাত্ৰ ভালবাসার স্বার্থ শে করা বার। তোমার ভিতরে হিংসা আছে বিনরাই, অক্টেও তোমাকে হিংসা করে। হিংসাশৃষ্ট ্ইলে, সাপে বাদেও কিছু করে না।" সাহেব ভনিয়া অবাক্ হইলেন। ভিতরে **ভাঁ**র কি এক চমক্ াাগিল, ভিনি খুব কাতর হইরা সন্ন্যাসীর আশ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী সাহেবকে দীকা দিলেন, াবং ঘরে যাইরা ভজন সাধন করিতে বলিলেন। সাহেব বাসাবাটীতে আসিরা বাবরচিকে বিদায় করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণের পাকে নিরামিব আহার করিতেছেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ঢাকার অনেক ক্বতবিভ ব্যক্তি, তাঁহাকে দেখিতে যান। সকলেই তাঁর অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যায়িত হন। উপস্থিত তিনি কোথায় আছেন জানি না।

ঠাকুর যে এণ্ডারসন্ সাহেবের কথা বলিলেন, দীর্ঘাক্ষতি এবং বলিষ্ঠ এই সাহেবকে আমি 
অনেক বার রম্নার মাঠে ক্রিকেট্ থেলিতে দেখিগাছি। শুনিলাম, এখন তিনি চাট্গাঁর দিকে বদ্লি

ইষা গিয়াছেন। খুব সান্ধিক ভাবে বৈষ্ণব আচারে থাকেন। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে রহিয়াছে।

এই ঘটনা বলার পর, ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"যেখানে হিংসা নাই, সেখানে সাপে বাষেও হিংসা করে না। খাছাখাদক সম্বন্ধে বধ পৃথক। তাকে যথার্থ হিংসা বলে না। কামাখ্যাতে এক দিন অচলানন্দ স্বামী, একটি জলাশারের কাছে ব'সে আছেন, আক্ষণেরা সেখানে পৃছা আহ্নিক কর্ছেন; এমন সময়ে একটি বাঘ জল খেতে এসে উপস্থিত হ'লো। আক্ষণেরা বাষের ভয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়ে পলায়নে ব্যস্ত হ'লেন। অচলানন্দ স্বামী, সকলকে স্থির হ'য়ে থাক্তে বলে, বল্লেন—'আপনারাই তো ব'লে থাকেন, কামাখ্যায় হিংসা নাই, তবে এত ভাত হচেছন কেন ? আপনাদের কোনও ভয় নাই। নিশ্চিক্ত হ'য়ে নিজ্ঞেদের কার্য্য করুন্।' স্বামিজীর কথা শুনে আক্ষণেরা সশক্ত হ'য়ে আহ্নিক কর্তে লাগলেন; বাঘটিও জল খেয়ে চ'লে গেল।"

# ঠাকুরের শান্তিপুর যাইতে ব্যক্ততা।

প্রায় এক মাস হইল, নানা স্থানের শুক্তরাতাদিগের সন্মিলনে, ঠাকুরের সঙ্গে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে
পরমানন্দে কাটাইলাম। জানি না, আজ কেন ঠাকুব অকস্থাৎ শান্তিপুরে
যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইরা পড়িলেন। আজ সকালে চা-সেবার
কিছুক্রণ পরে ঠাকুর বলিলেন—"মাকে দেখুতে কাল জোরেই আমি শান্তিপুর যাব।"

আমরা অন্নমান করিলাম, ঠাকুরমা অতিশর পীড়িতা, তাই ঠাকুর বোধ হর, তাঁহার শেব সমর বুঝিরা, বুজা মাতাকে দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ঠাকুরের সঙ্গে কে কে শাস্তিপুরে যাইবেন জিজ্ঞাসা করাতে, ঠাকুর বলিলেন—"বার যার ইচ্ছা হয় বৈতে পার।"

শামরা আট নরটি গুরুভাই, ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। প্রথম বাতরোগে শ্যাগত, ইঠিবার শক্তি নাই; ঠাকুরের সঙ্গুল যাইতে পারিবেন না ভাবিরা, কান্দিরা অন্থির হইলেন। প্রথম ঠাকুরের নিতাসলী; ঠাকুরে ক্থনও তাঁহাকে সঙ্গছাঞ্চা করিরা রাখেন না; এ সমস্থ প্রথমকে নিতান্ত অচল দেখিরা, ঠাকুর খুব মেহের সহিত বলিলেন—"শ্রীধর, এই তোমার পাথেয় রইল, যখন সমর্থ হবে, তথনই আমার কাছে চ'লে যেতে পারবে।"

🖣ধর সারারাত্তি কান্দিরা কাটাইলেন।

### শান্তিপুর যাত্রা।

দেশ বাইবার বহুপুর্বেই, শেষ রাত্রিতে ঠাক্র দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। গুরুঝাজারা অনেকে নারারণগঞ্জ পর্যান্ত ঠাক্রকে স্থানার উঠাইরা দিবার অভ সঙ্গে চলিলেন। রাণাঘাট পর্যন্ত আমাদের তৃতীর শ্রেণীর আট নর থানা টিকিট করা হইল। নারারণগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছিরা, আমবা গোয়ালন্দ স্থামারে উঠিলাম। গুরুঝাজারা ঠাকুরের চবণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিদায় হইলেন। স্থামারে উঠিলাম। গুরুঝাজারা ঠাকুরের আসন পাতিয়া, আমরা কয়েকজন গুরুঝাজা, ঠাকুরকে দেখিয়া ঘাইতে লাগিল। কেহ কেহ মামলা মোকজমাব ফলাফল, কেহ বা সাংসারিক নানা প্রকার অশান্তি উৎপাতের প্রতিকাবের উপায় জিজ্ঞানা কবিতে আরন্ত করিল; আবাব কেহ কেহ বা প্রনাপুনঃ প্রনাপুনঃ উৎকট রোগের ঔরধ্বের জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ঠাকুর ধীবভাবে সকলকেই বলিতে লাগিলেন—"আমি ওলব কিছুই জুটি করি মাত্র।"

কিন্ত ঠাকুবের কথা গুনিয়াও, কেহই পুন: পুন: ব্রুক্ত সংখ্যার ক্রমশঃই বৃদ্ধি দোখরা, আমবা অতিশয় বৃদ্ধি ঠাকুরকে বলিলাম, "ইহারা এই ভাবে সমস্ক্রম্পত্ত এক কথায়ই ইহাদিগকে নিবৃত্ত কবি

্র-। গোকের এ**কটু অ**ধসর **পাইরা** বে। আপনি ব**লিলে, আমি** 

করিব কি 🕍

ুপ্তবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তুমি কি ব'লে

আমি বলিলাম—"ইনি হাজার টাক্তিক্র ই ঔবধ দেন না; মোকন্দমার কলাক্ত্রের কথাও বলেন না। ইহা বলিলে, টুক্তিক্র কথনও কেহ এদিকে বেঁসিবে না।"

আমি আর এ কথা ঠাকুর তখন বলির ত পারিলাম না।

্ নাই, ষথার্থ কথাই বলুভে হবে। যে বিশাস

করে করুক, না করে তাতেই বা ক্ষতি কি ? লোকে আশা ক'রে আসে, একটু বিরক্তও করবে না ? এতে অন্থির হ'লে চল্বে কেন ?"

আমি লজ্জিত হইরা চুপ করিরা রহিলাম। আমরা প্রার সন্ধার সমরে গোরালন্দে নামিরা, ব্রেনে
চার্লিলাম, এবং শেব রাত্রে রাণাঘাটে পৌছিরা, তথারই ভার বেলা পর্য্যন্ত অপেকা করিতে লাগিলাম।
প্রভূবে ঘোড়ার গাড়ীতে রওয়ানা হইরা, প্রার সাড়ে আটটার সমর শান্তিপুরে পৌছিলাম।
১০ কার্ত্রিক, বৃহস্পতিবার
ঠাকুরের বাড়ীর বারে উপস্থিত হইরা দেখিলাম, ঠাকুরমা সেধানে যেন
ঠাকুরেরই জন্ম অপেকা করিতেছেন। ঠাকুর সাষ্টান্ধ হইরা ঠাকুরমার
চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুবের চক্ষে জল আসিল। ঠাকুরমা বলিলেন, "তুই এখন এলি যে ?"
ঠাকুর বলিলেন—"মা, তুমি যে আমাকে 'বিজয়,' 'বিজয়' ব'লে ডেকে ছিলে, তা আমি
শুনেছিলাম।"

ঠাকুরমার শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। কিছু তিনি বিদ্দুমাত্র কাহারও বিশ্বদ্ধে ঠাকুরকে একটি কথাও বলিলেন না। ক্রমে আমরা ঠাকুরমার সঙ্গে আলাপে জানিতে শারিলাম যে, উর্মাদের অবস্থায় গাঁহাদের উপরে ঠাকুরমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, তাঁহাদের মধ্যে ক্রেনিও বাজি, উহাকে সামলাইতে না পারিয়া, এমন দার্রণ প্রহার করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরমার ই চীৎকার "বিজয়", "বিজয়" রবে চীৎকার করিয়া মুদ্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরমার ই চীৎকার ভানিরে "বিজয়", "বিজয়" রবে চীৎকার করিয়া মুদ্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরমার ই চীৎকার ভানিরে পারিয়া আমরা ভানিরে আনিবার জয়্ম অস্থির হইয়াছিলেন, ইহা পরিজার জানিতে পারিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। ঠাকুর, বাড়ীতে পৌছিয়া, নীচের ঘরেই আসন করিয়া বিসলেন। অবিলম্বেই আমরা উপরের ঘর পরিজার করিয়া, ঠাকুরের সজে থাকার ব্যবহা করিয়া লইলাম। এত কাল আমি স্বপাকে আহার করিয়াছি, আজু সকলের সঙ্গেই প্রসাদ পাইতে ঠাকুর আমাকে আদেশ করিলেন, উপরে একটি মাতা ঘর, তাহাতেই আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে বহিলাম।

# পাণ্ডব বিজয় যাত্রাভিনয়—সত্যনিষ্ঠার উপদেশ।

আহারান্তে, অপরাহে আমরা সকলে ঠাকুরের সজে বাহির হইলাম। গৃহদেবতা প্রামন্ত্রকরকে থপান করিয়া, ঠাকুর আমানিংগকে শান্তিগুরের বছ দেবালরে লইয়া পেলেন। সর্ব্বেই সাষ্টান্ত হইয়া প্রণান করিছে লাগিলান। সন্ধার একটু পরে, আমরা থাত্রা শুনিবার জন্ত কোনও এক গোখানীর বাড়ীতে প্রতিব্ করিলান। গৃহস্বামী যাত্রাহতে করিলান। গৃহস্বামী যাত্রাহতে করিলান। গৃহস্বামী যাত্রাহতে করিলেন। আপরাপর করিলেন করিলেন। আপরাপর করিলেন করিলেন। আপরাপর করিলেন করিলেন করিলেন। আপরাপর করিলেন করিলেন করিলেন। আপরাপর করিলেন করিলেন করিলেন বিলম্ভিক করিলেন। বাজন্বের সভার অপর জাতি একালিনে বলেন না বলিয়াই, ঠাকুর সকলকে লইয়া সভাত্বলে ক্রেক্টা না, এ করা পরে আনাইলেন।

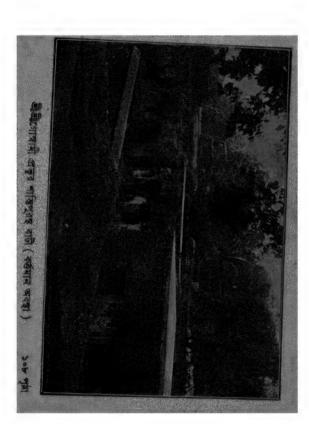

যাত্রা ভনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ব্রীক্তকের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইরা, প্রাণভরে দণ্ডী রাজা পাশুবদিগের শরণাপত হইলেন। ভীমনেন দণ্ডী রাজাকে অভর দিয়া আশ্রর দিলেন। ব্রীক্ত উহা জানিতে পারিয়া, পাশুবদের নিকটে আদিয়া দণ্ডী রাজাকে চাহিলেন। পাশুবেরা বলিলেন, ইনি প্রাণভরে আমাদের শরণ লইয়াছেন। আমরাও ইহাকে অভর দিয়া আশ্রর দিয়াছি। স্বতরাং কিছুতেই ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।' ব্রীক্তক বলিলেন, 'তাহা হইলে তোমাদের সঙ্গে আমার বিষম বিরোধ ঘটিল দেখিতেছি।' ভীমনেন বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ, আমাদের একমাত্র বল তুমি। তোমার আত্মীয়ভার গর্কেই আমরা ইক্তচন্ত্রকেও তুণতুলা জ্ঞান করি না। কিন্ত শরণাগতকে রক্ষা করিছে যক্তপি আমাদের জীবন দিতে হয়, এমন কি, যদি তোমার বিক্তমেও অস্তর্ধারণ করিতে হয়, আনায়ালের করিব। ধর্ম কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না।' ব্রীকৃষ্ণ তথন ব্রন্ধা, বিষ্ণু, দিব, কার্ত্তিক, গণেশ প্রশৃতি দেবগণকে লইয়া পাশুবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পাশুবেরাও ভীম, স্রোণ প্রশৃতি কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপন্থিত হইলেন। সমস্ত দেবগণের মহার্চ্ক বাধিল। এই যুদ্ধের পরিগাম পাশুবের জয় ও শ্রীক্তকের পরাজয়। এই যাত্রা শুনিয়া আদিয়া, ঠাকুরকে কিন্তাসা করিলাম—"শ্রীকৃষ্ণ যদি সাক্ষাও ভগবান, তা হ'লে তিনি সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও সামান্ত পাশুবের নিকট পরাস্ত হইলেন কেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"এই দেখালেন যে, নিজ কর্ত্বের যদি দৃঢ়তা থাকে, সত্যে ও ধর্মের যদি একান্ত নিষ্ঠা এবং চেফা থাকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লিব, যক্ষ্, রক্ষ্, পিশাচাদির সহিত্ত মিলিত হ'য়েও স্বয়ং ভগবান্ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে কিছুই কর্তে পারেন না। সন্ত্যের সর্বব্রেই জয় জান্বে। যাহা সত্য, যাহা ধর্মা, ভাহাতেই স্থির থাক্বে। ভগবান্ও যদি নানা প্রকার ঐত্বর্যা দেখায়ে বিচলিত কর্তে চেফা করেন, কখনই টল্বে না। তিনি যদি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে পরাস্ত কর্তে চেফা করেন, পার্বেন না। 'দেব, দেবী, যক্ষ্, রক্ষ্, সমস্ত ব্রক্ষাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হ'য়েও পরাস্ত হবেন, তাঁর কুপায় সর্বব্রে সভ্যের জয় হয়, ইয়া নিশ্চয়ই জেনো।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--- "গুরু বাকে যেটি নিরম করিয়া দেন, তাহাই ত তার কর্ত্তব্য ? আর তাঁর উপদেশই ত ধর্ম ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা বই আর কি ?"

আমি বলিলাম---- "সকল নিরমই কি আর বোল আনা সর্বাত রকা করা হায় 🔭

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা না কর্লে হবে কেন ? যার যেটি নিয়ম, তা সর্ববন্ধ যোল আনা রক্ষা ক'রে চলতে হবে, একটু বাদ পড়লে চল্বে না; নিয়মের একটি ছাড়লে, সঙ্গে সজে আর পাঁচটিও ছাড়্তে হয়। শক্ত সহত্য বাধা বিশ্বের মধ্যেও নিজের নিয়মে দৃঢ়তা রাখ্বে। এ বিষয়ে বজ্ঞের মত কঠিন হবে। "বজ্ঞাদিপি কঠোরাণি মৃদ্ণি কুসুমাদিপ। লোকোত্তরাণাম্ চেতাংসি কো মু বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি॥" বজ্ঞের মত কঠোর ও পুপের মত কোমল হ'তে ঋষিরা যে বলেছেন, তাহা এই নিয়ম রক্ষা বিষয়েই। আর এই নিয়মে প্রক্ষো বিষয়েই আবার পুপের মত কোমল হ'তে হবে। অত্যক্ত ধৈর্যের সহিত, ধীর ও শাস্ত ভাবে, নিজের নিয়ম রক্ষা ক'রে যাবে।"

### চিত্তবিকৃতি ও শাসন।

ঠাকুর শান্তিপ্রে প্রছিলেন, ঠাকুরের আত্মীয় স্বজনগণ, বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া, ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতেছেন। একটি জয়বয়য়া ব্রাহ্মণ বিধবা, প্রায় সর্ব্ধদাই আমাদের এখানে আসেন। গতকল্য হইতে আমাকে তিনি তাঁর বাড়ীতে লইয়া যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পুনঃপুনঃ অন্থরোধ করাতে আমি বলিলাম, "ঠাকুর না বলিলে আমি কোথাও এক পা যাইতে পারি না। আপনি ঠাকুরকে বলুন না ?" স্ত্রীলোকটি ঠাকুরকে যাইয়া বলিলেন, "তোমার ব্রহ্মচারী শিক্ষাটিকে একবার আমার বাড়ী নিয়ে যেতে চাই।"

ঠাকুর ৰণিলেন—"ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা হ'লে যাবে।"

ঠাকুরকে ছাড়িরা পাঁচ মিনিটের জক্কও অক্সত্র ঘাইতে আমার ইচ্ছা হর না। অথচ স্ত্রীলোকটির বিশেব আগ্রহ ও অক্সরোধ দেখিরা, আমি বিষম সমস্তার পড়িলাম। ঠাকুর আমাকে অস্থমতি দিয়াছেন, কোনও প্রকারে মনকে বুঝাইরা উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। উহার বাড়ী পৌছিরা দেখি, অল্প একটি লোকও ঐ বাড়ীতে নাই, মাত্র একটি ছোট ছেলে রহিয়াছে। বিধবাটি, আমাকে বসিতে আসন দিরা, অল থাবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, আমি নিষেধ করাতে নিযুক্ত হইজেন। পরে সম্পুথে বিদরা, নানা কথার আমার পরিচর লইতে লাগিলেন। স্থামরী বুবতীর ক্রপলাবণ্য ও হাব ভাব দেখিরা, আমি থেন কেমন হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি থাকিব কি বাইব, ইছাই ভাবিতে লাগিলাম। অকন্মাৎ ভবে আমি অন্থির হইরা পড়িলাম। আমি বিধবাটিকে বিলাম, "অনেকক্ষণ হর আসিয়াছি, শীত্র আমাকে ঠাকুরের নিকট পৌছাইরা দিন। আমার অস্থ্য বোধ হইতেছে, বরং অক্সদিন আসিব।" স্ত্রীলোকটি যেন অত্যন্ত ছংখিত হইলেন, কিন্তু করেক বার থাকিতে বিলারা, আর বিশেষ জেল্ করিলেন না; রান্তা দেখাইয়া দিলেন। আমি বাড়ী প্রতিরা রাক্ষরের নিকটে নিম্ব আস্বেধ বাইবা বিসলাম।

ঠাকুর জামাকে দেখিরাই বলিলেন—"কি ব্রহ্মচারী, বেড়িয়ে এলে, বেশ ভাল কাগ্লো ?" আমি বলিলাম—"বিষয় ভাল লাগুলো। আমি কি আর এমন জানি ?" **अंक्**त विन्तिन—"ठा कार्यात कान ना ? ना क्लान्टे कि शिराइहिल ?"

আমি পুব লক্ষিত হইরা বুলিলাম—"কি করব উহার অন্ধুরোধ এড়াতে পার্লাম না। আমার তেম্ন একটা ইচ্ছা ছিল না। বু

ঠাকুর একটু তেজের সহিষ্ঠ বলিলেন—"তবে গেলে কেন ? ধর্মলাভ কর্তে ইচ্ছা হ'লে, লোকের অনুরোধ উপরোধ ছাড়্ডে হবে। কিসে কার মনে কট্ট হবে, কিসে কার মন রক্ষা হবে, এসব দিকে তাকালে কখনও ধর্ম কর্ম হয় না। ঠিক প্রাণের সরল আকর্ষণের দিকে তাকায়ে কার্য্য কর্তে হয়। কারও অনুরোধে কোথাও বাওয়া বা কোনও কার্য্য করা ঠিক নয়। ঐরূপ কর্লে উপকার না হ'য়ে বরং অনেক সমরে বিষম ক্ষতিই হয়। সহজ্ঞতাবে প্রাণের আকর্ষণমত কার্য্য ক'রে গেলে, কোনও ক্ষতিই হয় না। অবশ্য এমনও ঘট্তে পারে যে, একজন লম্পটের উপর আকর্ষণ পড়লো, আবার একজন সাধ্র উপরও হ'লো না। সে সব হলে বুনে নেওয়া বড়ই কঠিন; তা হ'লেও সরল ভাবে প্রাণের সহজ্ঞ টানে কোন কার্য্য কর্লে পরিণামে অমঙ্গল ঘটে না। (যিনি যত উন্নত হউন না কেন, স্ত্রীলোক হ'তে সকলকেই সর্বলা তকাৎ থাক্তে হবে। এমন কি উর্জরেতাঃ হ'লেও, স্ত্রীলোক হ'তে বিষম অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।")

#### সৎসঙ্গ বিষয়ে উপদেশ।

ঠাকুরের এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই অভিমান হইল। ঠাকুরের উপরই একটু চাপ দিয়া আমি বলিলাম, "নিয়ত সদ্গুকুর সঙ্গান্ত করেও এ সকল কুপ্রবৃত্তি আমার কিছুতেই গেল না।"

ঠাকুর বিশিলন—"সদ্গুরুর সঙ্গ! সে ত অনেক দুরের কথা, সংসঙ্গও তোমরা ঠিকমত করছ না। সংসঙ্গ হ'লে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি নফ হ'য়ে যায়।"

আমি বলিলাম—"আবার সংসঙ্গ কিরুপে করতে হয় ? সংসঙ্গ কাকে বলে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সাধুর সঙ্গে দশটা ধর্ম সন্থক্ষে কথা বার্ত্তা বলাই সৎসঙ্গ নয়। সাধুর নিকটে থেকে তাঁর সমস্তগুলি কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার, খুব ধৈর্য্যের সহিত, ধীর ভাবে দেখে বেতে হয়। কখন তিনি কি করেন, কার সঙ্গে কোন অবস্থায় তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন, তিনি কি প্রকারে সময় অভিবাহিত করেন, সাধুদের এ সমস্ত কার্য্যে নিয়ত মনোখোগ খাক্লে, চিত্ত তাতে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে; ধীরে ধীরে, নিজের দিকে বাহা কিছু আছি আছে ধরা পড়ে ও তাতে ধিকার জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এ সমস্ত বিকৃত ভাবিও নফ হ'য়ে বায়।"

## বাবলায় অপ্রাকৃত হরিসঙ্কীর্ত্তন।

ঠাকুর এখানে আছেন খবর পাইয়া, কলিকাতা হইতে কয়েকটি ভিক্তমাতা গতকলা শাস্তিপুরে আদিয়াছেন। প্রত্যুবে আমরা সকলেই গন্ধার্মনি গেলাম; গঙ্গা বছদ্রে, চড়াতে পাঁছছিয়াও প্রায় এক মাইল চলিতে হয়।

ঠাকুর বলিলেন—"বড় রাস্তার উপরে, যে স্থানে শ্রীশ্রীজগন্ধাথ দেব প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিছু কাল পূর্বেও গঙ্গা সেই স্থানে ছিলেন।"

আহারাস্তে, আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে অদৈতপ্রস্কুর ভজন স্থান দেখিতে, বাবলাতে চলিলাম। অনেক দুর চলিরা আমরা একটি থাল পাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"এই খাল এক সময়ে গঙ্গা ছিল।"

ঠাকুর আমাদিগকে বণিলেন—"স্থানের প্রভাব বড়ই চমৎকার। একটু স্থির হ'য়ে ব'সে নাম কর্লেই বুঝতে পার্বে।"

আমরা সকলেই দ্বিরভাবে বিসিন্না নাম করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই শুনিতে পাইলাম, বছ দূর হইতে যেন খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ও মুহুর্ম্ব্রঃ শঙ্খধনি সংযোগে একটি মহাসন্ধীর্ত্তন ক্রমণঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ভাবিলাম, ঠাকুরকে এস্থানে আজ উপস্থিত জানিরাই, বুঝি আশপালের লোক সন্ধীর্ত্তন লইরা এস্থানে আসিতেছেন। আমরা ধুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। ক্রমীর্ত্তনের ধ্বনিতে আমাদের চিন্ত নাচিন্না উঠিল। হই এক মিনিট অন্তরেই, সন্ধীর্ত্তন আসিরা প্রডিন্নাছে স্কুম্পাষ্ট বোধ হওরাতে, আমরা কেহ কেহ আসন ছাড়িরা সন্ধীর্ত্তনে যোগ দিতে মন্দিরের বাহির হইরা শিক্ষামার, এবং অদ্রেই সন্ধীর্ত্তন হবৈতছে বুঝিরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অন্ত্বত ভগবানের খেলা, ঠাকুরকে ছাড়িরা বতই আমরা সন্ধীর্ত্তনে যোগ দিবার আকাজ্বায় চলিতে লাগিলাম, ততই সন্ধীর্তনের ধ্বনি ক্রমশঃ প্রাস পাইরা, হই এক মিনিটের মধ্যে একেবারেই বিলুপ্ত হইরা গেল। আমরা আসিন্না ঠাকুরকে ক্রিনাস, করিলাম, সন্ধীর্তনের মহা কোলাহল শুনিরা ভাহাতে যোগ দিবার আকাজ্বার বৈদন আক্রমণ হইতে বাহির হইরা ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, জানি না অক্রমণ কি প্রকারে, সেই সন্ধীর্তনি স্বয়ুর্তমধ্যে কোন্ দিকে চলিনা গেল।

ঠাকুর বলিলেন-"ছেলেবেলা প্রায়ই আমি বাবলায় আসতাম। এই সাহাতিন তন্তাম;

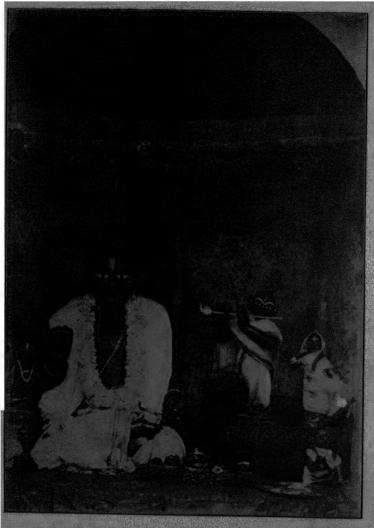

বাব্লায় এতীমাজেও প্রভূব ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এবিগ্রহের মূর্বি

তখন একবার এদিক্ একবার ওদিক্ ছুটাছুটি কর্তাম। স্থির হ'য়ে ব'সে নাম কর্লেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পার্তে। এই সঙ্গার্তন সাধারণ কীর্ত্তন নয়। তোমরা ধুব ভাগ্যবান্, মহাপ্রভুর ক্ষীর্ত্তনের ধ্বনি শুনেছ।"

আমবা শুনিরা একেবাবে অবাক্ ইইরা গোলাম। সমস্তই, ভগবান্ শুরুদেবেব ক্লপা। তারই কপাতে সেই অপ্রাক্ত মহাপ্রভুব সঙ্গীর্তনেব আভাগ পাইলাম। কুবুদ্ধি বশতঃ, ঠাক্রেব নিকট ইইতে দ্রে বাইতেই, তাঁব অপরিসীম কুপাব দল মুহ্রিমধ্যে একেবাবে অম্বহিত ইইরা গেল। ধল্ল শুকুদেব। তামার কুপা বাতীত সমস্ত অলোকিক অবহা, অমুত দৃশ্ধ ও অপ্রাক্ত আনন্দকেও কিছুই খেন মনে না করি, এই আশার্কাদ কবিও। বাবাজী, ঠাকুবকে অবৈচপ্রভু বলিয়া বছ প্তব প্রতি কবিলেন। বাবাজীব নিক্পট শ্রহ্মা প্রভিচ দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুসকে জিজ্ঞাসা কবিলাম—"হিন্দুখানী বাবাজী এখানে আসিরা বহিলেন কিরপে গ কতকাল যাবং এখানে আছেন গ্

ঠাকুব বলিলেন—"কতকালযাবৎ আছেন বলিতে পারি না। বহুকাল হ'তেই বাবাজীকে এই অবস্থায় দেখে আস্ছি। অল্ল বয়সে ইনি অকস্মাৎ এখানে এসে পড়েন, অহৈতপ্রভুর বিশেষ কুপা লাভ ক'রেই, এস্থানে প'ড়ে আছেন। এরূপ মরার মত প'ড়ে না থাকলে কি আর ধর্মালাভ হয় ? ধর্মা কি আর এমনই সহজ জিনিস ? অভিমান শৃশ্য হ'তে হবে। ব্লেষ যেমন বাজ না পচ্লে তা হ'তে অক্লুর বাহির হয় না, মাশুষেরও, অভিমানটি একেবারে নফ্ট না হ'লে, ধর্মোর অক্লুর জন্মায় না। অভিমান যত কাল আছে, তত কাল প্রকৃত ধর্মের নাম গন্ধও নাই; এ নিশ্চয় জান্বে, জীয়স্তে মূত হ'তে হবে।"

### বাবলায় কুকুর দার। অদৈতপ্রভুর পাছুকা আবিষ্কার।

শুনিশাম এই বাবলা শ্রীশ্রীন্তরেপ্রভূব তপস্থার স্থান ছিল। শাস্তিপুরের প্রায় চই মাইল উদ্ধরের এই স্থান অবস্থিত। চারিলত বৎসর পূর্বে এই স্থান শাস্তিপুরেরই অস্তর্গত ছিল। এখনও ইহাকে আদি শাস্তিপুর বলে। সেই সমরে ত্মর-তরঙ্গিণী গঙ্গা এই পুণাসুমির ধার দিয়া দক্ষিলে প্রবাহিতা ছিলেন, এখন গঙ্গার খাত মাত্র অবশিষ্ট আছে। বাবলা বুক্লের জঙ্গণে এই স্থান পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে বাবলা বলে। বাবলার উদ্ভরে পঞ্চবটা। এই পঞ্চবটার সন্ধিকটে একটি দোলমঞ্চ ছিল। তথায় অবৈত্যপ্রকুর দোল হইত। এখন দোল শ্রীমন্দিবেই হইয়া থাকে। এই দোল সংদোল নামে অভিহিত। এখনও এই দোল উপলক্ষে এখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগৃষ্ণ হয় ও মহোৎসর হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরে অবৈত্যপ্রকুর দারুষয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বছকাল ইই। উহির নিত্যসেবা চলিতেছে।

এই পুরুষ পৰিত্র, নির্জ্জন ভলন স্থানের প্রতি বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরেন্ত্র ক্লীয়াধারণ সাকিবং

ক্রমণ:ই এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। শান্তিপুরে থাকিলে ঠাকুর প্রান্থই এই স্থানে আসিরা সন্ধীর্ত্তন করেন এবং ভাবাবেশে অধীর হইরা পড়েন। পূর্ব্বেই শান্তিপুরে ব্রাহ্মবন্ধদের সমাগম হইলে ঠাকুর তাহাদের লইরাও বাবলার আসিতেন। কেশববাব্, সাধু অবোরনাথ, ভাই প্রতাপ, কান্তিবাব্, বৈলোক্য সান্ন্যাল প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধদের লইরা ঠাকুর অনেকবার এই বাবলার আসিরা সন্ধীর্তনোৎসব করিরাছেন।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামা ও শ্রীমতী শান্তিমুধার বিবাহের কিঞ্চিৎ পরে ঠাকুর যথন শান্তিপুরে আসিয়া কিছুকালের জন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই বাবলায় একটি আশ্চর্যা ঘটনা ঘটিয়াছিল শুনিয়া অবাক হইলাম। একদিবদ ঠাকুর চৌদ্দ মাদল লইয়া বহুলোক সমেত নিজ বাড়ী হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বাবলায় চলিলেন। গৃহপালিত কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এ কুকুর সাধারণ কুকুর নর। ভানিলাম জাবনে কথনও এই কুকুর মাংস বা উচ্ছিষ্ট থায় নাই। কুকুর "কেলে" প্রতা**হ শ্রামস্থল**রের মন্দির পরিক্রমা করিত। থোল করতালের শব্দ পাইলে সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইত এবং নিবিষ্টচিত্তে একস্থানে বৃসিদ্ধা সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিত। কথন কথনও উহার অশ্রুধানা নির্গত হইত। ঠাকুর কেলেকে "ভক্তরাজ" বুলিয়া ডাকিতেন। কেলে না কি মহাপুরুষ, বিশেষ কোনও কার্য্য সাধনের জন্ম সংসারে আসিরাছেএ সঙ্কীর্তনের সঙ্গে আনন্দ করিয়া কেলে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু গঙ্গার খাত পার হইবার সময় সহযাত্ত্রীদিগের মধ্যে কতিপর ব্যক্তি কেলেকে তাড়াইবার জন্ত চেষ্টা কবিতে লাগিল। কেলে তথন নিরূপায় হইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঠাকুরের পায়ে শুটাইরা পড়িল। ঠাকুর কেলের গমনে বাধা দিতে নিষেধ করিলেন। অচিরেই ছরিস্কীর্তন मिनत-अन्नरम व्यादन करितन। उथन ভাবাবেশে মন্ত हरेशा সকলেই উদ্ধৃত नुजा करिएक नाशितनन, এবং চতুর্দিক হইতে অপ্রাক্তত মহাসন্ধীর্তনের মুদঙ্গ করতালের ধ্বনি শুনিয়া সকলেই মাতোয়ারা হইলেন। কেহ কেহ অদুরে সঙ্কীর্ত্তন আদিতেছে ভাবিদ্বা তাহাতে যোগ দিবার মানদে এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘতই তাঁহারা মন্দির হইতে তফাৎ হইতে লাগিলেন ততই সেই সন্ধীর্মনের ধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না। এই সময়ে "ভক্তরাজ্ব" কেলে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পঞ্চবটীর নিকটে একটা স্থানে দৌডিয়া গিয়া সজোরে মৃত্তিকা আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরক্ষণেই ঠাকুরের নিকটে আদিলা চীৎকার করিতে করিতে ঠাকুরের বহির্মাদ কামড়াইলা ধরিলা সজোরে স্মাকর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমাগত তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিরা ঠাকুর কেলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং উহা খুঁড়িবার জঞ্জ আদেশ করিলেন। নিকটবর্জী ক্লবকদের গৃহ स्ट्रेंड इशानि कामानि आनिया थे दान अनन कता स्ट्रेग। आनिक पूत अनन कतिया किह्रूरे ना পাওয়াতে ধননকারীরা নিবুত্ত হইল। এই সময়ে ভক্তরাজ ঠাকুরের দিকে সভৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া চীৎকার করিতে শাগিল এবং নধবারা মৃত্তিকা আবার ব্যস্ততার সহিত আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া ত্রাকুর ক্রাইছ মৃতিকা খনন ক্রিতে বলিলেন। এইবার কিছুকণ খুঁড়িতেই একট

বাৰ্লার জীমন্দির সমুগস্থ নাটমন্দির

পিতলের বড় হাঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। উহাব ভিতরে ক্রীফারৈতপ্রভুর নামান্তিত একজোড়া কার্চ্চ পাছকা একটা মাটির করোয়া এবং হস্তলিখিত ছিন্নপূর্ণি একটি বাল্লের ভিতরে রহিন্নাছে দেখিয়া সকলেই বিশ্বিত হইলেন। ঠাকুর ঐ পাছকা মস্তকে ধাবল কবিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন আবার আবস্ত হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে অচৈতপ্ত হইয়া পড়িলেন, সংক্ষালাভ করিয়া দেখিলেন ভক্তরাজ কেলেও অচৈতপ্ত। ঠাকুর ভাহাব কানে নাম শুনাইতে লাগিলেন। জনমে কেলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুব ভাহাকে বুকে জড়াইয়া ধবিয়া "যে কার্য্যের জন্ম ভূমি এসেছিলে, আজ ভাহা সম্পন্ন হইল, এখন ভূমি গঙ্গালাভ কর" বলিয়া আনার্কাদ করিলেন। প্রহরাধিক রাত্রির পর সন্ধীর্ত্তন করিতে কবিতে সকলে গৃঙ্গে আসিল। গবাদন প্রাত্তে সকলে গঙ্গালানে গিয়া দেখিলেন একইয়াটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাসিতেছে। ঠাকুব নিজহন্তে গঙ্গাতীবের বাসুকা খনন করিয়া ভক্তরাজ কেলেব দেহ সমাধিত্ব কবিলেন।

শ্রীমবৈতপ্রভুর করোয়া পাছকা প্রস্থাত লইমা কিছুকাল পরে গোস্বামীদের মধ্যে ধগড়া মারপ্ত হইল, তথন ঠাকুব একসময়ে বাবলায় আসিয়া ঐ সমস্ত বস্তু মহৈতপ্রভুব শ্রীবিঞ্জের সিংহাসনের নীচে সমাধিস্থ করিয়া রাখিলেন। এ সকল শুনিয়া বড়ই বিশ্বিত ইইলাম।

#### হিমালায়ে গুরু অন্বেষণ ও মহাপুরুষের সাকাৎকার।

আহাৰান্তে, ঠাকবেন নিকট নসিয়া, আমনা শান্তিপুনের অনেক কথা ঠাকুরের মুখে শুনিতে
গাগিলাম। কথা প্রসঙ্গে, স্থানির পাইয়া, ঠাকুবকে জিজ্ঞানা করিলাম—
গানিনার লক্ষ্যানী মহাশ্রের জন্মন্তান, শুনিয়াছি এই শান্তিপুনেই ছিল।
শান্তিপুরের আরও কোন প্রাচীন মহাত্মা এখন আচেন কি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"জাবিত আছেন কি না বলিতে পাবি না; তবে হিমালয়ের উপরে একটি মহাপুরুষের দর্শন পোরেছিলান, তিনি বলেছিলেন, তাহাব জন্মন্থান এই শান্তিপুরে।"

ঠাকুব, কখন কি ভাবে তাঁর দর্শনলাভ কবিয়াছিলেন, জানিতে আমাদেব কৌত্তল হইল। বিজ্ঞানা করার ঠাকুব বলিতে লাগিলেন—"গুরু নিদ্দিট রয়েছেন, সময়ে লাভ হবে,পুন:পুন: এক্সপ কথা মহাজ্ঞাদের মুখে শুনে, আমি গুরুর অনুসন্ধানে অন্তির হ'য়ে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগ্লাম। সেই সময়ে, আমি হিমালায়ে উঠে, বহু হুর্গম স্থানে, লামা গুরুদের মঠে মঠে, যুর্ভে লাগ্লাম। কয়েকটি বৌদ্ধ যোগীর মুখে শুন্তে পোলাম, ঝরণার উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর একটি গোকার সন্ধিকটে, এই পর্বতের উচ্চশৃঙ্গে, একটি বাজালা মহাপুরুব বছকাল আছেন। প্রায় অহোরাত্র তিনি সমাধিত্বই থাকেন। সন্ধার প্রায়োজনমত শিস্তোরা নিকটবর্জী গোকা হ'তে বের হ'রে প্রায়ুক্তাকে চৈত্ত করান। মহা-

পুরুষের খবর পেয়ে তাঁর দর্শন আকাঞ্জায়, আমি অত্যন্ত অন্থির হ'য়ে পড়লাম। হিমালয়ের উপরে নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অজ্ঞাত পথে, মহাপুরুষের উদ্দেশে চলুতে লাগুলাম। ছুই দিন ছুই রাত্রি আমার আহার নিস্তা একেবারে ছিল না। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় শরীর এত অবসন্ধ হ'ল যে, একটি বৃক্ষমূলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্লাম। ভগবানের সদ্ভুত দয়া। একটি উলঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি পর্ববতবাসী বৃদ্ধ সন্ধ্যাসী আমাকে এদে স্বস্থ কর্লেন; পরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "বাচ্ছা, এহি দানা পায় লেও, ভুখ্ পিয়াস ছুট্ যায়েগা, পর্বত পর ষেত্না রোজ রহোগে, ত্ব' এক দানা পায় লিও, ভূখ্ পিয়াস কভি নেহি হোগা।" এই বলিয়া, তিনি আমাকে কতকগুলি সর্বের দানার মত কুল্র কুল্র বাজ দিলেন। আমি তুই একটি দানা খেতেই ক্ষুধা পিপাসা ও পথগ্রান্তি একেবারে দূর হ'য়ে গেল। ঐ বীজ অনেক দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, পাহাড়ে আমি যত কাল ছিলাম, ঐ বাজ তুই একটি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে খেতাম। পাহাড়বাসী সন্ন্যাসীকে ঐ মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন, "হাঁ, বাঙ্গালী এক বড়া ভারী মহাত্মা পর্যবতকা উপর্মে রহতে হাঁায়; কভি কভি নীচুমে আয়কে ঝরণামে আস্নান কর্কে বিজ্লিকা মাফিক্ তুরস্ত চলে যাতে। লম্বা লম্বা জটা, পানি ঝর ঝর গিরতি হায়। এয়্সে চলে যাও, মিল যায়েগা।" এই ব'লে তিনি ঐ অরণ্যের ভিতর প্রবেশ কর্লেন। আমি ঐ পথ ধ'রে চল্তে চল্তে মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। ছটি শিশু নিয়ত তাঁর সেবায় রয়েছেন দেখ্লাম। মহাপুরুষ অনাবৃত স্থানে প্রস্তুরের উপরে একভাবে একাসনে সমাধিস্থ হ'য়ে থাকেন। রাত্রিতে বরফে মহাপুরেষর সর্বাঙ্গ একেবারে ঢেকে যায়। পরদিন সকালে বরফের স্তৃপ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। পরে যেমন বেলা হ'তে থাকে, বরফ গ'লে গ'লে ক্রেমে ক্রেমে মহাপুরুষের কলেবরও প্রকাশ পেতে থাকে। শিষ্মেরাও ঐ সময়ে মহাপুরুষের সম্মুখে আগুন জেলে তাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং অবসর বুঝে সময় সময় খুব গরম গরম চা মুখে ঢেলে দেন। বেলা প্রায় ১১টার সময়ে মহাপুরুষের বাছজ্ঞান হয়।"

জামি জিজ্ঞানা করিলাম--- "হিমালরের উপরেও সাধুরা চা থান ? চা তাঁরা কোঝার পান ?"

ঠাকুৰ ৰণিলেন — হিমালয়ের উপরে যে সকল বৌদ্ধযোগী মহাজ্ঞা আছেন, নিয়তই ভাঁদের ধুনিতে চায়ের জল চড়ান্ থাকে। স্বন্ধ পনর মিনিট অন্তর অন্তর, তাঁরা একটু একটু চা থেরে থাকেন। সেই চা আমাদের চায়ের মত নয়। ঐ চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুরা পাতা এনে শুকায়ে রাখেন। পাতাগুলিও খুব বড় হয়।"

আমি জিজাসা করিলাম-"চায়ে কি তাঁরা হুণ দেন না ১"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব উৎকৃষ্ট হুধ দেন। পালানে হুধ ভার হ'লেই, পাহাড়ের গাভারা এক একটা নির্দ্ধিষ্ট স্থানে হুধ ছেড়ে যায়। ঐ হুব বরফ্ময় প্রস্তুরে পড়ামাত্রেই জমাট হ'য়ে যায়; সাধুরা ঐ হুধ চিমটা দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে আসেন। গরম জলে ফেল্লেই উৎকৃষ্ট হুধ হয়। চারেতে তাঁরা মিপ্তি দেন না। প্রয়োজন হ'লে, তাও অনায়াসে সংগ্রহ কর্তে পারেন।. ইক্ষুরসের মত মিষ্টরসমুক্ত লতা পাতা পাহাড়ে বিস্তুর জন্মায়, সাধুরা সে সকলেরও সন্ধান রাখেন।"

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম—"মহাপুরুষ কি কোন কথাই বলিলেন না ?"

ঠাকুব বলিলেন—"হাঁ, পুর বল্লেন; নিজের সমস্ত পরিচয় দিলেন। অল্ল বয়সে উপনয়নের পরেই, একটি সন্ত্যাসীর সঙ্গ পেয়ে তিনি গৃহ ছেড়ে চ'লে যান। তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে অবশেষে এই বল্লেন, "বার্য্যারণ ও সভ্যরক্ষা এই তু'টি ঠিক হ'লেই, ফ্রেন্মে যোগিজনতুর্র্ভ 'ব্রক্ষপদ' লাভ হয়। বার্য্যারণ ও সভ্যরক্ষা না হ'লে কিছুই হয় না। বার্য্যারণ যেমন শরীররক্ষা বিষয়ে এক পক্ষে সর্বব্র্যান কারণ, সভ্যও আজ্মরক্ষা বিষয়ে ঠিক তক্ষপ। অসভ্য চিন্তা, অসভ্য ব্যবহার যোগসাধন বিষয়ে বিষম অনিষ্টকর। মিথ্যা কথা বলা যেমন মহাপাপ, মিথা। কল্পনা করাও ঠিক সেইরূপ; যাঁরা যোগপথে চল্বেন, যাবতীয় কার্য্যেই তাঁদের সভ্যের সক্ষে যোগ থাকা চাই। নাটক, নভেল প্রভৃতি যাহার মূলই অসভ্য বা মিথা। ভা শুনা বা পড়া যোগশান্তে নিষেধ। অসভ্য চিন্তা মহাপাপ জান্বে, ওতে মন্তিক নন্ট করে। ভগবান্ই সভ্য; ভগবচ্চিন্তাতে মন্তিক্ষের শক্তি সকলে দিকেই এত বৃদ্ধি করে যে, ভাহা বলা যায় না।"

আমি বিজ্ঞানা করিলাম—"সাধু মহাস্থাদের সঙ্গলাভ হ'লে, তাঁরা যে দকল উপদেশ দিবেন, সেইমত কি আময়া চলতে পারি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ইচ্ছা হ'লে খুব পার। বেখানে সভ্যা, বেখানে স্থার, সেখানেই আমাদের অধিকার আছে। সকল স্থানে, সকলেরই কাছে, আমরা শিক্ষালাভ কর্তে পারি, ভাতে কোনও নিষেধ নাই; ভবে প্রয়োজনও কিছুই নাই। এই সাধন ধ'রে চল্তে পার্লে, ক্রমে সমস্তই লাভ হবে; কিছুরই অভাব থাক্বে না। অস্তের উপদেশমত চলতে গেলে, অনেক সময় ক্ষতিও হ'য়ে থাকে। নিষ্ঠার দিকেও অনিষ্ট হয়। অইনিক্টেই নিজ মতে টেনে নিতে চেফী করেন, এ ত প্রায়ই দেখা যায়।"

#### জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

এখনে আদিয়া আমার হু'দিন হোম বন্ধ ছিল। এখন নিত্য হোম করিতেছি। আজ হইতে ঠাকুর
আমাকে আবার স্থপাক আহার করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার অস্থবিধাতেও
আমি স্থপাক আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়া লইলাম। ঠাকুরের সঙ্গে,
অপরাব্ধে আর বেড়াইতে স্থবিধা পাইব না ভাবিয়া, বড়ই হুঃখ হইল।
ভাবিলাম, "গুরুকুলে বাস করিতেছি, গুরুপরিবারের ব্রাহ্মণকন্তাই রায়া করিতেছেন, ঠাকুরের ভোগ
হইতেছে, কোনও প্রকার আনাচারেবই সম্ভাবনা নাই, এখানে আবার স্থপাক। ইহার তাৎপর্য্য কি 
লোকসমাজে যে প্রকার আভিভেদ প্রচলন বহিয়াছে, আমার প্রতি ব্যবস্থা ত দেখিতেছি তাহা অপেক্ষাও
বছগুণে কঠিন, ব্রাহ্মধর্ম্যের প্রচারক অবস্থায়, ঠাকুর সাধারণের অস্তর হইতে জাতিবৃদ্ধির মূল উৎপাটন
করিয়াছিলেন। বর্তমান সমন্তেও ব্যবহারিক জাতিভেদের আঁটার্মাটি, ঠাকুরের কার্য্য কলাপে
ততটা দেখিতে পাইতেছি না। তবে আমার উপরই বা এত কঠোর নিয়নের আদেশ কেন 
প্র ঠাকুরের
মূথ হইতে কোনও প্রকারে একবাব জাতিভেদের একটু দোর প্রকাশ হইলেই, আমার পক্ষে এ সকল
কঠোরতার যে ব্যবস্থা, তাহা একেবাবে উল্টাইয়া লইন; এইক্রপ স্থির করিয়া ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা
করিলাম,—"আমাদের দেশে যে একটা লাভিভেদ প্রধা আছে, তা কি থাকা ভাল 
প্র

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"জাতিভেদ প্রথা শুধু আমাদের দেশে কেন, সে ত সর্ববৈত্রই রয়েছে। প্রকৃতিগত জাতিভেদ শুধু মনুয্যসমাজে নয়, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই ভিতরে আছে, দেখতে পাবে। এই জাতিভেদ দিনস্ত ব্রক্ষাগুভরা। কোথাও ইহা কেহ অতিক্রেম কর্তে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে জাতিভেদ এ দেশে প্রচলিত রয়েছে, তাহা সমাজগত। কোনও দেশে বা ব্যবসাগত, আবার কোথাও বা মর্য্যাদাগত বা অবস্থাগত দেখতে পাওয়া যায়। যে ভাবেই হউক না কেন, জাতিভেদ সকল দেশেই, মনুয়্সসমাজে সকল জাতির ভিতরেই আছে। কিন্তু খবিরা যে জাতিভেদের উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন, তাহা অন্য প্রকার, তাহা গুণগত। সক্ রক্ষা, তমোগুণ ভেদে যে জাতিভেদ, তাই ঋষিরা স্বীকার করেছেন, তাহাই স্বাভাবিক। সে কিন্তুছেন, এখন শুদ্র জাতির ভিতরে আক্ষাণ এবং ব্রাক্ষাণ জাতির ভিতরেও বিস্তর শৃদ্র যায়। সামাজিক জাতি এক প্রকার, ক্ষার প্রকৃতিগত জাতি অন্য প্রকার। পরমহংস

অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত, কেছই এই জাতিবৃদ্ধি ত্যাগ কর্তে পারে না। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বৃদ্ধি থাক্লেই, দেখানে জাতিবৃদ্ধি থাক্বে। হিংসা, লভ্জা, মান, অপমান, ভাল, মন্দ বৃদ্ধি যত কাল আছে, মানুষ তত কাল কোন প্রকারেই জাতিভেদ অতিক্রম কর্তে পারে না। যার তার হাতে খেলেই, জাতিবৃদ্ধি যায় না; বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হ'য়ে থাকে। যার পাক করা অন্ন আহার করা হয়, তার শারীরিক ও মানসিক সমস্ত ভাব, আহার্যা বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে। সাধারণ চক্ষে মানুষ তা দেখতে পায় না বটে, কিন্তু এ অতি সতা; এ সকল এক বিষম সমস্য।"

আমি কিজাসাকরিলাম — "কোন্সবস্থা লাভ কর্বে, যাব হাব হাতে পাওয়ায় কোন মনিষ্ট হয় না ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যে অবস্থা লাভ কর্লে, মাসুষ সমস্ত বস্ততে একেরই অন্তিই দর্শন করে। যিনি নিত্যশুদ্ধ, মঙ্গলময়, পতিভপাবন, যার নামেতে মহাপাপী উদ্ধার হ'য়ে যায়, তিনি যেখানে অবস্থান কর্ছেন প্রভাক হয়, তা কি কখনও আর অপবিত্র মনে করা যায় ? বিষ্ঠাতে চন্দনেতে যিনি নিজের সেই ইইদেবতাবই অধিষ্ঠান প্রকাশিত দেখতে পান, তিনি কি তা পরম পবিত্র তার্থ মনে না ক'রে থাক্তে পারেন ? বস্তবিশোষে তাঁর আর জেদবৃদ্ধি হবে কি ক'রে? এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ হ'লে, সর্বত্র সকল কার্য্যেই তিনি ভগবলীলা দর্শন করেন, সর্বব্রই তিনি অমৃত ভোজন করেন; তাঁর কথা স্বভল্প। তা না হ'লে, যত্র কাল ভেদবৃদ্ধি আছে, তত্র কাল মৃতি, চণ্ডাল, আক্ষণ একাকার ক'রে, যার তার হাতে খেলেই জাতিভেদ যায় না। ভিতর হ'তে জাতিবৃদ্ধি যাওয়া সহজ কণা নয়, বড়ই কিনি।"

### প্রসাদসম্বন্ধে প্রশোতর ও শ্যামাক্ষেপার কথা।

े আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম — সাধারণেব পকাল্প ভোজনে যে সনিষ্ট ঘট্বার সম্ভাবনা বল্লেন, ঠাকুরের প্রসাদ ভোজনেও কি সেইরূপ অনিষ্ট হওরার সম্ভাবনা আছে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"প্রসাদ ভোজন ত মহাভাগ্যের কথা, তাতে পরম কলা।ণই হ'য়ে থাকে। কিন্তু রালা ক'রে ঠাকুরের নিকটে ধ'রে দিলেই, যে ঠাকুর তা গ্রহণ কর্বেন, আর প্রসাদ হবে, তা ত নিশ্চর বলা যায় না। বহুকাল পূর্বের বাল্যাবস্থায় এই শান্তিপুরে একটি মহাত্মাকে দেখেছি, সকলে তাঁকে স্থামাকেপা ব'লে ভাক্ত। স্থামাকেপা কোন্

সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন, তা তাঁর চাল চলন, আচার ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায় বুঝ্বার যোছিল না। একস্থানে তিনি কখনও থাক্তেন না। প্রায় নিয়তই রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, পাগলের মত খুরে বেড়াতেন। আহারের জক্য, ঠাকুরের ভোগ সর্বার সময় বুঝে, অকস্মাৎ শ্রামাক্ষেপা কোনও বাড়ী যেয়ে উপস্থিত হতেন। অনেক সময়ে মেয়েদের অসাবধানতা বশতঃ, ভোগরায়া সময়ে কোনও প্রকার অনাচার হ'য়ে পড়লে, প্রসাদ না পেয়েই শ্রামাক্ষেপা উঠে পড়তেন এবং গালাগালি দিয়ে ব'লে যেতেন, 'আরে, ভোগে এই গন্ধ পাছিছ; রামার সময়ে রাক্ষুনী এই ক'রেছিল, এই হ'য়েছিল, আজ ইহা প্রসাদ হয় নাই; ঠাকুর যে ইহা সেবা করেন নাই, অনাহারে রয়েছেন; শীঘ্র গিয়ে আবার রামা ক'রে দে।' আশ্বর্ধা এই যে, তিনি যেমন যেমনটি ব'লে যেতেন, অমুসন্ধানে জানা যেত, তা যথার্থ; মেয়েরা লক্ষায় ম'রে যেত। শ্রামাক্ষেপা কথন কার বাড়ী যেয়ে প্রসাদ পেতে উপস্থিত হন, এই ভয়ে মেয়েরা সশক থাক্তেন এবং অত্যন্ত সাবধান হ'য়ে ব্যবস্থামত ভোগ রামা কর্তেন। আমাদের বাড়াতেও একবার এরপ ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া ব্যতীত, লোকালয়ে যাবার তাঁর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

শান্তিপুর নিবাসী কোন একটি গোস্বামী, একবার পুরীধাম হ'তে লিখে জানালেন, 'শ্যামাক্ষেপা শ্রীক্ষেত্রে কিছুদিন যাবৎ এসেছেন। প্রায়ই তাঁকে শ্রীক্রীজগন্ধাথদেবের মন্দিরে দেখতে পাই।' অথচ দেখা নিয়েছিল, শ্যামাক্ষেপা সেই সময়ে শান্তিপুরেই ছিলেন। শ্যামাক্ষেপা আমাকে দেখতে পেলে, ছুটে এসে ধ'রে ফেল্তেন, কয়েক সেকেগু ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায়ে খেকে বল্তেন, "কাল কুচ্কুচে, লাল টুক্টুকে, সাদা ধপ্ ধপে; আর এই হল্দে কিরে ভাই, আর এই হল্দে কিরে ভাই, পুনঃপুনঃ এইরূপ ব'লে এক দিকে ছুটে অদৃশ্য হতেন। কিছুকাল পরে শ্যামাক্ষেপা কখন কোথায় যে চ'লে গোলেন, ভাঁর আর খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—"সন্ধান গ্রহণ না ক'রে, ঘবে থেকে কি কেছ এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ কর্তে পারেন না ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব পারেন। ভিতরে সমস্ত বাসনা কামনা থাক্তে, সাময়িক উৎসাহে সন্মাস গ্রহণ ক'বে, কঠোর বৈরাগ্যের পথে চলা বুদ্ধিমানের কর্ম নয়। ভূর্গের ভিত্তে বেমন নিরাপদে যুদ্ধ করা যায়, সংসারে থেকেও সেই প্রকার বৈধ উপায়ে কর্মকুর করা সহজ। কর্মকুর না হ'লে ভ কিছুই হবারু বো নাই। সন্মাস একটা কথার





কথা নয় বা মৃত নয়, মামুদের ভিতরেরই একটা অবস্থা; ভগবানে সম্যক্ প্রকারে আত্ম-সমর্পণিই সন্ন্যাস।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"উৎপাতশৃন্ত স্থানে থেকে নিরুদ্ধেগে ভগবানের উপাসনা করতে হয় শুনেছি। সংসারে নানাপ্রকার বিষম প্রলোভনেব মধ্যে, বাঘ মহিষেব সঙ্গে সড়াই করে, বাঁহারা স্থিয়-ভাবে ভগবজুপাসনা করতে অসমর্থ, তাঁহারা কি করবেন ?"

ঠাক্ব বলিলেন—"সম্মুখ যুদ্ধ আর কয় জনে কর্তে পারেন ? বারছের পরিচয় দেওয়া ত আর ভগবত্পাসনার তাৎপর্যা নয়। সংসারের প্রলোভন অভিক্রম ক'রে, নিরুপদ্রবে যাঁরা ভজন সাধন কর্তে না পারেন, তাঁরা অবশাই অহা উপায় নিবেন। 'সংসারে থেকে ধর্ম করা উচিত,' লোকে বলে বটে; কিন্তু যাঁরা তা না পারেন, নিজেকে নিতান্ত তুর্বল মনে করেন, তাঁরা যে অবস্থায় যেখানে যেয়ে ধর্মালাভ কর্তে পারেন ভাই কর্বেন। এ ভিন্ন আর উপায় কি ? সকলকেই যে এক পথ ধ'রে চল্তে হবে, এরূপও কিছু নয়। প্রকৃতি ভেদে, অবস্থা ভেদে, পথও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবলম্বন করা আবশাক হয়ে থাকে।"

আমি জ্বিজ্ঞানা করিলাম—"সংসার ত্যাগ করে সন্নাস গ্রহণ করলেও কি আবার সাধারণ কর্ম্মবন্ধন থাকে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বাড়ী ঘর, টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি, এ সকলকে সংসার বলে না।
এ সকল ত্যাগ কর্লেই সন্ন্যাসা হয় না। দেহাত্মবৃদ্ধিই সংসার। এই দেহাত্মবৃদ্ধি নইট
না হ'লে সমস্তই বিড়ম্বনা। যতদিন পর্যন্ত মামুষের ঘথার্থ বৈরাগ্য না জন্মে, তত দিনই
কর্মা থেকে যায়। বাহিরে একটা সন্নাস গ্রহণ করুন আর নাই করুন, কর্মা কর্তেই
হবে। ভগবান্কে লক্ষ্য রেখে কর্মা ক'রে গেলে, অচিরে সেই কর্মা শেষ হ'য়ে যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জীব যথন পরাধান, নিজ ইচ্ছায় কিছু করে না, তথন তার আমাবার বন্ধন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"জীব সম্পূর্ণরূপে পরাধান হ'লেও, বাসনা কামনা যা কিছু তার মনে নিয়ত উঠ্ছে, তাই তার বন্ধনের হেতু হয়। এই বাসনাই কর্মা, এ ত আর স্বাধীন পরাধীনের অপেকা রাখে না। আলার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা কামনা ক্ষয় হয়; উহা ক্ষয় হবার সময় ইহা বেশ বুঝ্তে পারা যায়।"

### শান্তিপুরের রাস।

আজ ভগবান্ একজের রাস্যাত্রা। সকাল বেলা হইতেই সমস্ত শান্তিপুরবাসী, ভগবানের

• শে কার্মিক, রবিবার, রাসোৎসব শ্বরণ করিয়া যেন নাচিয়া উঠিলেন। সকল গোশামী প্রভুর

১০ই মবেশর। বাড়ীতেই, কোথাও শ্রামস্থলর, কোথাও রাধাগোবিন্দ ইত্যাদি একজের

বিত্রাহ বছকোল্যাবৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আজ সকলে আপন আপন বাড়ীর ঠাকুরকে পরিপাটী

করিয়া সাজাইতে, পরম উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত হইরাছেন। শান্তিপুরে আজ আনন্দের সীমা নাই।

ঠাকুর বলিলেন—"ঢাকার জন্মান্তনা, শ্রীবৃন্দাবনের দোল্যাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন, এবং শান্তিপুরের রাস্যাত্রা দেখ্বার জিনিস। এর তুলনা আর কোথাও নাই। চক্ষে যাঁরা না দেখেছেন, কিছুতেই তাঁদের বুঝান যায় না। এ সকল উৎসবে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের ভিতরের সমস্ত অশান্তি, উদ্বেগ নফ্ট হ'য়ে গিয়ে চিত্ত প্রকুল্ল হ'য়ে উঠে।"

সন্ধার সময়ে আমরা সকলে, রাসোৎসব দেখিতে বাহির হইলাম। ঠাকুর প্রথমে নিজবাড়ীর প্রতিষ্ঠিত ভামস্থলরকে দর্শন কবিতে মন্দিরপ্রান্ধণে উপন্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, ভামস্থলরের প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দরদর ধারে চক্ষের জল পড়িয়া, ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। প্রায় ১৫।২০ মিনিট কাল একভাবে অবিপ্রান্থ কান্দিয়া অবসর হইয়া পড়িলেন। একটু স্থির হওয়ার পর, ভামস্থলরকে প্রণাম করিয়া, মন্দির হইতে বাহির হইলেন। বড়রাস্তার উপরে দাঁড়েইয়া আমরা রাস্যাত্রা দেখিতে লাগিলাম। বিগ্রহ সকলের বছমুল্য বেশভ্রা ও সজ্জার পারিপাট্য দেখিয়া, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আহা, যিনি ভগবদ্বৃদ্ধিতে আপন ঠাকুরকে এ সকল ঐথার্যে সাজাইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ধয় হইয়া গিয়াছেন। আমি এ সকল বিশ্বপ অর্থব্যরের আড়স্বর দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া যাইতেছি।

### ঠাকুরের মুখে শ্যামস্থন্দরের কথা।

একটু অধিক রাত্রিতে ঠাকুর নিজবাড়ীর শ্রামস্থলরের কথা বলিতে লাগিলেন-

"একবার শ্রামত্ম্পর এলে আমাকে বল্লেন, 'ওরে, আমি সোণার চূড়ো পর্বো; আমাকে একটি চূড়ো গড়িয়ে দে না।' আমি বল্লাম, 'আমি তোমাকে বিখাস টিশাস করি না; বারা করে, তাদের গিয়ে বল। আমি টাকা কোবার পাব ? শ্রামত্ম্পর বল্লেন, 'ভাখ, তোর খুড়ীমাকে বল্গে, তার ঝাঁপির ভিতরে টাকা আছে। তা নিয়ে নে না।' পরে খুড়ীমাকে এ বিবর বলাতে, খুড়ীমাও বল্লেন, 'ওরে কাল্ শ্রামত্ম্পর এসে সামাকে লড়ো গালি কি না।' আমি বল্লাম 'আমি কোবায়

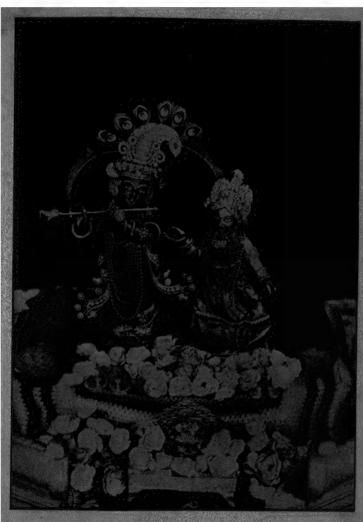

बीबियामयून्य कोचे

३२२ गृही

টাকা পাব ? আমার ত কিছু নাই।' শ্রামস্থলর বল্লেন —'ওগো, ৪০।৫০টি টাকা কি তুই আর দিতে পারিস্ না ? দেখনা, না পারিস্ ত বিজয়কে বল্গে, সে দেবে।" খুড়ীমা এই ব'লে খুব কাঁদ্তে লাগ্লেন, আর বল্লেন, '৬৭টি টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলেম, তা কেউ জানে না।' ঐ টাকা খুড়ীমা দিয়েছিলেন, আমি সেই টাকা দিয়ে ঢাকা হ'তে গোণার চূড়ো গড়িয়ে দিই। আজ শ্রামস্থলর সেই চূড়ো পরেছেন। সন্ধার একটু পূর্বের, আমি যথন এই ছাদের উপব গিয়েছিলাম, শ্রামস্থলর উকি মেরে দেখে আমাকে বল্লেন, 'ওরে এক্বার দেখে যা না, চূড়ো প'রে আমি কেমন সেজেছি!' আমি বল্লাম, 'আমি আর কি দেখ ব, আমি ত আর তোমাকে মানি না।' প্রামস্থলরের কাছে যেয়ে, তাঁর সেহমাখা সিগ্ধ দৃষ্টি, উজ্জ্বল রূপের ছটা দেখে, একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়লাম। শ্রামস্থলরের একটু হে'দে বল্লেন, 'এ কি, তুই না আমাকে বিশাস করিস্ না ?' আমি বল্লাম, 'ঠাকুর, আমার উপর ভোমার এতই যদি দয়া, তবে আর এতকাল এত যুরালে কেন ? সমস্ত ভাঙ্গিয়ে চূরিয়ে বিষম কালাপাগড় করেছিলে কেন ?' শ্রামস্থলর বল্লেন, 'ওাতে আর কি হবেছে গিছে সঙ্গিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাগড় করেছিলে কেন ?' শ্রামস্থলর বল্লেন, 'ওাতে আর কি হবেছে ? ভেঙ্গেও ছিলেম আমি, এখন আবার গ'ড়েও নিচিছ আমি; ভোর তাতে আর কি হবেছে ? ভেঙ্গে গড়লে আরম্ভ কত স্থলর হয় জানিস্ ?"

এই কথার পর, ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"প্রচারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মাঠাকুরাণীকে দেখতে আমি বাড়া আস্তাম। একবার এই ঘরে মধ্যাক্তে ব'লে
আছি, শ্রামস্থলর এসে বল্লেন—'ভাখ, আজ আমাকে থাবার দিয়েছে, আর জল
দেয় নাই।' আমি অমনই খুড়ামাকে ডেকে বল্লান, 'খুড়ামা! তোমাদের শ্রামস্থলর বল্ছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দেও নাই।' খুড়ামা আমাকে বল্লেন, 'হা, শ্রামস্থলর ত
আর লোক পেলেন্ না; তুই অক্সজ্ঞানা কি না, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন, জল দেয়
নাই।' আমি বল্লান, 'আছে।, অনুসন্ধান ক'রে দেখ না।' খুড়ামা অমনই অনুসন্ধানে
জান্লেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই। এইরূপে শ্রামস্থলর অনেক সময়ে অনেক
কথা বল্ভেন। পূজারা কোন প্রকার অনাচার বা ক্রেটি কর্লে, শ্রামস্থলর এসে ব'লে
বেতেন। শিশুকাল থেকে শ্রামস্থলরের আশ্রেট্য কুপা দেখে আস্ছি; আমি না
স্কান্তেও, তিনি কথনও আমাকে ছাড়েন নাই।"

### ভাবের অমর্য্যাদ।--নীলকণ্ঠের যাত্রাভিনয় বন্ধ।

ঠাকুর, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া, দেশপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয় ব্রীষ্ট্রক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশরের যাত্রা গান শুনিতে, একটি ভদ্রলোকের বাড়ী পঁছছিলেন। শাস্তিপুবের গণ্য মাঞ্চ অনেক গোস্বামী প্রভূও এই গান শুনিতে উপস্থিত হন। যাত্রা আরম্ভ হইলে, ঠাকুর ভাবাবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অঞ্চ কম্প পুলকাদি এক সজে প্রকাশ হইয়া পড়িল। নীলকণ্ঠ উহা দর্শন করিয়া মহা উৎসাহে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া, লাফাইয়া উঠিলেন এবং উচ্চ উচ্চ হরিহ্মান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠও মাতিয়া গিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, ঠাকুরের সক্ষথে আসিয়া আরভি কবিতে লাগিলেন। তথন শুকুলাতাদেন ভিতরেও ভাবের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। এ সময়ে গোস্থামী প্রভূরা সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশপুর্বাক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এরা জারি গোলমাল কর্ছে; শীর্ত্ত এদেব থামায়ে দাও।" ভাববিবোধী দলের প্রতিকৃল চেষ্টা দেখিয়া, নীলকণ্ঠ গান বন্ধ করিলেন, এবং বলিলেন, 'যে স্থলে এ সব ভাবের আদর নাই ও ভক্ত মহাপুক্ষবের মর্ব্যাদা নাই, সে স্থলে আমি গান করি না। সে স্থানে থাকাও আমি অপরাধ মনে করি।' এই বলিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বাহিব হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর, আমাদের সকলকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

# অগ্রহায়ণ।

#### সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর কথা।

আহারান্তে, সকলে, ঠাকুবের নিকটে বিদিয়া আছি, অবসর পাইরা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—
১লা— ই জ্ঞাহরণ, "হিন্দুদের মঠে মন্দিরে সর্ব্বতই ত দেবদেবীর মূর্ত্তি—শালগ্রাম, শিবলিজ—
১৯—২- নবেম্বর। এ সমস্তই প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই; গেণ্ডারিয়ার সমাধি-মন্দিরে মাঠাকুরাণীর
ফটোর সহিত্ত যে নামব্রন্ধের পট প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছেন, ঐরপ পটপ্রতিষ্ঠা কোধাও ত দেখি নাই!"
ঠাকুর বনিলেন—"কেন । কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রামে নামত্রন্ধের পট

ঠাকুর বণিলেন—"কেন ? কালনায় সিন্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে নামত্রকার পট প্রতিষ্ঠিত জ্বাছে —বহুকাল পূর্বের আমি তা দেখে এসেছিলাম। আরও ছই একটি স্থানে আছে।"

একটি অকডাই বলিলেন--- "ভগবান্দাস বাবাজী কি প্রকাবেব সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন ? সিদ্ধ শুনিলেই জ্ঞাই ইয়া"

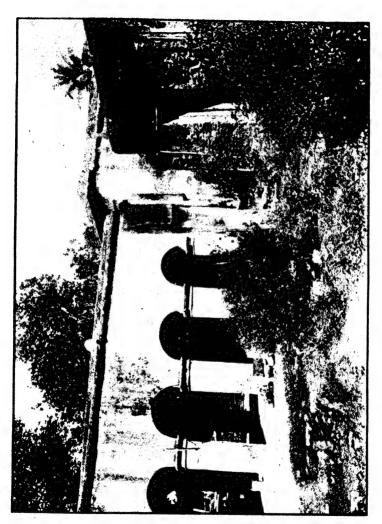

ঠাকুর বিশিলে— "দেশে সাধারণের সংক্ষার এরপেই বটে। "সিদ্ধা" শুন্লেই লোকে একটা শুরানক কিছু মনে করে। শুগবানদাস বাবাজা বৈঞ্চব পরমহংস ছিলেন। ইনিবেন বিনয়ের অবভার ছিলেন। কারও দোধ কথনও দেখুতে পেতেন না। দোধের কথা কেহ তাঁর কাছে বল্লে, উনি কেঁদে ফেল্ডেন, সকলের চেয়ে নিজেকে হান মনে করতেন।"

গুরুভাইটি আবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন, -"আপনি ও ব্রাহ্ম অবস্থার ওথানে গিরাছিলেন; বাবাজী কিরুপ ব্যবহাব করিলেন ?"

ঠাকুব বলিলেন—"প্রচারক অবস্থায়, আরও তুটি আগাবজুব সঙ্গে, সিক্ষ ভগবানদাস বাবাজীকৈ দর্শন কর্তে কাল্নায় গিয়েছিলাম। আমরা পৌছিতেই বাবাজা সাফাজ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বস্তে আসন দিলেন। পথ শান্তিকে আমার খুব পিপাসা পেয়েছিল; বাবাজীকে বলাতে, বাবাজী নিজ কমগুলু ধুয়ে পবিদার ঠাগু। জল এনে, আমাকে পান কর্তে দিলেন। কমগুলুটি বাবাজীরই বুঝ্তে পেরে, আমি বল্লাম 'বাবাজী! আমি যার ভার হাতে খাই, জাত টাত কিছুই মানি না— অক্ষজ্ঞানা; আমাকে অহা একটা পাত্রে জল দিন।' বাবাজী খুব কাতরভাবে করজোড়ে বল্লেন, 'প্রভা আমার আকাজক্ষায় বাধা দিবেন না। জাত কুল থাক্তে কি কখনও ভক্তি লাভ হয় ? অক্ষজ্ঞানই ত সমস্ত ধর্ম্মের মূল। আপনি দয়া ক'রে এই পাত্রেই জল পান করন।' আমি জল পান ক'রে কমগুলুটি রাখ্তেই, বাবাজী সেটি নিয়ে কপালে ছুইয়ে, সমস্তটা জল পান কর্লোন। কয়েকটি ভন্তলোক ঐস্থানে ব'সে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক জন বল্লেন, 'বাবাজা! এ কি কর্লেন ? ইনি যে পৈতা ফেলে দিয়েছেন, আর আক্ষসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন না।'

বাবাজী বল্লেন, 'আমার অদৈতরও ত পৈতা ছিল না। আক্ষাসমাজে ঢ্কেছেন, কিন্তু দেখ, সেখানেও আমার গোঁলাই আচার্য্য।' ভদ্রনোকটি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ ক'রে বল্লেন, 'তা ঠিকই বলেছেন বাবাজা! আচার্য্য। আচার্য্য কেমন দেখতে ত পাছেন। কেমন জামা, জুতো, ধূতি, চাদর! বাং!' শুনিয়া বাবাজার চ'কে জল এল, তিনি বল্লেন, 'আহা! প্রভূকে পরিপাটি ক'রে সাজান, এ ত আমাদেরই কর্ত্তব্য। এমনই ছ্র্ভাগ্য যে তা পার্লাম না! প্রভূ নিজের প্রয়োজনমত জিনিস নিজেই সংগ্রহ

ব'লে বাবাজী বালকের মত হু হু শব্দে কাঁদ্তে কাঁদ্তে একেবারে অস্থির হ'রে পড়্লেন। বাবাজীর ওখানেই নামত্রক্ষ প্রতিষ্ঠিত দেখি; তিনি খুব শ্রেদ্ধা ভক্তির সহিত তাহার নিত্য সেবা পূজা কর্তেন।

### বৈরাগ্য ও ত্রিতাপ সম্বন্ধে উপদেশ।

আজ একটি শুক্কভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভাবে চলিলে প্রক্কুত বৈরাগ্য লাভ হয় ? আর বৈরাগ্য লাভ হইলে, কিসে তাহা জ্বানা যাইবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিষয়ের আসন্তিল নফ না হ'লে, ত্রিভাপ না গেলে, যথার্থ বৈরাগালাভ হয় না। ক্ষ্পা তৃষ্ণা, রোগ শোক, মান অপমানাদিতে যত কাল কর্ত্তর কার্য্য কর্তে বাধা জন্মাবে, তত কালই ত্রিভাপ নফ হয় নাই—জান্বে। তত দিন পর্যান্ত খুব নিয়মে থাক্তে হয়। দিবসটিকে নানা কার্য্যে বিভাগ ক'রে, খুব নিষ্ঠাব সহিত তাতে নিষুক্ত থাক্তে হয়। কিছুতেই ঐ সব নিয়মের অন্যথাচরণ কর্তে নাই। এই প্রকাবে চল্লেই, ক্রমে ত্রিভাপ নফ হ'য়ে যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম—"ত্রিতাপ কি ? কষ্টই ত তাপ ?"

ঠাকুব বলিলেন—"শুধু কফ কেন ? বিষয়ের অনুভূতি সমস্তই তাপ। ছঃখ যেমন তাপ, স্থাও তেমনই তাপ। নিরানন্দ যেমন তাপ, আনন্দও তেমনই তাপ। স্থাথ ছঃখে, আনন্দে নিরানন্দে, মানে অপমানে চিত্তকে যত কাল স্পার্শ কর্বে, তত কাল যথার্থ ধর্মের অকুরই জন্মায় নাই—জান্বে।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিষয়জ্ঞান ও তাপবোধ না থাকলে, লোকে কোনও কার্য্য করে কিরুপে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"কর্ত্বাভিমান যত কাল আছে, তাপও তত কাল আছে। কর্ত্বাভিমান না গেলে, মামুষ মুক্ত হয় না। মুক্ত হ'লেও মামুবের কর্ম্ম দেখা যায় বটে, কিন্তু তা বালকেব ক্র্যাড়াবং, উন্মানের নৃত্যবং। একটা যন্ত্রের মত দেহঘারা তাদের কার্য্য-শুলি অমুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে মাত্র।"

# ছেলেবেলায় উৎপীড়ন দর্শনে ঠাকুরের মৃচ্ছ।।

আজ হৃদ্ধান্ত প্রতাগশালী, অত্যাচারী, শান্তিপুরের একটি জমিদারের প্রকাণ্ড তবনের জনমানবশৃষ্ট ক্ষণানতুল্য পরিণাম দেবিয়া, ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এক সময়ে এই বাড়ীর কতই আঁক জমক ছিল! অনিদার \* \* \* বাবুর ভয়ে, এ বাড়ীর ধার দিয়ে কেউ চল্ভে সাহস পেত না। শান্তিপুরবাসীরা এঁর অত্যাচারের আশক্ষায় সর্ববদা শক্ষিত থাক্তেন। আজ তিনিই বা কোথায়, আর তাঁর সাধের বাড়ীই বা কোথায়? দেখতে দেখতে কিছু কালের মধ্যে একেবারে সমস্ত ছাবখার হ'য়ে গেল। কিছুই আর চিরদিন এক অবস্থায় থাকে না, স্কেও কিছুই যায় না; তবু একে অত্যকে পীড়ন ক'রে ফুখা হ'তে চায়, বড় লোক হ'তে চায়! পরিণান যে কি, তা একবার কেউ ভাবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই জমিদার কি প্রকার অত্যাচাবী ছিলেন ? অত্যাচাব ক'রে তার কি ছদ্দাশা ঘটেছিল ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এঁর এক দিনের অত্যাচার আমি চক্ষে দেখেছি। মনে হ'লে এখনও শরীর শিউরে উঠে। তথন আমার বয়স ছয় সাত বংসর: সমবয়ক ছেলেদের সঙ্গে থেলা করতে করতে, একদিন এই বাড়ীর দরজায উপস্থিত হ'য়ে শুন্লাম, জমিদার বাবু টাকার জ্বন্য একটি গরীব লোকের উপর ভয়ঙ্কর পীড়ন করছেন। আমি খেলা ফেলে ছটে গিয়ে এই বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দেখি, একটি লোকের উপরে বাঁশডলা দিচেছ, লোকটি যন্ত্রণায় হাত পা আছড়াচেছ, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্ছে, আর সময়ে সময়ে তার দম বন্ধ হ'য়ে যাচেছ। দেখেই, আমি উদ্মন্তের মত হ'য়ে, একেবারে জমিদারের সন্মুখে লাফায়ে প'ডে, খুব চাৎকার ক'রে তাঁকে বলতে লাগ্লাম—'ভূমি ডাকাভ! ডাকাভ! লোকটি যে ক্লেশে ম'রে গেল : তোমার লাগ্ছে না ? ভাল চাও, এখনই একে ছেড়ে দাপ্ত এখনই একে ছেড়ে দাও। এই কয়টি কথা ব'লেই, আমি মুৰ্চিছত হ'য়ে প'ড়ে লোলাম। জমিদার বাবু কিন্তু তখনই লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। ছেলেরা গিয়ে বাডীতে আমার মৃত্যু বের দিল। কিছুক্ষণ পরে, আমার জ্ঞান হ'লে, জমিদার বাবু আমাকে বহুলে । ওচে তোমার কথাতেই ঐ বেটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। ভাল, তোমার ভ খুব সাহস দেখুছি ৷ আমাকে তুমি ধম্ক দিলে ৷ একটুকুও ভয় হ'লো না ?' আমি বল্লাম, 'ভয় কেন করব ? আমি ত ঠিকই বলেছি ! জ্ঞান না আমি গোঁসাইদের ছেলে ?' এর কিছকাল পরেই জমিদার বাবু, একটি অসহায়া ব্রাক্ষাণ বিধবার বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে, তাঁর বধাসর্ববস্থ লুট্ কর্লেন। বিধবাটি রামা চড়ায়েছিলেন: ভাতের হাঁডিটি लाथि स्मारत स्कटल मिरलन, शर्रत ठांत छेशत यरथेष्ठ काजाहात कत्रसन । विधवाहि कात কি করবেন ? এই মাত্র বল্লেন—'আমি নিভান্ত অসহায়া বিধবা, হায়, হায়, আমাক্র উপর তুমি এ ব্যবহার কর্লে! আচহা, আমি আর কাকে বল্ব ? আমার আর কে আছে ? ভগবান্কেই বল্ছি, তিনিই এর বিচার কর্বেন। যেমন যেমনটি আমাকে তুমি কর্লে ঠিক তেমন তেমনটি তোমার স্ত্রারও ঘট্বে।' আশ্চর্য্য এই যে, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই জমিদার বাবু, একটি শক্ত মামলায় প'ড়ে, একেবারে সর্বস্বান্ত হ'লেন; কঠিন পরিশ্রমের সহিত জমিদার বাবুর জেল হ'লো; জেলে তিনি ভুগ্তে ভুগ্তে মারা গোলেন। একদিন তাঁর বিধবা স্ত্রা, হবিয়ায় কর্তে রায়া চাপিয়েছিলেন, শক্তপক্ষের লোকেরা সেই সময়ে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে সমস্ত লুট্ কর্লো। আধসিক ভাতের সঙ্গে পিতলের হাঁড়িটি একজন লাখি মেরে ফেলে দিয়ে, তাও নিয়ে গেল। নীচ প্রকৃতি ছোটলোকদের নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার ভুগে, জমিদারের স্ত্রা কাঁদ্তে কাঁদ্তে বাড়ী হ'তে বের হ'য়ে পড়্লেন। কথায় বলে, 'হুঃখ পেয়ে হাড়িনী শাপে, এড়াতে পারে না বামুনের বাপে।' কথাটা বড়ই সত্য। নিতান্ত অধম অপদার্থ হুরাচার ব্যক্তিও যদি দারুণ ক্লেশ পেয়ে শাপ দেয়, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক ব্রাক্ষণও তার হাত এড়াতে পারেন না।"

### সমন্তই অসার-ধর্মাই সার।

ইহাব পর ঠাকুর বলিলেন—"কিছুই ত থাকে না। সমস্তই অসার, একমাত্র ধর্মই সার। সংসারের স্থাথের জন্ম, অর্থের জন্ম, কথনই অসত্য পথ অবলম্বন, কর্বে না, ধর্ম ত্যাগ কর্বে না। এতে সংসার থাকে থাক্, যায় যাক্। বরং ভিক্ষা ক'রে সারাটি জীবন কাটায়ে দিবে। পতির প্রতি যেমন সতীর, ধর্মের প্রতিও সেই রকম সাধকের সর্ববদা দৃষ্টি রেখে চল্তে হয়। স্বয়ং ভগবান্ই সকল অবস্থায় ধর্মার্থীকে রক্ষা ক'রে থাকেন।"

#### নাম ও ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ।

শাস্তিপুরে আসিয়া অবধি, এথানে অনেক লোকেব সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইতেছে। আমার বেশ দেখিয়া অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন—"তুমি কোন্ ভাবের উপাসক ?" আমি তাঁহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারি না। কারণ, আমি কোনও বিশেষ একটা ভাব লইয়া সাধন করি না। নানা প্রকারের ভাবই আমার ভিতরে সময়ে সময়ে আসে, আবার চলিয়া যায়। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ ভাবের উপাসক, কেছ জিজ্ঞাসা করিলা, আমরা কি বলব ?"

ঠাকুর বণিলেন—"যার যে ভাব ভাল লাগে, সে তাই বল্বে। বিষ্ণু ভাল লাগ্লে বৈষ্ণুব বল্বে, শিব ভাল লাগ্লে শৈব বল্বে, এইরূপ।" আমি বণিলাম— এক সমরে একটা ভাব ভাল লাগে, আবার একটু পরেই আন্ত আর একটা ভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। একটা কিছু, স্থিরভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি না। এরপ চঞ্চলতা হয় কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"নামা প্রকার অবস্থায় প'ড়ে, সংসর্গেতে ও সন্দেছেতে, পূর্বান্ডাস এসে উপস্থিত হয়। যত কাল কর্ম আছে, তত কাল কেইই কোন একটাতে শ্বির হ'তে পারে না; এরপ চঞ্চলতা ত্যাগ হওয়া অসম্ভব হয়। নামই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, নামই ধ'রে থাক। এই নামেরই ভিতর দিয়ে ভগবানের অনস্ত রাজ্য, অনস্ত রূপ, অনস্ত ভাব ও অনস্ত লালা প্রকাশ পাবে। অনস্ত রাজ্যে অনস্ত দিয়ে অনস্ত ভাবে চল্তে হবে । কোনও একটি বাদ পড়্লে, পরে মনে হ'তে পারে, ওদিক দিয়ে ওভাবে বল্লে আরও স্থিধা হ'ত। এ প্রকার আক্ষেপ পরে আর না আসে, সে জন্ম নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে, নানা ভাবে, নানা দিক্ দিয়ে চলা সাধকের পক্ষে প্রয়োজন। এতে সমস্ত জানাও হয়।"

এসব শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"মন ত নিতাস্ত চঞ্চল, তার উপরে বাহিরের উপসর্গও বিস্তব, স্থির হ'লে নাম করব কি উপারে ? আমাদের কি কিছু ধ্যানের ব্যবস্থা নাই ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বৈধ ধ্যান ও রাগের ধ্যান, এই দুই প্রকার ধ্যান আছে বটে—ভবে আমাদের সে সকলের কোনও প্রয়োজন নাই। মনটিকে কোন একটি 'চক্রে' বসায়ে এবং চক্ষের দৃষ্টি কোন একটি বস্তুতে স্থির রেখে নাম কর্তে হয়, এরপ কর্লে অনেক উৎপাভ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। কার্যটিও সকল অবস্থায়ই প্রায় ঠিক চলে। চক্রে মন রেখে নাম কর্তে কর্তে, একটুকু স্থির হ'লেই দেখা যায়, চক্রের ভিতর একটি রূপের প্রকাশ হয়; যেমনই প্রকাশ, অমনই টপ্ ক'রে ধরা। কল্লনা ক'রে আমাদের কোনও রূপের ধ্যান নাই। ভগবানের রূপ অনস্ত। কোন্ রূপে তিনি কার কাছে প্রকাশিত হবেন, কে বলতে পারে? আর এক রূপেই যে তিনি সর্বনা দর্শন দিবেন, তারই বা নিশ্চয় কি? শুধু শ্বাস প্রশ্বাস ধ'রে নাম ক'রে যাও, তাতেই সমস্ত ঠিক হ'য়ে আস্বে।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম---শনাম করতে করতে মন দ্বির হবে, না মন দ্বির করে নাম করতে হবে 🕊

চাকুর বণিলেন—"তা কি আর কেউ পারে ? ভগবানের নাম, খাস প্রশাস ধ'রে কর্তে কর্তে, ঠোরই কুপার মন স্থির হ'য়ে আসে। ওরূপ কর্লে ক্রেমে সবই বুক্তে পার্বে।"

### নয় বৎসর বয়সে ঠাকুরের দয়া ও উদারতা।

আদ্ধ বিকাল বেলা, ঠাকুরের সঙ্গে বাড়ীহইতে বাহির হইরা, প্রার দেড় মাইল দুরে, নির্জ্জন স্থানে, একটি জীর্ণ কুটারে উপস্থিত হইলাম। একটু সমর সেধানে বিদিরা, ঠাকুর বলিলেন—"বহুকাল পূর্বের এই কুটারে একটা হানজাতি ভঙ্গনানন্দা বৈষ্ণব বাবাজী ছিলেন। সময়ে সময়ে বাড়া হ'তে আমি তাঁকে শ্রামস্থলরের প্রসাদ এনে দিতাম। অনেক দিন হ'লো, তিনি দেহ রেখেছেন। তার পর হ'তে এই স্থান শৃষ্য প'ড়ে আছে।"

বাবাজীর সহিত, ঠাকুরের কোথায় কি ভাবে পরিচয় হইয়াছিল জানিতে ইচ্ছা হওয়ায় ঠাকুরকে তাহা বিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"আমার ছেলেবেলা, নয় বৎসর বয়সের সময়, একটি সমারোহের কার্বো প্রসাদ পেতে, বাবাজা আমাদের বাড়াতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত ত্রাক্ষণদের ভ্রেজনের পূর্বের্ব অপর জাতিদের ত আর দেওয়া হয়না। বাবাজা দরজায় দাঁড়ায়ে ছু'তিন বার খাবার চাইলেন, তাঁকে বলা হ'লো, 'একটু অপেক্ষা করুন, ত্রাক্ষণেরা বস্লেই আপনাকে খাবার দিছিছ।' বাবাজা আর অপেক্ষা না ক'রে চ'লে বেতে প্রস্তুত হ'লেন। আমি অমনই বাড়ার ভিতরে গিয়ে বল্লাম, 'একটি বৈহুব প্রসাদ চেয়ে, না পেয়ে চ'লে বাচ্ছেন। ক্ষুধিত হ'য়ে খাবার চাচ্ছেন; খাবার রয়েছে, দিয়ে দিবে –এতে আবার আক্ষণ শূল্য কি হ' আমাকে সকলে বল্লেন, 'বাবাজাকৈ একটু বস্তে বল্গে।' আমি ওাসে দেখি, বাবাজী বাবে নাই, রাস্তায় চ'লে বাচ্ছেন। অমনই দৌড়ে গিয়ে বাবাজীকে ধর্মাম, আনেক ক'রে বল্লাম; কিন্তু বাবাজী আর ফির্লেন না। তখন তাঁর ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা ক'রে রাখ্লাম। একটু পরেই আক্ষণেরা সেবার্ব বস্লেন, আমিও অমনই একজনের মত প্রসাদ চেয়ে নিয়ে, জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এখানে এসে উপন্থিত হ'লাম। বাবাজীকে প্রসাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম 'বাবাজা। প্রতিদিন কি ভাবে আপনার সেবা চলে হ' বাবাজী বল্লেন—'ভিক্ষা করি। তার পর ভগবান্ যে দিন যে রকম ক্ষেন, সেরপই জুটে।'

এর পর, যত কাল বাড়ীতে চিলাম, ক্ষুধা হ'লেই আমার বাবাক্ষীর কথা মনে হ'ত।
চেন্টা ক'রে শ্রামন্ত্রন্থরের প্রসাদ রেখে বাবাক্ষীকে এখানে এনে দিং ম, না হ'লে আহারে
আমার ক্রচি হ'ত না। শান্তিপুরে কিছু কাল পূর্বেও বৈহুব মহাপুরুষদের অভাব ছিল না।
আজিকাল আর সেরাপ মহাক্সিদের বড় দেখা বার না। ক্রমে সমস্তই লোপ হ'ক্সে গেলা হ'

ঠাকুদ্রের কথা গুনিয়া অবধি, দিন রাত কেবল উহাই মনে উঠিতেছে। আহা । ছর সাত বৎসরের বালক অবস্থার, যিনি একজনের যাতনা দেখিয়া, ছট ফট কবিতে কবিতে মুদ্ধিত হইয়া পড়িয়ছিলেন, ধ্বিবং নয় বৎসর বয়নে যিনি, সংস্থানশুন্ত ভিক্ষোপভাবী ক্ষ্মত বাবাজীর কথা মনে করিয়া, বছ কাল প্রতিদিন আহারে ভৃথিকাত করেন নাই, রৌদ্র বৃষ্টিতেও দেড় মাইল চলিয়া গিয়া যিনি থাবার দিয়া আসিতেন, হে ভগবন্, জন্মান্তবে এমন কি স্কৃতি কবিয়াছিলাম যে, সেই দয়ার শরীরের আশ্রম্মর পাইলাম । ধন্ধ দয়ার ঠাকুব। তোমার গৌরবে আমরাও ধন্ত।

ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলাম—"অস্ত্রের রোগ শোক, ক্ষুধা পিপাসাদির যন্ত্রণা দেখিয়া তেমন গাগে না কেন ? সুথে একটা 'আহা' 'উহু' কবি মাত্র। কত কালে যথার্থ দল্প প্রাণে জাগিবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা কি বলা যায় ? সকলেরই ভিতরে সকল সদ্তি আছে, সম্ভ হ'লেই তা ফুটে উঠে। যেমন বৃক্ষের ফল ফুল সময়ে প্রকাশ হয়। নিয়মে চ'লে, সময়ের প্রত্যক্ষা ক'রে, প'ড়ে থাক।"

প্রশ্ন করিলাম—"সময়ে হবে, ইহা অনেক সময় বলেন। এই সময়ের অর্থ কি কোনও নির্দিষ্ট কাল ?"

ঠাকুর বণিলেন—"তা শুধু নয়। ঋতুবিশেষে এক এক জাতীয় বৃক্ষের ফল ফলে, কিন্তু সেই ঋতুতে গাছটিরও ফল প্রসবের উপযুক্ত বয়স হওয়া চাই। চারা বড় না হওয়া পর্যান্ত, ছাগল গরু হ'তে তা রক্ষা করা, বেড়া দেওয়া, জল দেওয়া, উন্তাপ লাগার ব্যবস্থা করা—এ সকল যেমন আবশ্যক, সকলেডেই সেই প্রকার। নিয়মে না পাক্লে সময়ও উপস্থিত হয় না।"

### সিদ্ধ চৈতত্মদাস বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী।

আহারাত্তে, নানা কথাব ব্রপর, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুনেছি, এক বাবাজী নাকি আপনাকে মালা তিলক ধারণ করতে হবে' এরূপ কথা বছকাল পূর্বে বলেছিলেন ? সে কৰে? আপনি কি বাবাজীকে ঐ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেছিলেন, না অমনই ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ব্রাক্ষসমাজে প্রবেশের কিছু কাল পরে, সিদ্ধ চৈতক্মদাস বারাজীকে দর্শন কর্তে নববীপে গিয়েছিলাম। সে সময়ে এ দেশে সকলেই বারাজীকে মহা সিদ্ধপুরুষ ব'লে ভক্তি প্রদান কর্তেন। বারাজীর নিচ্চিঞ্চন ভাব, স্বাভাষিক বিনয় ও ভক্তিভাব দেখে বড়ই আনন্দ হ'লো। বিড়াল কুকুরকেও তিনি ভূমিন্ত হ'য়ে নমস্কার কর্তেন। চেঁড়া কাঁথা, নারিকেল মালা ও একটি মাটির করোয়া ভিন্ন, বারাজীর আর কিছুই সম্পতি ছিল না। আমি বারাজীর নিকটে কিছু সময় ব'সে থেকে জিজ্ঞানা কর্তায়,

'বাবান্ধী, ভক্তি কিসে হয় ?' বাবান্ধী আমার প্রশ্ন শুনে, কোনও উত্তর না দিয়ে, একদফে আমার পানে চেয়ে থেকে থর থর ক'রে কাঁপ্তে লাগুলেন। তাঁহার সমস্ত শরীরটি পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হ'তে লাগুল, মস্তকের শিখাটি খাড়া হ'য়ে উঠুল। বাবাজী অস্ফুটস্বরে একটি গভার হুকার ক'বে বল্লেন, 'কি বল্লে গোঁসাই ? তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়! তুমি বল্লে ভক্তি কিনে হয় !! যাঁগ, তুমি বল্লে ভক্তি কিনে হয় !!!' এই বলেই সমাধিস্থ হ'লেন। তিন ঘণ্টা কাল বাবাজীর আর বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। সে সময়ে বাবাজীর শরীরে অশ্রু কম্প পুলকাদি নানা প্রকারের আশ্চর্য্য ভাব দেখে, আমি একেবারে অবাক্ হ'মে গেলাম। সমাধিভক্ষের পর বাবাজী, সাফীক্ষ হ'য়ে প্রণাম ক'রে, করজোড়ে বল্লেন 'প্রস্তু। আশীর্কাদ করুন, যেন নিজিঞ্চন কাঙ্গাল হ'তে পারি। তা না হওয়া পর্যান্ত ত ভক্তির নাম গন্ধও নাই। এখন আপনি যে ভাবেই চলুন না কেন, আপনার ললাটে তিলক, কঠে মালা, পরিষ্কার আমি দেখতে পাচ্ছে। ভক্তি ত আপনারই ভাগুারের জিনিস, আমার অদৈতের ভাগুারে কি আর ভক্তির অভাব আছে ?' বাবাজীর কথা শুনে চ'লে এলাম। তখন আমি একবার কল্পনাও করি নাই যে, কখনও আমাকে আবার তিলক মালা নিতে হবে। আর একটি ভদ্রলোক বাবাজীকে ঐ প্রশ্ন করায়, বাবাজী ব'লে-ছিলেন, 'চু'টি পয়সায় ভক্তি লাভ হয়।' সে ভদ্রলোকটি শুনে বল্লেন, 'সে কি বাবাজা, ছু' পয়সায় ভক্তি লাভ ৷ সে আবার কেমন ভক্তি, আপনি আমাকে উপহাস করলেন গু' বাবাজা বললেন - 'হরে কৃষ্ণ! উপহাস করি নাই, ঠিকই বলেছি। তু'টি পয়সা দিয়ে একখানা বটতলার ছাপা 'নরোত্তম দাসের প্রার্থনা' এনে কিছুকাল পড়ান, তা হ'লেই সব বুঝতে পার্বেন।"

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাশা করিলাম—"দূরদৃষ্টি, ভবিশ্বন্দৃষ্টি এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, যাহা দিদ্ধ পুরুষেরা লাভ ক'রে থাকেন, তা কি যোগ ক'রে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যোগ ক'রেই এ সকল ঐখর্য্য লাভ হয়, না হ'লে হয় না, এমন কিছু
নয়। বে কোন প্রকারে চিন্তটি একাএ হ'লেই হ'লো; তখন আপনা আপনি এ সমস্ত
ঐখর্য্য এসে পড়ে। কিন্তু এসব ঐখর্য্য প্রকাশ কর্লেই সর্ববনাশ। গোপনে রাখ্লেই
এ সব শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এ সকল ঐখর্য্য লাভ করা সহজ, কিন্তু রক্ষা করাই
শক্তা যোগীদের পক্ষে এসব ঐখর্য্যের ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। কত শত যোগীর সাধনের
সম্পন্তি, এই ঐখর্য্যের তুকানে প'ড়ে. একেবারে ভাত গোল। সাম্বান্ত হয়

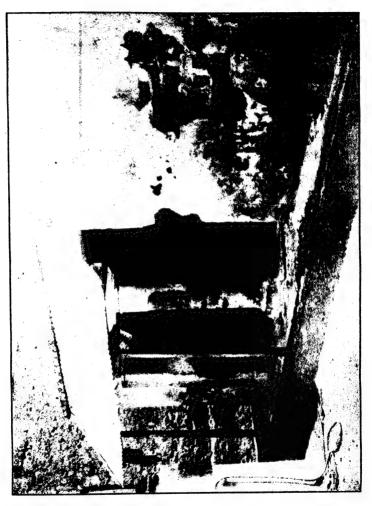

তুকার্য্য দেখেও, আমি একে ক্ষমা ক'রে আস্ছি; আর দশটির মত, সকল অবস্থারই আমি একে প্রতিপালন কর্ছি, একটি দিনের জন্মও একে উপবাসী রাখি নাই; আর উুমি, মাত্র একটা দোষ দেখেই একে একেবারে বধ কর্তে উন্থত হ'লে! যাও, আর ভোমার খোদারা কর্তে হবে না।' ফকির সাহেব বল্লেন, 'প্রভো! আমি ত অন্যায় কিছু করি নাই। কোরানেই ত ব্যবস্থা আছে, এরূপ অপরাধীকে বধ কর্তে হয়।' খোদা বল্লেন, 'কোরানের ব্যবস্থা কি ভোমার জন্ম, না আমার জন্ম ?' ফকির বল্লেন—'মামুষেরই জন্ম, আমার জন্ম।' খোদা বল্লেন, 'তবে ? আজ ত তুমি আর তুমি নও, আজ বে তুমি খোদা হয়েছিলে। খোদার জন্ম ত আর কোরানের ব্যবস্থা নয়!' ফকির সাহেব তখন, ভগবানের কার্য্য ও অসীম দয়া দেখে এবং নিজের বিচারবুদ্ধি ও অবস্থা বুনে, একবারে মুগ্ধ ও লচ্ছিত হ'য়ে পড়্লেন। সাধারণ লোকের অসাধারণ শক্তি লাভ হ'লে, তার ঘারা সংসারের বিশেষ অনিইট হয়। এই জন্মই শ্রীরামচন্দ্র শ্রেত পেস্থাকে বধ করেছিলেন।"

ঠাকুর এমব বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। শক্তিলাভ হইলে, সম্পদ অপেকা বিপদই বেশী।

### ঠাকুরের শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গমন।

ঠাকুনের বাণ্যলীলাভূমি শান্তিপূর্ণ মধুব শান্তিপুরের বাদ, আজ আমাদের ছ্রাইল। ঢাকা, বরিশাল, কলিকাতা ও কাকিনা প্রভৃতি স্থানের গুরুক্তাতারা, ঠাকুবকে লইরা কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতাব গুরুক্তাদের প্রাণের আন্তিশর আন্তং জানিরা, কিছু দিন পূর্বে ঠাকুর তাঁহাদিগকে জানাইরাছিলেন, অবিলম্বেই তিনি তথার প্রছিবেন। কলিকাতার গুরুক্তাতাদের কাহারও অবস্থা তেমন সচ্চল নর, সকলেই গরীব। ঠাকুরের সঙ্গে বছু লোক উপস্থিত হইলে, ব্যয়ভার কি প্রকারে নির্বাহ্ন ইবে ভাবিরা, তাঁহারা একটু বাস্ত হইরা পড়িরাছিলেন; এবং অনেক লোক লইরা ঠাকুর কলিকাতা প্রছিলে বিশেষ অস্থবিধা ঘটিবে, ইহাও তাঁহারা ঠাকুরকে পরিষার জ্ঞাত করাইরাছিলেন। ঠাকুর, তথন তাঁহাদের সেই কথার কোনও উত্তর না দিরা, একটু হাদিরাছিলেন মাত্র।

শান্তিপুর হইতে ঠাকুনের কণিকাতা পঁছছিবার নির্দিষ্ট দিন অবগত হইয়া, প্রবের অচিস্কা বাবু, মণি বাবু, বুলাবন বাবু প্রভৃতি গুরুলাতারা বধাসমরে আহিরাটোলা সীমার বাটে আসিয়া অপেকা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ওাঙটি মাত্র লোক আসিবে অফুমানে, তাঁহারা ইতঃপূর্বের ঠাকুরের কল্প এক ধানা ছোট বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজ্ঞার অকলাৎ সীমারের গতি কল্প হওয়াতে ব্যাসময়ে সীমার কণিকাতা প্রছিতে পারিল না। এদিকে গুরুলাতারা বছক্রণ সীমারের প্রত্যাশার

. 17 - 70

থাকিয়া, ুস্বৰশেষে রাত্রি প্রায় স্বশটার সময়ে সকলেই হতাশপ্রাণে স্ব স্থ আবাসে চলিয়া গেলেন।

কৃদিকাতা প্ৰছিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইল। ঠাকুর স্থীমার ইইতে নামিয়াই, কাহারও প্রত্যাশার না থাকিয়া, একেবারে রান্ধ প্রচারক জীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যার মহাশয়ের বাসার উপস্থিত হইলেন। আমরা নগেন্দ্র বাবুর বাসার প্রছিয়া দেখিলাম, তিনি এবং উাহার সহধ্মিনী "মা আনন্দময়ী" আমাদের আট দশটি লোকের আহারের স্থবাবস্থা রাথিয়া, খুব উৎকণ্ঠার সহিত ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহাতে মনে হইল, পূর্পেই উহাবা কোনও প্রকারে আমাদের সকলের ঐ দিনে তাঁহাদের বাসার প্রছিছবার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন।

পরদিন, ঠাকুরেব থবর পাইরা সকলেই আদিরা উপস্থিত হইলেন। গুরুত্রাতাদের আনন্দের আর সীমা নাই। উহাদিগকে পাইরা আমরাও ধুব প্রফুল হইলাম। কিন্তু এত লোকের সমাবেশ কোথার হইবে ভাবিরা, সকলেই একটু বাস্ত হইরা পড়িলেন। এই সমরে জীবুক স্থবেশচন্দ্র দেব মহাশর, বার দিনের ছুটি লইরা বৈজ্ঞনাথ চলিলেন। গুরুত্রাতারা তাঁহার থালি বাড়াতে আমাদেব থাকিবার স্থবিধা হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা কবাতে, তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে মস্জিদ্বাড়ী ষ্টীটয়্ব তাঁহাব থালি বাড়ীতে, আমাদেব থাকিবার ব্যবহা হইয়া গেল। এক দিন মাত্র নগেদ্র বাবুব বাসায় থাকিয়া, ৮ই অগ্রহারণ সোমবার আহারায়ে, ঠাকুরেব আসন লইয়া ঐ বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হইলাম।

#### মস্জিদ্বাড়ী খ্রীটের বাসা

এই বাসার প্রছিয়া, ঠাকুরের থাকিবার ঘরধানা আমবা সর্বাত্রে পছন্দ করিয়া লইলাম। রাস্তার উপরে, থোলা মেলা দোতলা ঘরেব এক কোলে ঠাকুরের আসন পাতিলাম; এই ঘরের ভিতব দিকে, সাম্নেই বড় বাবেন্দা এবং বারেন্দা-সংলগ্ধ একধারে হু'বানা বড় বড় কুঠ্বী আছে। ঠাকুরের সঙ্গে বে কয়টি গুরুত্রাতা রহিয়াছেন, শক্ষেশ্বপে তাঁহারা এই বাসার থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া, সকলেবই মনে খুব আনন্দ হইল। কিছু এই আনন্দ বেশীক্রণ আয়াদের বহিল না। এখন দেবিতেছি, অপবাহে, দর্শনার্থী হইয়া দলে দলে লোক আসিয়া যখন বাড়ীটিকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে, তখন স্থানাভাবে বড়ই অস্ক্রিধা হয়। সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পরে, একটু বেশী রাত্রিতে, বাহিবের লোকের সংঘট্ট কমিয়া যার বটে, কিছু তখন আবার গুরুত্রাভাদের ভিছে অস্থির হইয়া পড়ি। আফিস আদালত ছুটি হইলেই, গুরুত্রাভারা সকলে এখানে আসিয়া উপন্থিত হন এবং অনেকে সারারাত্রি এখানে থাকিয়া, প্রভূবে আপন আপন বাসার চলিয়া যান। ঠাকুরের ঘরটি সমস্ক রাত্রিই লোকে পরিপূর্ণ থাকে। ছ' তিন ঘন্টা কালও কেহ ঘুমান কি না সন্দেহ। রাত্রিতে সামান্ত জল্মেতা করিয়া, প্রায়্ব অস্কুক্ত অবস্থার, ক্লান্তণরীরে, গুরুত্রাভারা এখানে অবস্থান করেন। তাঁহারা প্রায় সারারাত্রি এইভাবে লাগবণ করিয়া, প্রতিদিন আফিস আদাগতের একং ব্যবসা বাণিজ্যের কার্য্য অবাধে প্রচাক্রণে কি প্রকারে কার্যন করিছেন, ভাবিয়া বিশ্বিত হইতেছি।

### রুন্দাবন বাবুর সেবানিষ্ঠা।

ঠাকুরের প্রতি শুরুত্রাতাদের আন্তরিক টানের এক একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, অবাক্ ইইরা যাহতেছি। ঠাকুরের দক্ষ লাভ করিতে, কোনও দিকের কোনও প্রকার বাধা, শুরুত্রাতারা ভূপভূলাও মনে করেন না। কোনও কারণে ঠাকুরের দেবার একটুকু অন্তবিধা ইইতেছে শুনিলেই, উহারা একেবারে অন্থির ইইয়া পড়েন।

আজ আমাদের উনন ধরাইবার ঘুঁটে না থাকায়, সকালে মেয়েরা আসিয়া জানাইলেন, "ঘুঁটে ফুরাইয়া গিয়াছে। ঘুঁটে না আনিলে গোঁসাইয়ের রায়া হবে না।" এয়বুক্ত বুন্দাবনচক্ত মন্ত্র্মদার মহাশর 'খুঁটে এনে দিচ্ছি' বিশিরা, তখনই বাসাহইতে বাহির হইলেন। ঘুঁটের অক্তুসন্ধান করিতে করিতে কোথাও না পাইয়া, অবশেষে তিনি অনেক ঘুরিয়া, গোয়াবাগানে একটি ঘুঁটের দোকানে উপস্থিত হইলেন। মুটের ধারা ঘুঁটে বাসায় লইয়া যাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইবে ভাবিয়া, তিনি কাহারও অপেক্ষা না রাথিয়া জুতা, মোজা, কোট ও গরম গাত্রবন্ত্র পরিস্থিত থাকা অবস্থায়ই, ঘুঁটের ঝুড়ি মাথায় ভূলিয়া লইলেন। অমনই কণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বড় রাস্তার উপর দিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি একটি নগণ্য লোক নহেন, পদস্থ সরকারা কন্মচারী, কায়ন্ত্র-স্থাকে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী, এবং কলিকাতার বহু সন্মানিত গোকের পরিচিত ও ঘনিঠ আত্মীয়। ঠাকুরের প্রতিত ইহার স্থন্দর স্থাতাব। ইহার অসাধারণ সরলতা ও উদারতার কথা, ঠাকুর অনেক সমরে বলিয়া আনন্দ করেন।

# ঠাকুরের মুক্তিফৌজ দর্শন—আমার অভিমান চূর্ণ।

আমাদের গুরুত্রাতা প্রদের জীবৃক্ত জীতরণ চক্রবর্তী মহাশয়, জেনারেল বৃথ্ ও মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে একথানা পুরুক লিখিয়াছেন। ঠাকুর, পুস্তকথানা শুনিয়া বড়ই সম্বন্ধ ইইলেন। এ সময়ে মুক্তিফৌজের অধ্যক্ষ জেনারেল বৃথ্ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিকট অনেক সময় আলোচনা হইতে লাগিল।

নিঃস্বার্থ কন্দ্রবার, পরোপকারী, দয়ালু জেনাবেল বুণের অসাধারণ সেবাব্রত এ সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িরাছে। বড় বড় লউ-পরিবাবের সম্ভ্রান্ত মহিলারাও, সংসারস্থবে জলাঞ্জলি দিয়া, এই মহান্তার দৃষ্টান্তাস্থ্যার রোগি-সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়ছেন। উহারা কাল্পাবেশে, ভিক্সাধারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া, রাস্তার নিরাশ্রয়, অয়, থোঁড়া, এমন কি—কৃষ্ট রোগীদিগকেও—আগ্রহের সহিত উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে লইয়া আসেন এবং অত্যন্ত সম্প্রকারের তাহাদের সেবা ভঙ্মা করিয়া থাকেন। রোগীদিগের প্রতি ইহাদের দরদ, ভালবাসা এবং রোগীদিগের অত্যাচারেও ইহাদের বৈর্ঘা, সহিষ্কৃতা ও সেবাপরায়ণতার কথা ভনিয়া, ঠাকুর কান্দ্রিয়া কেলিলেন এবং উহাদিগকে দর্শন করিতে ব্যক্ত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"পরষ্টানের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা তার্থস্বরূপ; তাঁদের দর্শনেও লোক প্রবিত্ত হয়।"

এই বলিয়া, ঠাকুর, বেলা প্রায় ছ'টার সমরে, সকলকে লইরা মুক্তিকোজ দর্শন করিতে চলিলেন। সকলের সলে আমিও বাইতে প্রস্তুত হইলাম। ঠাকুর তথন, আমার দিকে চাহিয়া, ধুব স্বেহভাবে বলিলেন—"আমার আসনটি শৃহ্য খবে থাক্বে; তুমি এই সময়টুকু এখানে থাক্তে পার্বেনা ?"

একটি শুক্তাই বলিলেন—"কেন ? বাসায় ত আরও লোক আছে।"

ঠাকুর আবার বলিলেন—"শুধু আসনের জন্মও নয়। মুক্তিফোকের ভিতরে অল্পবয়সী যুবতী মেমেরা সক আছেন, একাচারার ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে ?"

আমি, ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া, যাইতে নিরস্ত হইলাম। নিজ আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'হারবে কপাল! এই ব্রশ্বচর্যো আমার প্রয়োজন কি, যদি সর্বত্ত সকল অবস্থার ঠাকুরের সজেই থাকিতে না পারিলাম ?'

মনে বড় ছংখ হইল, ঠাকুরের উপর খুব অভিমানও আদিরা পড়িল। ভাবিলাম, "ঠাকুর এই মাঞ্জ বলিলেন, 'উহার। তীর্থস্বরূপ, উহাদের দেখ্লেও পুণা হয়।' ভাল, ঠাকুর সকলকে লইরা তীর্মের গেলেন, সকলে পবিত্র হইরে, আর শুধু আমিই গেলে একেবারে অপবিত্র হইরা বাইতাম ? বিশেষতঃ, ঠাকুর যেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন, সেথানেও আমাকে লইরা যাইতে এত আশকা। ঠাকুর আমাকে কি এতই অপদার্থ, এতই কামুক মনে করেন ? এই প্রকার আক্রেপ করিতে করিতে, ঠাকুরের উপর আমার অত্যস্ত অভিমান আদিরা পড়িল। আমি ঠাকুরকে ভাবিতে ভাবিতে, মৃত্তি-ফোলই দেখিতে লাগিলাম। এ সমরে, নিজেরই অজ্ঞাতদারে, করনার প্রোতে পড়িয়া, স্থন্দরী মেমেদের অক্সোষ্ঠব ও রূপলাবণ্য মনে মনে আঁকিতে লাগিলাম। অবশেষ, ঘর্মাক্তকলেবরে একেবারে অবসম্ব হইরা বারেন্দার পড়িরা রহিলাম।

আমার অভিমান চূর্ণ করিতে, দয়া করিয়া, ঠাকুরই আমার প্রাক্তর রূপ আমাকে দেখাইলেন—এ সমরে ইহা আমি বেশ বুঝিলাম।

ঠাকুর, আমাকে ব্রন্ধচর্য্য দিয়াছেন, স্মৃতরাং এই ব্রন্ধচর্যোগ নিরম ভঙ্গ করিরা শাস্ত্রমর্যাদা লক্ষ্য করিতে কিছুতেই ত প্রশ্রম্ব দিবেন না। এই জন্তই আমাকে স্ত্রীলোকদের ভিতরে নিজের সঙ্গেও নিলেন না। বলিলেন—"ব্রেক্ষচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে ?"

ইহা আর আমি বুরিলাম কই ? আমি এই কথার অক্সপ্রকার অর্থ বুরিরাছিলাম ; যেন আমার প্রকৃতির ছর্মনতা লক্ষ্য করিরাই, ঠাকুর ঐ সকল কথা বলিরাছেন। যাহা হুউক, নিজের অবস্থা নিজে না বুমিরা, বেমন ঠাকুরের কার্য্যে অভিমান করিরাছিলাম, তেমনই দরা করিরা ঠাকুর, আমার প্রকৃতি আমান্তে দেখাইরা আমার দেই অভিমানট চুর্ণ করিলেন। ঠাকুরের অমুপস্থিতি সময়ে, পোষ্টাফিসের ডেপুটি কন্ট্রোলার, ব্রাদ্ধর্যবিলম্বী এইবুক্ত উমাচরণ দাস মহাশর আসিরা, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কথন আসিলে গোঁসাইকে নির্জ্জনে পাইব ?" ইহার সহিত আলাপে জানিলাম, ছ' এক দিনের মধ্যেই ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ইহাকে আমি ছ'টা হ'তে তিনটার মধ্যে আসিতে বলিলাম।

শুক্তভাতা ভাক্তার প্রীষ্ক্ত নবীনচক্ত বোষ মহাশর আসিরা, ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইনি আমার বড় দাদার অত্যন্ত বন্ধু ও সমপাঠী, ইহার কথার, দাদাকে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্ম আদিতে লিখিলাম; ঠাকুরের অন্তমতির অপেকাও কবিলাম না।

ঠাকুর বাদার আদিলে, অবদর্মত ঠাকুবকে জিজ্ঞান। করিলাম—"নির্মে থাকিয়া দাধন ভজন যতই করিতেছি, ততই ত রিপুর বৃদ্ধি দেখিতেছি। সাধারণ লোক অপেক্ষা, সাধকদের কি বিপুর প্রাবদ্য অধিক ? কামের উত্তেজনার ত কিছুতেই বিবাম হইতেছে না।"

ঠাকুর বলিলেন—"কাম যে আমাদের শরীরে ও মনে অত্যন্ত অভ্যন্ত হ'য়ে গেছে।
সাধারণ লোকদের অপেক্ষা সাধকদের আবার এ সব অনেক প্রবল হ'য়ে থাকে; কারণ,
এসমন্ত ত আত্মারই বৃত্তি। জল উত্তাপাদি দ্বারা যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে, সাধন
ভক্ষন দ্বারাও সেই প্রকার আত্মার বৃত্তি সকলের পুপ্তি হয়। তবে যত কাল এ সকল
বৃত্তি বহিন্দু খ থাকে, তত কালই রিপুর মত কার্য্য করে। অন্তন্মুখ হ'লেই সাধক তখন
বৃক্তে পারেন, এ সকলের বৃদ্ধির কত প্রয়োজন ছিল; এই বৃদ্ধিতেই তথন আবার কত
আনন্দ। সাধন ভক্ষন দ্বারা আত্মার সমস্ত বৃত্তির পুপ্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এ সকল
বৃত্তি বহিন্দু খ অবস্থায় যত কাল থাকে, তত কালই রিপুর মত কার্য্য করে, অনিইটকর
বোধ হয়; কিন্তু ভগবৎকুপায় একবার মুখটি ফিরে গেলে, তপ্তা— ইহারাই আবার পরম
উপকারা হ'য়ে থাকে। সাধকদের জীবনের অবস্থা সমস্তই স্বত্ত্ব প্রকারের। সাধারণ
লোকের মত এঁদের কিছুই নয়। একমাত্র ভার অনুগত হ'লেই নিরাপৎ।"

কলেজের কতিপয় ছাত্রের সঞ্চীর্ত্তন; মুকুন্দ ঘোষের আকর্ষণ।

ঠাকুর, কণিকাতার আদিরাছেন শুনিরা, একদিন প্রীর্জ মুকুল ঘোষ, ঠাকুরকে কীর্জন শুনাইজে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেইমত দিনও ধার্য হইরা যার। ঠাকুর ঐ দিন অতিশর অহস্থ হইরা পাছিলেন, ভরানক অব হইল; এদিকে মুকুল বোষের আতুপুত্রেব সেই দিনেই অকস্থাৎ মৃত্যু হইল। মুকুল ঘোষ ভাহাকে শৃইরা শ্বশানে গেলেন। অপরাহ প্রায় পাঁচ ঘটকার সময়ে, বকুলাল বাবু, অমির বাবু প্রভৃতি কলেলের ছাত্রগদ, ঠাকুরকে গান শুনাইতে আদিরা উপস্থিত ইইলেন। ঠাকুরের সম্বাধের সংবাদ পাইরা, ভাঁহারা আর উপরে ভঠিলেন না; নীচে থাকিরাই হবি সম্ভাজন কবিতে

লাগিলেন। কীর্ত্তন ক্রমে ক্রমে বেশ জমাট হইরা পড়িল; ঠাকুর অর্ম্থ অবস্থারও আসনে ছির থাকিতে না পারিয়া, উঠিয়া পড়িলেন এবং লাঠিতে ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে য়াইয়া, কীর্ত্তনন্থলে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেবই উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিছে লাগিলেন, গুরুজাতাবাও মাতিয়া গেলেন। এই কীর্ত্তনে প্রায় ছই ঘণ্টা কাল সকলে ভাবাবেলে অভিভূত হইয়া রহিলেন। এই সমূরে মুকুল ঘোষও হঠাৎ আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কীর্ত্তনাস্তে আমাদের কোনও গুরুজাতা বিশ্বিত হইয়া জিল্লানা করিলেন—"আপনি এ সময়ে কি প্রকাবে আমিলেন ?" তিনি বলিলেন, "শ্রশানে প্রভূত্ব কথা মনে হইতেই, প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল, তাই সৎকাবেব পবই বাড়ীতে না গিয়া, ছুটয়া আসিয়াছি; আসা আমার সার্থক, আজ আমার পূর্ণ দর্শন হইল। পূর্ব্বে আর একবার প্রভূর এই রূপ দর্শন পাইয়াছিলাম।"

অন্থদদানে জানিলাম, গত ১২৯৪ সালে ঠাকুব যথন শান্তিমধার বিবাহের কথা স্থির করিছে, কলিকাতা চোরবাগানে আসিরা প্রীবৃক্ত নগেন্তবাবুর বাসায় ছিলেন, তথন একদিন নগেন্ত বাবুর সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া, তিনি কাঁসারিপাড়াব প্রীবৃক্ত হরজহরের বাড়ী গিলাছিলেন। ওথানে ঠাকুর ভগবানের নাম গুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করার, মুকুল ঘোষ কীর্ত্তন কবেন। এই কীর্ত্তনে ঠাকুরের অবস্থা দেখিয়া অনেকে সংজ্ঞাশুভা হন, মুকুলও একেবাবে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। দেইছইতে নিম্নত মুকুলের প্রাণে আকাজ্ঞা ছিল যে, ঠাকুরকে আব একবার পাইলে কীর্ত্তন গুনাইয়া ঐ রূপ দর্শন করেন।

### বৈষ্ণব দর্শন---মহাপ্রভুর কথা।

আজ ঠাকুর, একটি ভদুলোকের সহিত সাক্ষাৎ কবিতে, বাহির হইলেন। যোগজীবন, সতীশ এবং আমি, ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। অনেক রাস্তা হাঁটিয়া, আমবা একটি বাড়ীতে পঁছছিলাম। ভদ্রলোকটি, ঠাকুরকে দেবিয়াই মত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরেব সঙ্গে আমাদের সকলকেই তিনি তাঁর কোঠাঘনের দোতালার বাবেলায়, আগ্রহ কবিয়া লইয়া গেলেন। ঠাকুর, তাঁকে পুব ভক্তিক করিয়া নমজার করিলেন। ভদুলোকটি বৃদ্ধ। মহাপ্রভূব একান্ত ভক্ত; গৌড়িয়া বৈক্ষর অথবা কর্ত্তাভলা সম্প্রদারের পুব উচ্চ অবস্থার লোক বলিয়া অনুমান হইল। ভগবৎপ্রসঙ্গে নানাপ্রকার, সান্তিক ভাব উভরেবই শবাবে কলে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ কথা বার্তার পর, যুন্নটি, ঠাকুরকে জিজ্ঞান করিলেন—" আপনি শীর্নাবনে বহু দিন ছিলেন; ওধানে তাঁকে কথনও দেখিতে পাইকেন ? ভনিয়াছি, তিনি এখনও সেই শরীরেই আছেন।"

ঠাকুর বণিলেন----"হাঁ, ঠিক সেইই আছেন। একদিন দরা ক'রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'লেন; দর্শন মাত্রেই বুঝুলান মহাপ্রস্তু।" বৃষ্কটি জিজাসা করিলেন, "তার পর, কিছু বলিলেন কি 🕫

ঠাকুর বলিলেন—"দর্শনমাত্রেই পায়ের উপর প'ড়ে খুব কাঁদ্তে লাগ্লাম, কত কি বল্লাম। তিনি মাথার হাত বুলায়ে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন 'সমস্তই ত পূর্ণ হ'য়েছে, আর কেন ? স্থির হও। আমি ত তোমাদেরই ঘরে কেনা।' ঐ সময়ে আমি সংজ্ঞাশৃশ্য হ'য়ে পড়্লাম। পরে জ্ঞান হ'লে উঠে দেখি, আর তিনি নাই, চ'লে গেছেন।" ঘন্টা ছই পরে, আমরা ঠাকুরের সকে বাসায় আসিলাম।

#### বিভারত্ব মহাশয়ের গৈরিক গ্রহণ।

অপরাহ্ন প্রার ৩ টার সমরে, আমাদের পর্ম আত্মীর, বছকালের পরিচিত, ব্রাশ্ধর্যপ্রচারক বীযুক্ত রামকুমার বিস্থারত্ব মহাশর, ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর, তাঁহাকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। তিনি বলিলেন, 'নির্জ্জনে আমার কিছু বলিবার আছে।' শুনিরাই আমি আসন হইতে উঠিরা বারেন্দার গেলাম। বিস্থারত্ব মহাশরের গলার আওয়াজ একটু বড়; বারেন্দার থাকিয়াও তাঁর করেকটা কথা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "গঙ্গোত্রী হইতে হিমানরের উপরে গিয়া কিছুকাল ছিলাম। একদিন ব্যাসদেবের দর্শন পাইলাম। তিনি আমাকে আশীর্মাদ করিয়া করেকটি উপদেশ দিলেন, এবং আপনাব নিকট হইতে গৈরিক বন্ধ গ্রহণ করিয়া আপনার উপদেশমত চলিতে বলিলেন। আপনি দয়া করিয়া, আমাকে গৈরিক বন্ধ দিন এবং কি প্রকারে আমাকে চলিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিন।"

ঠাকুর বলিলেন—"সর্ববিত্রই মঠ মন্দিরাদিতে ভগবানের বিগ্রাহ দর্শন ক'রে, সাফ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রশাম কর্লে, উপকার হ'য়ে থাকে। সভ্যকে লক্ষ্য রেখে, সরল ভাবে চল্লেই সব হয়। গৈরিক ধারণ কর্লে, বীর্যাও ধারণ কর্তে হয়, শাস্ত্রের এরূপ ব্যবস্থা আছে; না হ'লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।"

এই বলিয়া ঠাকুর, আমাকে ডাকিয়া নিজেব একথানা বহির্বাস, বিস্থারত্ন মহাশয়কে দিতে বলিলেন। তিনিও ঠাকুরকে নমন্বার করিয়া উহা লইয়া চলিয়া গেলেন।

### ঠাকুরের শাসন ও সাস্ত্রনা।

আমাদের বাসাটি ছোট হওরাতে, দিন দিন বড়ই অস্থবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সকালে ও রাত্রিতে লোকের ভিড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। করেকটি গুকুভদ্মী নিয়ত এখানে থাকাতে, আর আর জীলোকেরাও দলে দলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার স্থযোগ পাইরাছেন। ঠাকুর নিজেই দরা করিয়া তাঁর ঘরে আমাকে আসন করিতে দিরাছেন, তাই অনেকটা আরামে আছি। কিন্তু রালা, থাওয়া ও হোমাদি কার্য্যের খুবই অস্থবিধা প্রান্তাহ ভুগিতেছি। উপরের ঘরের সন্থবের ব্রেরেশার আমি নিত্য হোম করি। "এ সমরে প্রায়ই শুক্সপ্রতিভিগনীদের সঙ্গে আমার বাগড়া হ'রে থাকে। কাঁচা কাঠের খোঁরাতে সকলেরই প্রাণ ওঠাগত হয়। গুক্সপ্রতাবা আমাকে এখানে হোম করা বদ্ধ করিতে অনেকবার বলিরাছেন, কিন্তু আমি কাহারও কথা গ্রাহ্ম করি নাই, বরং উন্টা তাঁহাদিগকে ধন্কাইরা দিরাছি। আন্ধ ভিজা কাঠ অনেক চেষ্টার আলাইরা, যেমন তাহাতে করেকটি মাত্র আছিছি দিরাছি, অতিরিক্ত খোঁরাক্তে অন্থির হইরা, আমাদেরই একজন, তাঁর ছেলেটিকে কোলে লইরা আসিরা আমাকে বলিলেন—"তুমি কি রকম লোক গ সকলকে মেরে ফেল্বে নাকি গ রেখে দেও তোমার হোম। সকলকে আলাতন কর্লে যে।" আমি উহার হাতনাড়া, মুখনাড়া ও বিরক্তিভাবের কথা গুনিরাই আলিরা উঠিলাম, এবং খুব তেজের সহিত বলিলাম—"বটে গ লোকের উপর বড়ই ত দরা দেখতে পাছি। ছেলেটা যখন টে টে ক'রে চীৎকার করে এবং সকলকে আলাতন ক'রে তুলে, তখন ছেলেটার মুখ চেপে ধর্তে পার না গ তখন ছেলেটাকে কি সরিব্রে দাও গ তোমাদের আলা হয় ব'লে, আমি আমার নিত্যকর্ম্ম কর্বে না গ বাং।" তিনিও আমার কথার উত্তর দিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িলেন। সেই মুহুর্ত্তেই ঠাকুর, আসন হইতে পুব বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"কে আছ ওখানে গ একণই আগুনে জল টেলে দেও। এ কি রকম গ একটা সাধারণ কর্ত্তবাবুদ্ধি নাই।"

ঠাকুবের মুথ হইতে যেমনই ঐ কথা বাহির হওয়া, অমনই ছই তিনটি গুরুভাই জল আনিতে ছুটিরা গেলেন। আমি নিতান্ত নিরুপার দেখিয়া, নিজের মান রাখিতে, নিজেই তৎক্ষণাৎ উাহাদের আসিবার পূর্ব্বে জল ঢালিয়া আগুল নিবাইয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে দশ জনের কাছে, এতটা অপ্রস্তুত করিলেন মনে করিয়া, ছাদের উপর চলিয়া গেলাম। কজ্জার ও অভিমানে আমার সমস্ত শরীর বেন দগ্ধ হইতে লাগিল। ঠাকুরের উপর খুব রাগিয়া গেলাম। ভাবিলাম, এদিকে আপন আপন নিরমে অটল থাকিতে, দিনের মধ্যে দশবার উপদেশ দিছেন, এখন ত এদের কষ্ট দেখে আমার নিরমটি ভেঙ্গে দিতে একবারও ভাবুলেন না। দিঁড়িবরে ঘাইয়া আবার আগুল জ্ঞালিয়া হোম করিলাম। আর ঠাকুরের ঘরে যাইব না ছিব করিয়া, নিতান্ত অপ্রশন্ত চারফুট মাত্র স্থানে কুকুরকুগুলী হইয়া পড়িয়া রহিলাম। সমস্তটি দিন মানসিক ক্রেশে ছট্টট্ করিয়া কাটাইলাম।

সন্ধার একটু পূর্বে, ঠাকুর অকস্থাৎ ছাদে আসিরা উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে ওধানে ঐ অবস্থার দেখিরা বলিলেন—"কি, তুমি এখানে হোম কর্বার ঠিক ক'রে নিয়েছ ? সে বেশ হয়েছে। সকলকে ক্লেশ দিয়ে কি ওভাবে কিছু কর্তে আছে ? উপাসনা কর্তে গিয়ে কারও ক্লেশ ক্লেমালে উপাসনা হয় না। বিশেষতঃ বৃদ্ধ, বালক, রোগী ও গর্ভবর্তা, এদের স্থাবিধা সকল অবস্থায়ই সকলের আগে দেখুতে হয়। না হ'লে অপথাধ হ'য়ে পড়ে। বাও, এখন সিয়ে রামা কর।"

ঠাকুর, এমন স্নেহভাবে এই কথাকয়টি বলিলেন যে, আমার ভিতর একেবারে ঠাঙা হইয়া গেল। ঠাকুর, কথনও কারও ক্লেশ দেখিয়া সহ্ম করিতে পারেন না; এ আবার শিশুর ক্লেশ ও রোগীর ক্লেশ। তাব পর আমার মানসিক ক্লেশেই বা উদাসীন রহিলেন কই ? কথনও ছাদে আসেন না, আজ আমার যাতনার বিষয় কিছু না বলাতেও, নিজে উহা অহভব করিয়া, আমাকে ঠাঙা করিতে, ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধন্ত দয়াল ঠাকুর। এই দয়াই ত আমাদের ভরসা।

আজ অপরাত্নে, বাসাটি লোকে পরিপূর্ণ ইইয়া গেল। ৺রামক্কঞ্চ পরমহংস দেবের একটি অনুগত শিশ্ব আসিয়া, বহুক্রণ ঠাকুরের সঙ্গে ধর্মালাপ করিলেন। আমি এই সময়ে রায়ার চেস্টার ছাদে চলিয়া গেলাম, সময়ে সাময় আসিয়া ছু' একটা কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি তাঁর শুক্লদেবকে দ্বরণ করিয়া ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন—ধন্, মন্, তন্, এ সমস্তই শুক্লদেবেব চরলে উৎসর্গ না হ'লে কিছুই হ'ল না, সবই বিজ্বনা। কথাটি শুনিয়া বজুই ভাল লাগিল।

#### মা আনন্দময়ীর সঙ্গীত।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ত্রীযুক্ত নগেল বাব্ব স্ত্রী ( ত্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী ), আমাদের অনেক গুরুত্তনীকে দঙ্গে লইয়া, অপবাহে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ইহাকে 'মা আনলমন্ত্রী' বিশিন্ন ডাকেন। মা আনলমন্ত্রী যথন যেথানে যান, স্থাভাবিক স্নেহ ও ভালবাসাতে দেখানকাব সকলকে যেন আনল্দে জুবাইয়া রাথেন। আমি বালার চেষ্টাক্র হয়বান হইয়া যাইতেছি বৃথিতে পারিয়া, মা আমাকে বলিলেন—'কেন বাকা এ কষ্ট পু সকলের সঙ্গে একমুঠো থেয়ে নিলেই ত পার!' আমি বলিলাম—'কি কর্বো মা পু নিজে রায়া ক'রে থাই, ইহা যে উনি ভাল বাদেন।' রায়া করিয়া কোন প্রকাবে আহার করিয়া নিজ আসনে যাইয়া বসিলাম। সন্ধ্যাকীর্ত্তন শেষ হইতে য়াত্রিপ্রায় নয়টা হইল।

ঠাকুরের আহারান্তে, মা আনন্দমন্ত্রী, একটি একতারা লইরা গান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে গান এমন জমাট হইরা পড়িল যে, সকলেই নিশ্চল ভাবে আপন আপন আসনে পুত্রলিকার মত স্থির হইরা রহিলেন। মা আনন্দমন্ত্রী ভাবে বিভার। কিছু ক্ষণ পরে, কীর্ন্তনের পদ, মধুর কঠারের মিলিত হওয়ার, এমনই ভাবের তবক উঠিয়া পড়িল যে, ঠাকুবও আর দ্বির থাকিতে পারিলেন না, ঘন ঘন অক্রকম্প পুলকাদিতে অবশ হইয়া, আসনেই বারংবার ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। এ সমর 'হরিবোল' 'হরিবোল', 'জয় রাধে' 'জয় রাধে', 'আঃ উঃ' ইত্যাদি এক একটি শব্দ ঠাকুরের মূখ হইতে নির্গত হওয়াতে, একটা প্রবল শক্তি, ঝঞাবাতের মত আসিয়া, ঘরের ভিতরে ও বাহিরে, সকলকে আছেয় করিয়া ফেলিল। চারিদিকে কায়ার বোল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ চীৎকার করিতে লাগিলেন, কারও কারও বাহুদক্ষো বিলুপ্ত হইল। আবার কতকশ্বলি লোক মুর্ছিত অবস্থায়ই 'গড়াইতে গড়াইতে ঠাকুরেয় দিকে চলিলেন। আমার কথনও ভাব হয় না; আমি স্থির হইয়া

789

সকলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাম ও ভাবের বিকাশ দেখিতে লাগিলাম। এইরপে, ক্ষণে স্থির, ক্ষণে অস্থির অবস্থান, প্রায় সমস্কটি রাত্রি অতিবাহিত হইল।

মা আনক্ষমীর পুর (মণীক্রনার্থ) বলিলেন—"ঐ সময়ে গোঁসাইয়ের ভিতর হইতে প্রবল শক্তি আসিরা আমাকে অভিফূত করিল। মনে হইল, আজ গোঁসাই এ ভাবেই শক্তিসঞ্চার করিরা আমাকে ক্রপা করিলেন।"

#### প্রসাদী বস্ত্র স্পর্শে ভাবাবেশ।

ঠাকুর, দিনরাত আসনেই বসিয়া থাকেন; বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কথনও আসন ছাড়িয়া উঠেন না। ঠাঙা ঘরে, একটানা বসিয়া থাকাতেই, বোধ হয়, পায়ে বাতের বেদনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে শীতও খুব পড়িয়াছে। মণি বাবু এবং বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের জ্লপ্প একটি উলের 'ট্রাউজার' আনিয়া ঠাকুরকে পবিতে অভ্বরোধ করিলেন। ঠাকুর এ দকল কথনও ব্যবহাব করেন না, কিছা উহাদের আগ্রহ দেখিয়া, খুব সস্তোষভাবে গ্রহণ করিলেন এবং ৫।৭ মিনিট পবিয়া বহিলেন। পরে উহা খুলিয়া বৃন্দাবন বাবুব হাতে দিয়া বলিলেন—"বৃন্দাবন! তুমি এটি পর, তুমি পর্লেই আমার পরা হবে।"

বুল্দাবন বাবু, কোনও প্রকাব বিধা না করিয়া, তৎক্ষণাৎে উহা পবিয়া বদিলেন। আমরা সকলে দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুবের বাবহৃত বস্তু তিনি স্বরং হাতে ধরিয়া দিলেন, উহা ত মাথায়ই বাধিতে হয়; বুল্দাবন বাব্ব এ কি প্রকাব ধৃষ্টতা যে, অনায়াসে উহা পায়ে লাগাইয়া পবিলেন।'

তিন চারি মিনিট পরেই, বৃন্ধাবন বাবু উহা অতিশন্ন বাস্ততাৰ সহিত খুলিয়া ফেলিলেন এবং বিশ্বিত হইনা ঠাকুবকে বলিলেন—"মণান্ন! এ কি p একটা 'ইনেনিমেট্' (Inanimate) বস্ততেও এত ইলেক্ট্রীসিটি (Electricity) চুকিল! আমার সমস্তটি শবীৰ বিম্ বিম্ করিতেছে, কিছুতেই আর এটি রাখিতে পারিলাম না। এ কি রকম p" এই বলিয়া, বৃন্ধাবন বাবু পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা ত তথন অবাক্! ভাবিলাম, ঠাকুরের হাত পা টিপিন্না শরীরের সেবা করিন্নাও ত কত সমন্ন কাটাইন্না দিতেছি, কিন্তু কথনও ত এমন একটা কিছু অফুভব হয় না, যাহাতে শরীর ও মন অন্থির বা অল্পপ্রকার হন্ত; আর, ছ' চার মিনিটের জল্প ঠাকুরের ব্যবদ্ধত বল্ধ, বৃন্ধাবন বাবু স্পর্শ কবিন্ধা এমনই হইলেন যে, শবীর তাঁব একেবাবে অবসন্ন হইন্না পড়িল! তিনি পুনঃপুন; কম্পিত ইইতে লাগিলেন, এবং কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হইন্না বিদ্যা রহিলেন।

মধ্যাকে, ঠাকুরের আহারাত্তে, প্রদাদ লইয়া মহা হুড়াছড়ি পড়িয়া যায়। বুন্দাবন বাবু, ধুব নিরীহ প্রকৃতির লোক বলিয়া, আজ প্রদাদ পাওয়ার স্থবিধা করিতে পারিলেন না।' শৃক্ত পাতাধানা-মাত্ত কুড়াইয়া লইয়া, ফ্রুড়পদে নীচে চলিয়া গেলেন; উহা কপালে কয়েক বার স্পর্শ করাইয়া, ধুব আগ্রহের সহিত, ওাঁটা সহিত সমস্ত কলাপাতাথানাই চিবাইরা গালরা কোলতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁর ভক্তিভাবে ছল্ ছল্ চক্ষ্ ও সমস্তটি মুখের এক প্রকার চমৎকার প্রভা দেখিরা বিশ্বিত হইলাম। ধন্ত বৃন্ধাবন বাবু!

সন্ধার কিঞ্ছিৎ পূর্ব্ধে, ঠাকুর করেকটি গুরুজ্ঞাতার সঙ্গে ঘূরিতে ঘূরিতে বুন্দাবন বাবুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলো। বুন্দাবন বাবুও তথন আমাদের সঙ্গে ছিলোন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলোন—"বুন্দাবন, তোমার বাড়ীটি ত বেশ। তোমার সেই কুঞ্জ কই १" গুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলোন। ঠাকুর, কিছুক্ষণ ওথানে দাঁড়াইয়া, করজোড়ে বাড়াটিকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া, বাসায় চলিয়া আসিলোন। একটু পরে কথায় কথায় বলিলোন—"বুন্দাবনের বাড়ী যেয়ে শরারটি আমার ঠাগু। হ'য়ে গেল; ইচ্ছা হ'ল, একবার ঐ মাটিতে প'ড়ে খুব গড়িয়ে নেই। বাড়াটি কি স্থন্দর! পরিচ্ছায় পরিচছয় ।"

রাত্রিতে বৃন্দাবন বাবু আসিয়া, ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে পাইয়া, ঠাকুরকে বলিলেন, "মশায়! বাড়ী পরিকার হোকু আর যাই হোক্, এখন ভূতের জ্বালাতনে বাড়ীতে টেকা যে শব্দু হ'য়ে পড়্ল! আপনার সাধন নিয়ে আব কিছু হোক্ আর নাই হোক্, ভূতে কিন্তু বেশ বিশ্বাস হ'ল।"

ঠাকুর বণিলেন,—"শুধু ভূতে কেন ? যাহা সত্য সে সকলেই ক্রেমে ক্রেমে বিশাস হবে। সবই ত উড়ায়ে দিয়ে বসেছিলে!"

আমাদের একটি শুরুত্রাতা শ্রীসূক্ত নন্দ বাবু অন্ত সম্প্রদায়ের একটি মহাত্মার নিকট যাতারাত করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশর আক্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। অন্ত তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—
"শুরুর সঙ্গ অপেক্ষা, অন্ত কোন সাধুব সঙ্গে যদি অধিক আনন্দ হয়, তা হ'লে সেথানে যাওয়া যায়
কি না, এবং শুরুর নিকট না আসাতে কোন অপরাধ হয় কি না ?"

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন,—"যার যেখানে গিয়ে আনন্দ হবে, উপকার পাবে, সে সেখানেই যাবে। শুরুর কাছে যেয়ে আনন্দ না হ'লে, উপকার না পেলে, সেখানে না যাওয়াই জাল; এরপ স্থলে যাওয়াতে বরং পাপই হয়।"

## 🚜 বাদা পরিবর্ত্তন।

আমাদের বর্ত্তমান বাসাতে জলের, পাইথানার, রান্নার ও থাকার বড়ই অস্থ্রবিশ্বা হইতেছে;
তাহার উপর দিন দিন গোকসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুরমা,
একটি বি ও সীতানাথকে • সঙ্গে লইরা, কিছুকাল এ্থানে থাকিবার
প্রজ্যাশার, শান্তিপুর হইতে আসিরাছিলেন। কিছু চারি পাঁচ দিন মাত্র থাকিরাই চলিরা গেলেন।

শ্বীদান নীভানাধ, প্রভ্রীয় জাঠলাতা ৺বলবোপান গোখানীর পোঁল ও বোলেল্রনাধ গোখানীর পুর ।

ক্রীমতী শান্তিম্বধা ও তাঁহার ছেলে ( দাউজা ) দারভালার ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের এথানে আনাইরাছেন। শান্তিম্বধার সঙ্গে থাকিবার ম্বেষ্যে পাইরা, করেকটি গুরুভারীও উপস্থিত এথানেই রহিয়াছেন। মণি বাবু, রুক্বাবন বাবু প্রভৃতি তিন চারিচি গুরুজ্রাতা, বাড়ী বরের সক্ষ একোরে ছাড়িয়া দিয়া, আফিসের সমন্ধ বাদে, দিবারাত্রি এখানেই আছেন। তাঁহারা ভাতেসিছ ভাত থাইরা আফিসে চলিয়া যান, রাত্রিতে মৃড়ি মৃড়কি হু' এক মৃঠা পাইলেই যথেই মনে করেন। তার পর নবাগত লোকের সংখ্যাও ক্রমলঃ বাড়িয়া বাইতেছে। এদিকে বাড়ীর মালিক স্থরেশ বাবুরও ছুটি শেষ হইয়া আসিল। স্বতরাং অবিলম্বেই আমাদের অন্ধত্র না যাইয়া উপায় নাই। ঠাকুর সকলকেই একটি বাসার অন্ধসন্ধান করিতে বলিলেন। কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন হানের গুরুজ্রাতারা, নিজেদের বাসার সন্নিকটে বাড়ী তালাস করিয়া, স্থবিধা অস্থবিধা ঠাকুরকে জানাইতেছেন। ত্রীচরণ বাবুর চেটায়, শ্রামবাজার বড় রান্তার তেমাথার উপরে, কান্তি ঘোষের বাড়ীর তেতালাটি মাত্র ভাড়ার পাওয়া গেল। বাসাথানা, নবীন বাবুর বাড়ীর কাছে, রান্তার ঠিক বিপরীত দিকে। কিছ তেতালায় ঠাকুরের থাকা হইলে, নিয়ত উঠা নাবা সকলেরই অস্থবিধা হইবে বলিয়া, ঠাকুর একটু অসক্ষত্তি জানাইলেন। পরে নবীন বাবু প্রভৃতি গুরুজ্রাতাদের আগ্রহ এবং মণি বাবুর জেদ দেখিয়া, অগত্যা সেই বাসায়ই যাইতে রাজি হইলেন। আগামী কল্য আহারান্তে, আমরা ঐ বাসাতেই যাইব, স্বির হয়া বাসার হা যাইতে রাজি হইলেন। আগামী কল্য আহারান্তে, আমরা ঐ বাসাতেই যাইব, স্বির হয়া হয়া বাসার বাসারে বালি হাইবে রাজি হইলেন।

#### শ্যামবাজারের বাসা।

অন্ধ ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যার মহাশরের মাতার পারলৌকিক কল্যাপার্থে ১৬ই অগ্রহান, ১লা ডিসেম্বর, উপাসনা দি হইবে। ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া, যোগজীবনের সহিত তথার মঙ্গলবার। চলিয়া গেলেন। শ্রামবাজারের নৃতন বাসার, উপস্থিত বেবন্দোবন্তের ভিতরে, পীড়িতাবন্থার শান্তিস্থার থাকার অস্থবিধা হইবে, এইজস্তু বৃন্দাবন বাবু, তাঁহার বাসার উহাকে লইয়া গেলেন। শান্তিস্থা এখন কয়েক দিন সেথানেই থাকিবেন।

অপরাহে, আমরা সমস্ত জিনিসপত্র লইরা শ্রামথাজাবের বাসায় প্রছিছলাম। এ বাড়ীর ভেডালাটিমাত্র আমাদের জন্ত লওরা ইইরাছে। হল্বরের মধ্যস্থলে, দেওরালের ধারে, উত্তরমুধে ঠাকুরের আলন পাতিলাম। ঠাকুর, নিজ আসনের পশ্চিম দিকে, দরজাটি মাত্র ব্যবধাম রাথিলা, আমাকে স্পালন করিতে বলিলেন, আমি সেইমত ঠাকুরের বামদিকে প্রায় চাব ফুট অক্তরেই নিজের আলন করিবার হ নিতাহেমে, আমার অক্তরে করিতে হইবে।

বাসার অবস্থা দেখিরা পুব ভাগই মনে হইল। হল্বরের ভিতরে অনারাসে পঞ্চাশ জন লোক শাকিতে পারে। এই বরের দকিণে ও উত্তরে অপ্রশত্ত লখা বারেন্দাও রহিয়াছে। পূর্বা ও পশ্চিম দিকে ছই থানা বর আছে। পূবেরবরের সমুধে, দক্ষিণ দিকে দোতালার প্রকাপ্ত ছাদ এক্স পশ্চিমের ষরের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে বড় একথানা রান্নাবর আছে। বাড়ীর একেবারে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি মাত্র পাইথানা। উহা ঠাকুরের ব্যবহারের জন্ত নির্দিষ্ট রহিল।

ছুশ্বরের পশ্চিম দিকের বরধানাতে, ভাগুার রাধার ব্যবস্থা হইল। চবিবশ ঘণ্টা ঠাকুরের নিকট শুক্ষজ্ঞাতারা বসিরা থাকিতে অস্থবিধা বোধ করেন, স্থতরাং এই ঘরে প্রয়োজনমত তাঁহাদের বিশ্রাম করাও চলিবে। হলের পূর্ব্ব দিকের বর, মেরেদের জন্ম রহিল।

তেতাশার জলের কোন ব্যবস্থা নাই; ভারীর দ্বারা জল তুলিয়া লইতে হইবে। পাইথানা একটি মাত্র পাকার, শুরুপ্রভাতারা নবীন বাবুর বাড়ী যাইবেন। রাস্তা হইতে তেতালা পর্যান্ত সোজা সিঁজি পাকাতে, ঐ বাড়ীতে যাতায়াতের কোনও ক্লেশ নাই। নবীন বাবু, তাঁর বাড়ীথানা শুরুপ্রতাদের দিয়া রাখিলেন। আবশ্রক্ষত যে কেহ, ওখানে অবাধে যাইতে ও থাকিতে পারিবেন।

আজ সন্ধা হইতে না হইতেই, দলে দলে গুরুত্রাতাবা আসিয়া পড়িলেন। থোল করতাল লইরা সন্ধীর্ত্তনের পুব ঘটা পড়িরা গেল। সকলেরই এ বাসায় আসিয়া মহা আনন্দ। সন্ধীর্ত্তনান্তে ঠাকুর খহতে হরির লুট দিলেন। গুরুত্রাতাবা, আজ অনেকেই এবানে বাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রায় একটা পর্যায়, আনন্দ-আলাপে কাটাইয়া, আমরা নিদ্রিত হইলাম।

#### শ্যামবাজারে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য।

শেষ রাজিতে, প্রায় ৪টার সময়ে, ঠাকুর আসনে উঠিয়া বসেন। গুরুজ্ঞাতাবাও অনেকেই এই সময়ে জ্বাগরিত হন এবং আপন আপন আসনে বিদিয়া সাধন করিতে আরম্ভ কবেন। কিছুক্রণ পরে, ঠাকুর করতাল বাজ্বাইয়া ছুই তিনটি গান করেন। তৎপরে গুরুজ্ঞাতারা ভোর পর্যান্ত প্রোতঃস্কীত করিয়া থাকেন।

ঠাকুর, প্রক্তাবে কীর্জনান্তে আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। অগ্ধঘণ্টা পরে, আসনে আসিয়া ছির হইরা বসিরা থাকেন। বেলা প্রায় ৮টার সময়ে চা-সেবা হর। তৎপরে, কিছুক্ষণ গুরুজ্ঞাতাদের সক্ষে কথাবার্তা বলিয়া, পাঠ আরম্ভ কবেন। প্রায় ১১টা পর্যান্ত পাঠ হয়। ১১টার পরে অগ্ধঘণ্টার পরে অগ্ধঘণ্টার পরে অগ্ধঘণ্টার পরে অগ্ধঘণ্টার পরে অগ্ধঘণ্টার সময়ে আহার হয়। আহারের পর, অর্গ্ধঘণ্টারুলাল, ঠাকুরের সক্ষেকথাবার্তা বলিবার অবসর পাওরা যায়। তৎপরে ঠাকুর ধ্যানময়্ম অবস্থায় প্রায় ৪টা পর্যান্ত কাটাইয়া দেন। এই সময়ে অবিরলধারে অপ্রথবলৈ, ঠাকুরের বুকের আলথিয়া ভিজিয়া যায়। ৪টার পর উহার বাহান্দ্র্রি হয়, তথন নানা শ্রেনীর লোকের সমাগমে বরটি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কথা-বার্তা, প্রশ্নভিত্তর, হাসি-গল্প সন্ধ্যা পর্যান্ত চলিতে থাকে। আমি নিজের রায়ার ব্যাপারে এই সময়ে ব্যম্ভ থাকি, স্ক্তরাং অনেক প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে পাই না। বিলেষ কোনও ঘটনা ঘটিলে বা আনোজনীয় উপদেশ হইতে থাকিলে, রালা ফেলিয়া, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। রালাবরটি পূব্

সন্ধ্যার হরি সঙ্কার্জন আরম্ভ হয়। এই সমরে ঘরের ভিতরে সকলের স্থান হয় না। সঙ্কীর্জন সাধারণতঃ রাত্রি ৯॥০ টার মধ্যেই শেষ হইরা যায়। পরে ঠাকুরের সেবা হয়। তৎপরে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্যায়, গুরুজ্ঞাভাদের সঙ্কে, ঠাকুরের হাসি-গয়ে, কথায়-বার্ত্তায় কাটিয়া যায়, তার পর একেবারে নিস্তম। রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেলে ঠাকুব একবার শয়ন করেন। কোন দিন সমাধিয় খাকায়, শয়ন করাও হয় না। এইভাবে সমস্ত দিনরাত্র অতিবাহিত হইতেছে।

# যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়। আকাশবাণী—"গণ্ডি ছাড"।

ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ক্লতবিষ্ঠ একটি আন্ধবদ্ধ ( **অযুক্ত** ১৭ই অএহারণ, উমেশচক্র দন্ত ), ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—'যথার্থ সত্য **কি উপারে** বুধবার। লাভ হর ?'

ঠাকুর বলিলেন—"থপার্থ সত্য লাভ কর্তে হ'লে, সকল প্রকার সংস্কার-বর্দ্ধিত হ'তে হয়। সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হ'লে, মনটি একেবারে নির্মাল হ'য়ে যায়, তথন কোন ভাবই আর থাকে না। সেরূপ অবস্থায়ই সত্যের অনুসন্ধান। মত, আচরণ, ভাব ও সংস্কার মন হ'তে একেবারে চ'লে গেলে, যা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত সত্য। সংস্কার-বিজ্ঞিত অন্তরে, সত্যের এক কণা মাত্র প্রকাশ হ'লেও, তাহাই অমূল্য। বৌদ্ধ যোগীয়া, প্রণালীগত উচ্চসাধন অবলম্বন কর্বার প্রারম্ভেই, এই সংস্কারটিকে সম্পূর্ণরূপে নম্ট ক'রে নেন্। এতে তাঁদের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। গোড়াতে সংস্কার-বিজ্ঞিত হন ব'লেই, বৌদ্ধদিগকে অনেকে নাস্তিক বলেন।"

একটু থামিয় ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"য়াঁরা কোনও মতের বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে চলেন, তাঁরাই বিশেষ বিশেষ দলের মধাে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। য়াঁয়া কোনও মডামতের বা সংস্কারের অধান না হ'য়ে, কেবল মাত্র নিজের অন্তরের সত্যেরই অনুসদ্ধান করেন, তাঁদের কোনও দল নাই, সম্প্রদায়ও নাই। আক্ষাধর্মের প্রচারক অবস্থায়, কিছু কালের জন্ম আমি বাগানাঁচড়ায় ছিলাম, ঐ সময়ে আমার কার্যপ্রশালী, বক্তৃতা ও উপদেশাদি নিয়ে, এক্ষাসমাজের ভিতরে ধুব হুলুছুল পড়েছিল। আমি অভ্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাতে লাগ্লাম। আমার কয়েকটি বন্ধু, ঐ সকল আলোচনার প্রতিবাদ কয়তে, কলিকাতা হ'তে আমাকে পুনঃপুনঃ লিখ্তে লাগ্লেন এবং আমাকে কলিকাতায় উপস্থিত হ'তে বল্লেন। আমি বিষম সমস্তায় প'ড়ে গেলাম। নিজের কর্তব্যবৃদ্ধি বিস্কান দিয়ে,

জালসমাজের সংস্রবে থাকা ঠিক হবে কি না, প্রাণে সর্ববদা এই আলোচনা হ'তে লাগ্ল। আমি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা কর্লাম—'ঠাকুর, এ সময়ে আমার কি করা কর্ত্তব্য, ব'লে দাও।' এ সময়ে পরিজাররূপে আকাশবাণী হ'ল, শুন্লাম 'গণ্ডির ভিতরে থাক্লে, জীবনে সত্য লাভ হবে না।' আকাশবাণী শুনে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। মামুষের দিকে চেয়ে চল্লে, ধর্ম্মকর্ম্ম কখনও হয় না। মামুষে আমার কার্য্যের নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, সেই দিকে দৃষ্টি পড়্লেই সর্ববনাশ। কারও দিকে না তাকায়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, বদি নিজের কর্ত্বব্যুদ্ধিতে কার্য্য ক'রে যেতে পারি, তরেই রক্ষা, না হ'লে নিজেকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনস্ত, সত্যের ভাব অনস্ত, সত্যের রূপ অনস্ত, আবার এই সত্যলাভের উপায়ও অনস্ত। এই সত্যলাভের জন্ম, সকলকেই যে একই পথে, একই মতে চল্তে হবে, তা বলা যায় না। মামুষ যেমন পৃথক্ পৃথক্, তাদের প্রকৃতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকলকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চল্তে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ, মুক্তরাং প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।"

ঠাকুর বণিলেন—"হাঁ, খুব আছে। আহারবিষয়ে খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন। √অপবিত্র আহারে শরীরে ব্যাধি জন্মে, মনও অত্যস্ত চঞ্চল হয়; স্কৃতরাং ধর্ম্মলাভ কঠিন হ'রে পড়ে। সর্ববদা পবিত্র আহার কর্তে হয়।"

#### আমুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।

আৰু সমস্ত দিন উদ্বেগে ও অপান্তিতে গিয়াছে। ধর্ম্মণাভ করিব আশায় সংসারম্ব কলাঞ্জলি দিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় কত ক্লেশ কবিয়া দিন কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কোন একটা বিষয়ে যে কৃতকার্য্য হইব এরপ ভরসা পাইতেছি না। ঠাকুর, ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন, এই পর্যান্ত ! তাতে উপকার আর কি হইতেছে? স্ত্রীসকটিই মাত্র করিতেছি না। মনে মনে সমস্তই ত চলিতেছে। একটি স্থান্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে সেই ধ্যানেই ত থাকিতে অধিক আরাম পাই। হায়! হায়! আমি আবার জীবনে ধর্মলাভ করিব ? যে সকল গুরুত্রাতা স্ত্রীসক্ষ করিতেছেন, তাঁহারাও ত আমা অপেন্সা কভ উৎক্রই অবস্থা লাভ করিয়া আনন্দ করিতেছেন। প্রস্থান এর্ম্মচর্যা লাভ কি বিয়ার আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সকলে নিম্নিত

হইলেন, আমি বিছানার পড়িয়া, সময়ে সময়ে দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া, ছট্ফট্ করিতেছি; ঠাকুর সমাধিষ্ট; াাত্রি প্রায় ছ'টা, অরুক্তাৎ ঠাকুরের মুখ দিরা এই কথা করটি বাহির হইয়া পড়িল—

"এক পরিবারের তুই কর্তা, এক রাজ্যে তুই রাজা, মঙ্গল কখনও হয় না। নিজে ম'রে গিয়ে ইফাদুরতাকে দেহমনের রাজা করতে হবে। না হ'লে গার কল্যাণ নাই। রক্ষের বাজা পচ্লেই তা অঙ্কুরিত হয়। অভিমান নফ্ট হ'লেই চিত্তে চৈতণ্ঠ প্রকাশ পাবে।"

একটু থামিরা আবার বলিগেন—"গভীর নিশীথে, নির্দ্ধনে, নিজের ভিতরে প্রবেশ ক'রে, অনুসন্ধান কর্লে ক্রেনে জানা যায় আমি কি ! ব্রহ্মচর্য্যই সমস্ত সাধনের গোড়া। অনুগত না হ'লে, সেটি হবার যো নাই। একমাত্র গুরুক্পায়ই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য হ'লে, আর কিছুই বাকি থাকে না। তখন সমস্ত অবস্থা করতলগ্যস্ত আমলকবৎ হ'য়ে থাকে। আফুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।"

আমি, সবশিষ্ট রাত্রিটুকু, ঠাকুরেব এই কথা কয়টি ভাবিয়া ভাবিয়া কাটাইলাম। কোনও প্রশ্ন নাই, ইঞ্চিত নাই, নিজেব জালার নিজে জালিতেছি; সমাধিত থাকিয়াও, ঠাকুর তাহা অমৃতব করিয়া, উপদেশ দানে আশ্বস্ত কবিশেন। ধন্ত দয়াল ঠাকুব।

### এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে।

ঠাকুর, এই বাড়ীতে আসিয়াছেন, পরে বছলোকের সমাগম হইতেছে। দর্শনপ্রার্থীদের সন্ধে দেখা করিবার জন্ত, ঠাকুব অপরাত্র চারিটা হইতে সন্ধা কাল পর্যান্ত, সমর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রতিদিনই অপবাত্রে, বছদূর হইতেও, বিভিন্ন অবস্থার লোক, সঙ্গ প্রত্যাশায়, ঠাকুবের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাপণ্ডিত শ্রীমৃক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, ঠাকুরের সঙ্গেনানা বিষয়ের আলাপ আলোচনায় পরম সস্তোষ লাভ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দেশের ষথার্থ কল্যাণ কিনে হইবে কৃত

ঠাকুর এই প্রশ্ন গুনিয়া বণিতে গাণিলেন—"স্কুল কলেজের ছেলেদের জীবনের উপরেই দেশের সমস্ত কল্যাণ নির্ভির কর্ছে। আমাদের দেশে, ঋষিদের সময়ে, তাঁহারা, ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সংক্ষেই, বার্যাধারণ ও সত্যরক্ষা অভ্যাস করায়ে দিতেন। কর্মান সময়ে, ছেলেদের শিক্ষা সে প্রণালী ধ'রে হয় না। এজন্ম শিক্ষালাভ ক'রেও সে প্রকার কল হয় না। আমি যখন ঢাকাতে ছিলাম, স্কুল কলেজের ছেলেরা এসে প্রায়ই এই প্রশ্ন কর্তেন, সহাশয় আমাদের কু-অভ্যাস কিসে ত্যাগ কর্তে পার্ব ? ছেলেখেলা আমাদের পিতা, মাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকেরা কথনও বুঝায়ে দেন নাই য়ে, বীর্যা নই

করা অনিষ্টকর; স্থতরাং সে বিষয়ে সাবধান হ'তে কথনও চেষ্টা করি নাই। এখন বুঝ্ছি যে, ওতেই আমাদের সর্ববনাশ হ'য়ে যাচ্ছে! কিন্তু কি কর্ব ? অনেক কালের কু-অভ্যাস এখন আর বহু চেষ্টাতেও ছাড়তে পার্ছি না।' বাস্তবিক সর্বব্রই এ বিষয়ে ছোট ছোট ছেলেদের ভিতরে একটা শিক্ষা না থাকাতে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হ'চেছ। আমাদের দেশে ধাঁরা শিক্ষকতা কর্ছেন, তাঁরা যদি ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলে মিশে এমন স্থবিধা ক'রে দেন যে, ছেলেরা তাদের ভিতরের সমস্ত অবস্থা নিঃসকোচে শিক্ষকদের নিকট বল্তে পারেন, এবং এ সকল কু-অভ্যাসের পরিণাম কিরপ ভয়াবহ, সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়েও একটা সংস্কার ছেলেদের মনে জন্মায়ে দেন, তা হ'লেই তাদের এবং দেশের সর্ববিজ্ঞাণ কল্যাণ হয়। যে শিক্ষা সর্ববিত্রে প্রয়োজন এবং যার উপর ব্যক্তিগত জীবনের ও দেশের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর কর্ছে, সম্প্রতি দেশে আর সে শিক্ষা নাই। একবার, অনেক দিন হয়, হিমালয়ে একটি মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম; তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এ দেশের কল্যাণ কিসে হয় ?' তাতে তিনি বলেছিলেন, 'একমাত্র সত্য ও' বার্য্য রক্ষা করলেই দেশের কল্যাণ হবে।' তা ব্যভীত দেশের আর কল্যাণ নাই।"

ঠাকুর এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন। ব্রজেক্স বাব্, দেশমান্ত স্থাসিদ্ধ অধ্যাপক। ঠাকুরের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া অত্যক্ত সম্ভূষ্ট হইলেন।

#### ধর্ম সহজে লভ্য নয়।

করেকটী ভদ্রলোক আসিরা 'ধর্ম কি উপারে সহজে লাভ হর,' এ বিষরে ঠাকুরকে ১৮ই পথহারণ।

ঠাক্র বলিলেন—"আজ কাল দেখ্ছি, সকলেই থুব সহজে ধর্মলাভ করতে চায়। ধর্ম যে কত মূল্যবান্ বস্তু, ধর্ম লাভ করা যে কতদূর কঠিন, তা একবার কেহ ভাবে না। সমস্তবের কু-অভ্যাস, সমস্ত দূর না হ'লে, ধর্ম কিছুতেই লাভ হয় না। বহুদিনের কু-অভ্যাস, মাসুষ ইচ্ছামাত্রেই দূর কর্তে পারে না; তা তু'এক দিনের কর্মাও নয়। এসব দূর কর্তে যে সময়টুকু লাগে, ততটুকু সময়ও কেহ ধৈর্য ধ'রে থাকতে চায় না। পুব শীঅই একটা কিছু পেতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে; তাই কিছুই হয় না। তার পর সকলেই আবার আপন আপন ক্রচিমত ধর্ম চায়। নিজ ক্রচির সঙ্গে একটু অমিল হ'লে, তা ধর্ম ব'লেই ক্ষে শ্রীকার করে না। এই তু'টি কারণে, ধর্ম লাভ করা লোকের কঠিন হ'য়ে পড়েছে। ধর্ম একটা গাছের ক্র নয় বে, ইছ্নোত্রই ভা টপ্ ক'রে কেহ পেড়ে নিবে।"

জাঁহারা আবার প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান্কে লাভ করিতে হইলে, তাঁর প্রিশ্ন কার্য্য করিতে হইবে, না শুধু অপ তপ করিলেই হইবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ভগবান্কে সহজে লাভ করা যায় না। কেহ সর্বদা তাঁর প্রিয় কার্য্য ক'রে তাঁকে লাভ করেন। কেহ বা সর্বদা ধ্যান ক'রে তাঁকে প্রাপ্ত হন; কোন কোন ব্যক্তি নিয়ত জপ ক'রে তাঁরে দর্শন লাভ করেন। সকলের এক প্রকার নয়। কে যে কোন্ ভাবে চ'লে তাঁকে লাভ ক'র্তে পার্বে, বলা যায় না। সকলকেই যে ধ্যানধারণা জপ তপ ক'রে তাঁকে লাভ কর্তে হবে, এমনও কিছু নয়। তাঁর কুপায়ই তাঁকে লাভ করা যায়। কুপাই সমস্তের মূল।"

### জিজ্ঞাসার অবস্থা; হিন্দুভাব ও পাশ্চাত্যভাব।

আমি বিজ্ঞাস। করিলাম—"পুরাণাদিতে দেখা যায়, শিষ্য, শুরুর নিকটে কোনও বিষয় প্রশ্ন করিলে, সেই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্মের ভিতরে সেই জ্ঞানটিও প্রকৃটিত হত। আমাদের তাহর নাকেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিবেক, বৈরাগা, শ্রেজা ও মুমুক্ষুতা এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন না হ'লে, তত্ত্ত্তানসম্বন্ধে কারও জিজ্ঞাসা কর্বার অধিকারই হয় না। এ সকল অবস্থা লাভ ক'রে প্রশ্নতি কর্লে, উভরের সঙ্গে জ্ঞানও লাভ হয়। তা না হ'লে, মনে যা আসে তাই যদি ভাসা ভাসা ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, উত্তরতিও সেইরপ ভাসা ভাসা হ'য়ে থাকে; কোনও ফলই হয় না। অন্তরে যথার্থ বাাকুলতা না হ'লে, বস্তর প্রকৃত অভাবজ্ঞান না জন্মালে, প্রশ্ন করা, ছেলেদের পয়সা না নিয়ে, বাজারের সন্দর ফ্রন্সর জিনিস দেখে, দর জিজ্ঞাসা করার মতই হয়। ওর কোন মূলাই নাই। অনেক সময়ে প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়া, আচার্যোরা কোন প্রয়োজনই মনে কর্তেন না; এমন কি, ব্রক্ষাকে পর্যান্ত বলেছিলেন, 'তপ! তপ! তপ!' তপজ্ঞা কর, তপস্থা কর, তপস্থা করলেই সমস্ত বুঝ্তে পারবে।

একজন বনিলেন, "একটা জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইলে, তাহা করিতে বেমন উৎসাহ হয়, না বুনিয়া করিলে সে প্রকার ত হয় না ?"

ঠাকুর বণিলেন—"ঐ সকল পাশ্চাত্যভাব। আগে বুঝ্বো পরে কর্বো, এ আমাদের দেশের বা সনাতন ধর্মের ভাব নয়। আমাদের শাস্ত্রকর্তাদের উপদেশ, 'আগে কর, পরে বুঝু' সকল বিষয়েই কতকগুলি স্বীকার্য্য আছে, তা মেনে নিতেই হয়। বেলন ক এর পর খ, খ এর পর গ পড়তে হয়। এতে, গোড়া ধ'রে, 'ভা কেন' প্রশাকর্লে, শিক্ষা কখনও হয় না।"

আজ হোমের জন্ম বিৰপতা সংগ্রহ না হওরার, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোনও ফুল দিয়া কি হোম হয় না ?'

ঠাকুর বলিলেন—'শক্তিদের হোম অপারাজিতা ফুল দিয়া হয়, আর বৈষ্ণবদের কুন্দ পুষ্প প্রশেত করবা দারা ব্যবস্থা আছে।'

#### ্রজমায়ীদের স্বাভাবিক ভাব ও ভজন।

শুরুজাতাদের সঙ্গে নানা কথার ঠাকুর আজ শুরুদাবনে ব্রজমারীদের ভাব ও ভজন সম্বন্ধে বলিতে ১৯লে প্রস্থার, লাগিলেন—"নিতান্ত সাধারণ অবস্থায় গরীব তুঃখা পাড়াগেঁয়ে গুজবার। ব্রজমায়ীদেরও ভগবানের প্রতি যেরপ একটা স্বাভাবিক স্লেহ মমতা বাৎসল্যভাব দেখা যায়, বহু সাধন ভজনেও তা লাভ করা তুঃসাধ্য। গোবিন্দজাকৈ তাঁরা এখনও সেই ভাবেই দেখেন। দলে দলে ব্রজমায়ীরা দধি, দুগ্ধ মাখনাদি ভাঁড়ে ভাঁড়ে নিয়ে, সমস্ত রাস্তা নৃত্য ও গান কর্তে কর্তে, গোবিন্দজার মন্দিরে এসে উপস্থিত হন, ঠিক নিজের কোলের ছেলেটিকে মা যেমন আদর করেন, তেমনই তাঁরা গোবিন্দজাকৈ কত প্রকারে আদর করেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করেন, গায়ে হাত বুলায়ে দেন, চুমো খান, নিজের পায়ের ধূলো হাতে নিয়ে, গোবিন্দজার কপালে মাখায়ে দেন, এবং আশির্বাদ করেন; গোবিন্দজাকৈ দেখতে দেখতে বাৎসল্যভাবে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। তাঁকে, তাঁরা ঠিক যেন খরের ছেলে মনে করেন। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্রজমারীদের ভগবানের প্রতি কি গুধু বাৎসল্য ভাবই হয়, না অঞ্চান্ত ভাবও হয় দে

ঠাকুর ধলিলেন—"ব্রজমায়ীদের সকলেরই ত আর এক প্রকার ভাব নয়। ভজন ত কত প্রকারের। কেহ বা নানা প্রকার বেশভূষা ক'রে, অলঙ্কারাদি প'রে, এক একবার নিজের দিকে ভাকাচেছন, নিজেরই রূপ নিজে দেখে ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়্ছেন। এ অবস্থার ভারা বাহ্যজ্ঞানশৃত্য হ'য়েও অনেক সময় প'ড়ে থাকেন। কেহ বা ছ' ষণ্টা ধরে মুখই পুঁচ্ছেন, তিলকই কত বার কর্ছেন আর পুঁচ্ছেন! পহন্দমত হ'য়ে গেলে, আয়নাতে একবার নিজের মুখখানি নিজেই দেখে একেবারে অবশাক্ষ হ'য়ে চ'লে পড়েন। জিন চার ষ্প্রী আর সংক্ষাই থাকে না। শরীরে কত প্রকার ভাবেরই খেলা হ'তে থাকে!

কেহ বা একখিলি পান মুখে দিয়ে, চার পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে তাই চিবাছেন। চোখের জলে বুক ভেসে বাছে। ভাবে জমগ। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সমস্তই এককালে প্রকাশ হ'য়ে পড়্ছে। ক্ষণে ক্ষণে মুছ্ছা যাছেন। সাধারণ লোকে এ সকল ভাব, এ সকল অবস্থা কি প্রকারে বুঝ্বে ? এ সকল ভজনই বা কি প্রকারে জান্বে ? দেহঘারা ভগবানের ভজন, এ যে কত মধুর, তা যিনি করেন তিনিই জানেন। শ্রীর্ন্দাবনে এ সব ভাবেই ভগবানের উপাসনা। ঐশ্র্যাভাবে উপাসনা বড় দেখা যায় না। স্থানের প্রভাবই এমন চমৎকার যে, একটা সাধন ভজন নিয়ে থাক্লেই, চিত্তে আপনা আপনি এ সকল ভাব ও ভক্তি উদয় হ'য়ে থাকে।"

#### ভাব কাকে বলে ?

আৰু শনিবার বলিয়া, বেলা ছুইটা হুইতেই, ঠাকুরের নিকট বিস্তর লোকের সমাগম আরম্ভ হুইল।

২০শে অগ্রহাল, আক্ষসমাজের গণ্যমান্ত, ঠাকুরের কতিপদ্ধ আদ্ধবদ্ধ আসিয়া, বিবিধ ধর্ম
ংই ডিসেম্বর, শনিবার। প্রসঙ্গের পর ঠাকুরকে বলিলেন, 'বৈষ্ণুব ধর্মের ভাবভক্তি, দেখিতেছি,
বর্ত্তমান সমদ্ধে প্রায় সকল সম্প্রদাধের ভিতরেই প্রবেশ করিতেছে। আর তাতে জ্ঞানের দিকটা বেন
দিন নিবিদ্ধা বাইতেছে।'

ঠাকুর বলিলেন—"বৈষ্ণৰ ধর্ম্মের ভাবভক্তি হ'লে জ্ঞানের দিক্ কখনও নিবে বায় না। নাচাকোঁদা, কাল্লাকাটি, মাতামাতি করা—এ সকলকে ত আর ভাব বলে না। ভাব বড় সহজ্ঞ জিনিস নয়।"

একটি বাবু বলিলেন, "মহাশর! আমরা ত ও সবকেই ভাব বলি; ভাব তবে কি ?"
ঠাকুর বলিলেন—"ভাব ত ঢ়ের পরে। ভাবের অফুরমাত্র জন্মিলে যে সকল অবস্থা
দেখা যাবে, বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভা এইরূপ বলেছেন—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশৃষ্ঠ চা। আশাবন্ধসমূৎকণ্ঠা, নামগানে সদা কচিঃ॥ আসক্তিন্তদ্গুণাখ্যানে শ্রীভিন্তদ্বসভিন্থলে। ইত্যাদ্যোহমুভাবাঃ স্থাব্জাতভাবান্ধুরে জনে ॥"

ভাব জন্মিবার পূর্বেই এ সকল ত হওয়া চাই; মুখে 'ভাব ভাব' বল্লেই ত হবে না। ১। "ক্ষান্তি"—সকল বিষয়েই তার ধৈর্যা ও ক্ষমা পাক্ষে। নির্দা অপমান স্বজ্ঞাচারাদি বত চুর্ব্যবহারই তার প্রতি হউক না কেন, কিছুতেই তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত কর্জে পার্বে না। সর্বাদা কমাশীল হবে।

- ২। "সব্যর্থকালত্ম"—কে কখনও র্থা কালক্ষেপ কর্বে না; সর্বদাই আত্মার কল্যাপকর কিছু না কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে সময় অভিবাহিত কর্বে।
  - "বিরক্তি" সকল বিষয়েতেই তার বৈরাগ্য, বিষয়ে অনাসক্ত ভাব জন্মিবে।
  - 8। "মানশৃষ্যতা"—গর্ব্ব অভিমানাদি কিছুই তার থাক্বে না।
- ৫। "আশাবদ্ধসমূৎকণ্ঠা" ভগবৎকুপালাভ এবং নিজের অভিলষণীয়-বস্তুপ্রাপ্তি বিষয়ে একটা থুব দৃঢ় বিশ্বাস থাক্বে। ইফটবস্তুলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ববদাই একটা ব্যস্ততা থাক্বে।
- ৬। "নামগানে সদারুচিঃ"—ভগবানের নাম কার্ত্তনে সর্ববদাই অভিলাষ হবে, স্থানন্দ হবে।
- ৭। "আসক্তি স্তদ্গুণাখ্যানে"—ভগবানের গুণ কার্ত্তনে সর্ববদাই সে অমুরক্ত পাক্ষে।
- ৮। "প্রীতিশুৎসতিশ্বলে"—ভগবানের বসতি পলে, কেই কেই বলেন বিপ্রাহ প্রতিমা ও তীর্থাদিতে, আবার কেই কেই বলেন সমস্ত চরাচর বিশ্বক্রাণ্ডে, সর্ববভূতে—ভার প্রীতি ও ভালবাসা হবে।

"ইত্যাদয়োহমুভাবাঃ স্থ্যজ্জতিভাবাঙ্কুরে জনে"। ভাবের অঙ্কুরমাত্র যার জন্মেছে, এ সকল লক্ষণ পূর্বেবই তার হবে। ভাব কি একটা তামাসার কথা ? চক্ষের একটু জল পড়লেই ভাব হ'লো ?

> "আদৌ ব্রহ্মা ততঃ সাধুসক্ষোহথ ভদ্ধনক্রিয়া। ততেগহনর্থনিবৃত্তিঃ স্থাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদক্ষতি। সাধকানাময়ং প্রেল্প: প্রাত্তভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

সর্বপ্রথমেই শ্রাজা ; শাল্রে ও সদাচারে বিশ্বাস । শাল্র সদাচারে বিশ্বাস জন্মিলেই সাধুসজের অধিকার হয় । শাল্র সদাচারের অনুসরণ ক'রে, সাধুরা কিরূপ জীবন লাভ করেছেন, কি প্রকার শান্তিতে, আরামে, আনন্দে দিন বাপন কর্ছেন, এ ব্যাল্ড দেশে ভানে সাধুদের মত জীবন লাভ কর্তে একটা আকাত্ত্বশ হয়, আগ্রহ হয় । এ প্রকার

হ'লেই, ভখন ভজন ক্রিয়ার অমুষ্ঠান কর্তে কর্তে, সমস্ত অনর্থের নির্ভি হ'য়ে যার।
অস্তরে কোনও প্রকার অনিষ্টকর, প্রতিকৃল অবস্থাই আর থাকে না, ভজনেতে ক'রে
সমস্ত নফ্ট হ'য়ে যায়। এস্ব হ'য়ে গেলে তার পর ভাব। এই ভাবের পরে ভক্তি,
ভাব পর প্রেম। ভাব বৃক্ষ, ভক্তি পুজা, প্রেম অপক ফল। এ সকল বহুদুরের কথা।"
প্রায় শ্রুকস্পপুল্কাদি যে হয়, তাহা কি ভাব নয় ।"

ঠাকুর বলিলেন—"ওসব ভিতরের একটা অবস্থার বিকাশ বটে, কিন্তু অঞা কম্প হ'লেই তার এস্ব ভাব হয়েছে, এরূপ যে মনে কর্তে হবে, তার কোনও অর্থ নাই। কোন্ ভাব উপস্থিত হ'লে, চ'থের জল ঐ সময়ে কোন্ দিক্ দিয়ে, কি ভাবে পড়্বে, কোন্ ভাবের চ'থের জলের স্থাদ কিপ্রকার হবে, তা পর্যান্ত তন্ধ তন্ধ ক'রে শান্ত্রকর্তারা, ভক্তির দর্শনিশান্ত্রে মীমাংসা ক'রে গেছেন। অভ্যাসের দ্বারাপ্ত ত অনেকে অঞাকম্পপুলকাদি আয়ক্ত ক'রে থাকেন।"

# গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মহাপুরুষের লক্ষণ।

প্রশ্ন— "মহাশয় ! অনেকে বলেন, গুরুকরণ না হ'লে ধর্ম্মলাভ কবা যার না। এ বিষয়ে আপনার
মত কি 🕫

ঠাকুর বলিলেন—"মতামতের কথা আমি কিছু জানি না; বল্তেও পারি না। তবে আমি এ কথা নিশ্চয়রূপে জেনেছি যে, গুরু ব্যতীত ধর্ম কখনও লাভ হ'তে পারে না। সামায় একটা কিছু জান্তে হ'লে, সামায় একটু শিক্ষালাভ করতে হ'লে, গুরুর প্রায়োজন হয়; গুরুর ব্যতীত হবার যো নাই। আর সর্ববাপেক্ষা যে বিষয়টি ছুর্বেবাধ, গুরুর ব্যতীত জনায়াসে তা লাভ হবে, এ কখনও হয় না।"

প্রশ্ন - "পশু, পক্ষী, মহুয়া—সকলেরই ত কার্য্য দেখে শিক্ষালাভ হতেছে; সাধারণ ভাবে সকলেই ত শুকু, তবে বিশেষভাবে একজন মাহুয়কে ধরা কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিশেষভাবে একটি মানুষকেই ধর্তে হবে। একটি বিশেষ ব্যক্তিতে শুক্ত স্থাপন কর্তে পারলেই প্রকৃত গুরু লাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থই শুরুমুর হ'রে বায়। একপটি হ'লে সাধারণ গুরুভাব আর পাকে না।"

প্রায়-"কিয়াগ অবস্থার লোককে শুরু করতে হয় ?"

ঠাজুন—"বাঁতে ভগবানের চিৎ শক্তির বিলাস হয়, বাঁতে তাঁর জ্ঞান শক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই শুক্ল। শুক্ল অন্ত কেহ হ'তে পারে না। মহাপুক্লবেরাই শুক্ল।" প্রার—"আমাদের ত অন্তর্দ্ধি নাই, বাহিরের কি কি লক্ষণ দ্বারা আমরা মহাপুরুষদ্বের বৃথিতে পারিব ?"

ঠাকুব বলিলেন—"সাধারণতঃ এই পাঁচটি লক্ষণ দ্বারা মহাপুরুষদের চেনা যায়।—

প্রথমতঃ—মহাপুরুষেরা কখনও আত্মপ্রশংসা করেন না; কার্য্যদারা বা অন্য কোন প্রকারেও নিজেকে বড় ব'লে জানান্ না।

षिতীয়তঃ - মহাপুরুষেরা কখনও পরনিন্দা করেন না।

তৃতীয়তঃ – মহাপুরুষেরা কখনও বুথা সময় নম্ভ করেন না; আত্মার ক্ল্যাণকর, কোনও একটা অনুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।

চতুর্থতঃ—মহাপুরুষেরা সর্বজীবে দয়া করেন: মনুষ্য, পশু, পক্ষা, কাট, পতঙ্গ, এমন কি, বৃক্ষলতার পর্য্যস্ত চু:খে সহামুভূতি করেন; অন্যের সমস্ত অবস্থা নিজের ব'লে অমুভব করেন; কাহারই একটা উদ্বেগের কারণ হন না।

পঞ্চমতঃ — মহাপুরুষেরা সর্ববদাই সম্ভুষ্ট থাকেন; কখনও কোনও কারণে চঞ্চল হন না।"

# মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান।

এ দকল কথা শেষ হইতে ইইতেই, ব্রাহ্মধর্মের আদর্শমূর্ত্তি প্রাতঃশ্বরণীয় ধার্ম্মিকপ্রবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশান্দ্রনারে, তাঁহার অন্থগত দেবক প্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশর, ঠাকুরের নিকটে আদিরা উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশর, ঠাকুরের কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া বিলবেন—"মহর্ষি অস্থাই, কালে ভাল শোনেন না, দৃষ্টিশক্তিও খুব কমিয়া গিয়াছে; আপনি কলিকাতার আছেন তানিরা, আপনাকে দেবিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া, আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তাঁর কতকগুলি কথা, আপনাকে তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন।" শাস্ত্রী মহাশরের কথা শেষ হইতে না হইতেই, ঠাকুর মহর্ষিকে উদ্দেশ করিয়া, করজোড়ে নমস্কার করিতে করিতে বলিলেন— "আমার পরম সোভাগ্য যে, ভিনি আমাকে শ্মরণ করেছেন। আমি তাঁকে দর্শনি কর্তে যাব। কখন গোলে তাঁকে দর্শনের স্থাবিধা হবে হ্"

শাল্রী মহাশর বেলা তিনটা ছইতে পাঁচটার মধ্যে সমর নির্দেশ করিলেন। ঠাকুরও ঐ,সমরেই তথার উপস্থিত ছইবেন বলিলেন। শাল্রী মহাশর সন্ধ্যার সময় চলিরা গেলেন। আমাদেরও সন্ধ্যাকীর্ত্তন আরম্ভ ছইল।

# মহর্ষির সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎকার—মহর্ষির ভাব ও উপদেশ।

আজ গুরুজাতারা, ঠাকুরের সঙ্গে মহর্ষিকে দর্শন করিতে যাইবেন, সকলেরই মনে কড ২০ অগ্রহারণ, আনন্দ! আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিরা, অত্যন্ত বিমর্ব ভাবে ঠাকুরের রিবিরঃ; নিকটে নিজ আসনে বসিয়া, ভাবিতে লাগিলাম—"আমার ভাগ্যে বৃবি ৬ই ভিসেবর। মহর্ষির দর্শন ঘটিবে না! যে সময়ে সকলে মহর্ষির নিকট যাইবেন, আমার তথন আহারের সময়। একদিন উপবাস কবিয়া থাকিতে আমি কোন কট্টই মনে করি না, কিন্তু আহার ত আমার শুধু আহার নয়! উহা ঠাকুবের আদেশমত, আমার সাধনপ্রশালীর অন্তর্গক একটি বিশেব নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ কবিলে, ঠাকুর কি অসক্তই হইবেন না? ঠাকুরকে এ বিষয়ে কিছু জিঞাসা কবিতেও আমার সাহস হয় না। এখন কি করি ?" এই প্রকাব ভাবিয়া, ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া বহিলাম।

ঠাকুরের নিম্নতি পাঠ শেষ হইলে, এগারটার সময় আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন— "কি, আজ তুমি কি কর্বে ? রামা না ক'রে একমুঠো প্রসাদ পেয়ে নিলে হয় না ?"

আমি ওনিয়া খুব আনন্দিত হইয়া বলিলাম, "আমি কথনও মংবিকে দৰ্শন করি নাই, যেতে বড়ইছেন হয়।"

ঠাকুব---"তা হ'লে প্রসাদই তু'টা পেয়ে নিও।"

আমার স্থ্যিমত ব্যবস্থা ঠাকুর নিজ হইতেই কবিলেন দেখিয়া, আনন্দে আমার কালা আসিল। যথাসময়ে প্রসাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

আব্দ রবিবার। ক্ল্ল, কলেজ, আদানতাদি বন্ধ বলিয়া, অনেক শুক্জাতা আদিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা ছ'টাব পব, তেব চৌদ্ধজন শুক্জাতা, ঠাকুবের সঙ্গে চলিলেন। প্রান্ধ তিন্টার সমর আমবা পার্কস্থীটে মহবির ভবনে পহছিলাম। দেখিলাম, মহবির জ্যেষ্ঠপুত্র শীব্দ বিজেলনাথ ঠাকুর মহাশর, সন্মুখেব হল্মরে রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই, খুব আদর করিয়া, মরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। এবং মহবিকে, সশিয়ে ঠাকুরের আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। মহবি ঐ সমর ময়াবয়ার ছিলেন বলিয়া, আট দশ মিনিট কাল নীচের মরেই আমাদিগকে অপেকা করিতে হইল। বাক্ত্র্পুত্তি হওয়া মাত্রেই, মহবি সকলকে উপরে ঘাইতে সংবাদ দিলেন, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা সকলেই যাইয়া মহবির নিকটে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম, প্রাকাশ্ত হল্বরের মধাস্থলে একথানা 'ইন্সি-চেরারে' মহর্বি অন্ধ-শরান অবস্থার রহিরাছেন। দক্ষিণে ও বামে ছু'থানা চেরার রহিরাছে এবং তাহারই নিকটে ছু'থানা কলা বেঞ্চ এমন তাবে রাধা হইরাছে বে, তাহাতে বনির। সকলেই মহর্বিকে দর্শন করিতে পারেন। ঠাকুর ছুই বৈক্ষের মধাস্থলে ধাইরা নমবার করিরা, মহর্বির চরপ্রর মধাস্থলে ধাইরা নমবার করিরা, মহর্বির চরপ্রর মধাস্থলে

ত বটেই ! তবে দে বে পাঠশালার ছেলেদের গুরুষশারের মত ! ক, থ শিথ্তে হ'লে প্রথম ধেমন ছেলেদের গুরুষশারের নিকটে শিথ্তে হয়, পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়ে, ঐ গুরুষশারেরও গুরুর উপযুক্ত হয় । এখন পাঠশালার গুরুষশায়কে গুরুর বল্লে যেমন হয়, তোমার বলাও ঠিক সেইয়পই হচ্ছে।" ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন । মহর্ষি এই প্রকার নানা কথা ভূলিয়া, ঠাকুরের প্রশংসা ও শ্বতিবাদ করিতে লাগিলেন । ঠাকুর তখন গাত্রোখান করিয়া, মহর্ষির চরণ্
দ্বর করিয়া, বলিলেন—

"আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।"

মহর্ষি প্রতিনমন্তার করিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে আশীর্কাদ কর্তে পারি না, আমি তোমাকে শ্রহা করি। তোমার ব্যবহৃত্তক।"

স্থামরাও সকলে একে একে মহর্ষির চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করতঃ বাসার ফিবিতে প্রস্তুত হইলাম। মহর্ষি পুব ছাষ্টান্তঃকরণে আমাদিগকে আশীর্কাদ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের মলল হবে, গোঁসাইকে তোমরা কথনও ছেড়ো না, ইনি তোমাদের সকলকে অনস্তু উন্নতির পথে নিম্নে ঘাবেন।"

মহর্ষির নিকট হইতে বাহির হইবার পরেই, গুরুত্রাতা জীচরণ বাবু, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুনেছি সন্গুরুর কুপা না হ'লে এরকম অবস্থা থোলে না। মহর্ষির এ অবস্থা কির্নেপ হ'ল ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মহর্ষির উপর সদ্গুরুর কুপা হয় নাই, কে বল্লে ?"

# জীবৃন্দাবনে মহাপ্রভু। মহর্ষির প্রতি গুরুক্পা। সগর্ভ ও বিগর্ভ সমাধি।

• আমরা ঠাকুরের সঙ্গে, সিটি কলেজের 'প্রিন্সিপ্যান' শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দন্ত মহাশরের শুরু, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দেন মহাশরের খার্মার প্রছিলাম। নবীন বাবু, অতি আগ্রহের সহিত আমাদিগকে বসাইরা, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম আপনার সহিত নাকি মহাপ্রভুর শ্রীরুন্দাবনে সাক্ষাৎ হইরাছিল ? তিনি কি বণিয়াছিলেন, অন্তগ্রহ করিরা বলিগে বিশেষ স্থাই ইইব।"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তার দর্শন পেরে প্রথম আমার বাক্যক্ষুরণ হ'ল না, চরণতলে প'ড়ে কেবল কাঁদ্তে লাগ্লাম। কিছুক্ষণ পরে মনের আবেগ একটু শিথিল হ'লে, বল্লাম—'ঠাকুর, বড় ঘুরেছি।' তিনি বল্লেন, 'তোদের কুলেরই ত এই ধরম।' আমি বল্লাম—'দেব, দয়া ক'রে পুনরায় প্রকাশ হ'রে, কলির মলিন জীব সকলকে উদ্ধার করুন।' তিনি বল্লেন—'প্রকাশ হ'লে কে আর আমাকে এখন বিশাস কর্বে। তিন বল্লেন—'প্রকাশ হ'লে কে বার আমাকে এখন বিশাস কর্বে। তিন রল্লেন—'প্রকাশ জারও কত কি বল্লেন।"

ঠাকুর তৎপরে নবীন বার্কে বলিলেন—"আমার যেন মনে হয়, তাঁকে সে ভাবে দরদ করবার তেমন কেহ ছিল না; থাক্লে আরও কিছুদিন তিনি থাক্তেন।"

নবীন বাবুর সহিত ঠাকুরের আরও মহাপ্রভূসখদ্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সন্ধার পর আমরা বাসার প্রছিলাম।

রাত্রিতে ধুব সন্ধীর্কন হইল, মহর্ষির সম্বন্ধে আজ অনেক কথাবার্তা হইল। নগেন্দ্র বাব্ব প্রশ্নে ঠাকুর বলিলেন,— "মহর্ষি যখন হিমালয়েতে সাধন কর্তেন, তখন একদিন একটি হিমালয়- পর্বতিনিবাসী মহাপুরুষ, দৃষ্টিদ্বারা মহর্ষির ভিতরে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। মহাপুরুষরে কুপার পর হ'তেই, মহর্ষির অবস্থা খলে গেছে, ভগবদ্যানে মহর্ষির সমাধি হয়।"

প্রশ্ন--"ভগবৎ খ্যান ব্যতীতও সমাধি হয় কি ?"

ঠাকুণ—"সমাধি তুই প্রকার। সগর্ভ ও বিগর্ভ। বায়ুনোধ পূর্বক শরীর দ্বির বেখে যে সমাধি হয়, সে বিগর্জ সমাধি; তাতে কোন উপকাবই হয় না। বাজিকরেরাও কুস্কক ক'রে ঐ প্রকার সমাধি করে। ধর্ম কর্ম্মের সহিত ওর কোনও সম্বন্ধই নাই। যোগবাশিষ্ঠে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। একদিন বশিষ্ঠ দেব রামচন্দ্রকে নিয়ে, একটি নির্ম্কেন দ্বানে উপস্থিত হ'য়ে, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটি পাকা কুঠুরী পেলেন; উহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে রামচন্দ্রকে দেখালেন, একটি লোক শৃন্তে অবস্থান কর্ছে। বশিষ্ঠদেব তার চৈতক্ত সঞ্চার কর্বামাত্রই, সে তিনপাক যুরে, তানা না-না-না ক'রে হাত পেতে—'মহারাজ! রূপিয়া দেও' প্রার্থনা কর্ল। বহুকাল পূর্বেব, সে অর্থ প্রত্যাশায়, কুম্বন্ধ বোগে সমাধিস্থ হ'য়ে, শৃন্তে কি প্রকারে অবস্থান কর্তে হয়, তাই দেখাচ্ছিল। কোনও প্রকারে নিরমের ব্যতিক্রম ঘটায়, তার কুম্বন্ধ আর ছুট্ল না। রাজার রাজন্থ গেল, বাড়ী অরণ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু তার ঐ সমাধি আর ভাঙ্গল না। বশিষ্ঠদেব তার জ্ঞান সঞ্চার কর্বামাত্রই, পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে, সে সেই রাজাকে অনুমান ক'রে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট 'রূপিয়া দেও' প্রার্থনা কর্ল। মুল্রা ক'রে, কুম্বন্ধ ক'রে, হঠযোগের নানা প্রকার প্রশালী ক'রে বে সমাধি হয় তা কিছুই নয়। ভগবৎ চিন্তার সহিত বে সমাধি, তা-ই প্রক্ত কমাধি।

বাঁরা ভগবানের সঙ্গে যোগ আকাজনা করেন, সকল প্রকার ঐশ্বর্য বা শক্তিকেই তাঁরা নিভাস্ত অনর্থ মনে ক'রে ত্যাগ করেন। সমস্ত ঐশ্বর্য দাসীর মত সর্ববদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাই চলে, কিন্তু তাঁরা একবার ফিরেও সে দিকে চান না। বথার্থ যোগ লাক্ত্র কর্মে হ'লে, বীর্য্য ধারণ কর্তে হয়। সত্য কথা না বল্লে, বীর্য্য ধারণ হয় না। সত্য কথা বল্তে হ'লে বাক্য সংখন কর্তে হয়। প্রায় মৌনই হ'তে হয়। আজকাল রাজযোগ বড়ই কঠিন। এতে কৃতকার্য্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভক্তিযোগই এ সময়ের উপযোগী, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কিছুই হবার যো নাই।"

# সমস্ত অবতার-পূর্ণভগবান্। আনুষঙ্গিক প্রশ্ন।

আদ্র অবতারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"কোন কোন সময়ে বিশেষ বিশেষ বিশেষ বিশেষ বিশেষ বিশেষ বিশেষ কার্য্য করে দেখা যায়, তাহাই অবতার। ঐ কার্য্যটি শেষ হ'য়ে গোলেই, ঐ ব্যক্তিতে ঐ শক্তি আর থাকে না। তখন আর সে অবতারও নয়। যেমন 'পরশুরাম' বিশেষ একটা সময়ের জন্ম অবতার। আবার যাবজ্জাবন অবতারও পাকে, যেমন 'রামচন্দ্র'। অংশ, কলা, আবির্ভাব, আবেশাদি বহুপ্রকার অবতার আছে। অবতার সর্ববদাই পূর্ণ, কারণ ভগবৎশক্তির প্রকাশই অবতার। ভগবান সর্ববদাই পূর্ণ। তবে তাঁর অংশ, অংশাংশ ইত্যাদি বল্বার তাৎপর্য্য এই যে, কোথাও জ্ঞানের কার্য্য. বীর্ষ্যের কার্য্য, কোথাও বা ভক্তির কার্য্যই দেখা যায়। ভগবান যে কার্য্যে যতটুকু শক্তিপ্রকাশ করা আবশ্যক ব্যেন, ততটুকুই মাত্র করেন, তাই ব'লে অগ্রশক্তি তাতে নাই, বলা ঠিকু নয়। পূর্ণ মাত্রায়ই আছে, প্রকাশ করেন না মাত্র। এক মৃহুর্ত্বের জন্মও বদি কোন ক্ষেত্রে ভগবৎ শক্তির আবেশ হয়, তথায় পূর্ণ শক্তিই র'য়েছে বুঝ্তে হবে। ভগবান কোথাও অপূর্ণ নন্, সর্বত্র সকল অবস্থায়ই পূর্ণ। অবতার সমস্তই পূর্ণ, যতটুকু প্রকাশ তডটুকুই লোকে জানে মাত্র।"

সাকার ধ্যানে ভগবানকে লাভ করা যার, না নিরাকার ধ্যানে ? কোনু মত ঠিক জিজ্ঞাসা করার, ঠাকুর বলিলেন—"মত একটা কিছু নয়। ওসব মতামতে হয় না। সাকার ধ্যানই কর, আর নিরাকার ধ্যানই কর, যা-ই কর, কিছুতেই ভগবানকে লাভ করা যায় না। তিনি স্বপ্রকাশ, নিজে দয়া ক'বে যখন প্রকাশ হন, তখনই তাঁকে জানা যায়। চিত্ত ভঙ্ক না হ'লে, তাঁর প্রকাশ ধরা যায় না। সাধন ভজন যাই কর না কেন, আগে চিত্ত ভঙ্কিটি চাই; চিত্ত করে।"

শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্থকালস্থায়ী কি উপারে রাখা যায় জিজ্ঞালা করার, ঠাকুর বলিলেন—
শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্থকালস্থায়ী রাখ্তে হ'লে, আহারের পরিমাণ ও সাক্ষিতিক

রাখ তে হয় । বার্যাধারণই মূল, কিন্তু ঐ নিয়ম তু'টির রক্ষা না হ'লে, বীর্যাধারণও ঠিক মত হয় না । পূর্বের যোগী ঋষিদের সকলেরই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁরা কখনও ঐ নিয়ম তু'টির অস্থাপা কর্মতেন না ।"

# काली घाटि काली मर्नन---- उमामो माधू मर्नन---स्थान कता विषय उथारमा ।

আজ ঠাকুর, আমাদের সকলকে লইরা, কালীখাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কালী-মন্দিরে গেলাকের খুব ভিড় ছিল। ঠাকুরকে পাণ্ডারা খুব আগ্রহ ও বছের সহিত ভিডরে লইরা গেলেন—সঙ্গে মাত্র আমরাই রহিলাম। কোন প্রকাব অম্ববিধাই হইল না। কালীকে মালা ও ডালী দিয়া, নমস্কার কবিতে করিতে, করজোড়ে অম্পূর্ণ নয়নে, ঠাকুর বধন 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তথন ঠাকুরের আধ কাল্লাখরে আমাদেবও প্রাণ কান্দিরা উঠিল। কালীর নির্দ্ধান্য মন্তকে ধারণ করিয়া, ঠাকুরের আপাদমন্তক পর্থর্ কালিতে লাগিল। ঠাকুর এদিকে ভদিকে চলিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিলেন, আমরা অভি সাবধানে ঠাকুরকে বাহিবে লইরা আদিলাম। দলে দলে লোক আসিয়া, ঠাকুরের চরণধূলি লইতে লাগিল, লোকের ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুবকে লইলা আমরা রাজ্ঞার আসিলাম। একটু চলিয়াই, ঠাকুর একটি 'রকে' বিসরা পড়িলেন। এবং বলিলেন—"জগলাথের ক্রপের সহিত, এই কালীর ক্রপের সাদৃশ্য আছে, মা'র কত দয়া! সকলকেই মা দয়া কর্ছেন।"

কালীর মাহাজ্য বলিতে বলিতে, ঠাকুর ভাবাবেশে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সমরে, একটি বৃদ্ধা কালালিনী আদিয়া, ঠাকুবকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বাবা! আজ আমাব জয় সার্থক! আর আমার কিছু নাই; একটি পর্না মাত্র আছে, এইটিই তৃমি দয়া ক'রে নেও," এই বলিয়া বৃদ্ধী পর্নাটি ঠাকুরের সমূপে রাখিলেন। ঠাকুর খুব আগ্রহেব সহিত উহা হাতে লইয়া, মন্তকে কিছুলেণ ধারণ করিয়া রহিলেন, পরে মহেক্র বাবুর হাতে দিলেন। পাছে না নেন, তাই বলিলেন—"অ্যাচিত দান অন্ত্রাজ্ব করতে নাই, এই পর্মাটি আপনার কন্সাকে দিবেন।" মহেক্র বাবু যত্ন করিয়া রাখিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াই, ঠাকুর অকক্ষাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি বটগাছের ধারে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কয়েকটি সন্ন্যাদী, আপন আপন আদনে বদিয়া, ধূনি তাপিতে ছিলেন। একটি সৌমামূর্ত্তি, ভক্ষাবৃত্তাল, ভক্ষনানন্দী সন্ন্যাদীকে, ঠাকুর নমন্বার করিয়া করেকটি টাকা দেবার্থে দিয়া বলিকেন—"এক্সন্ত ভগ্যবান আজ আমাকে এখানে এনেছেন।"

ঠাকুর, আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার সমরেই, করেকটি টাকা সলে করিয়া আনিয়ছিলেন। সন্মানীদের জিল্ঞানা করার জানা গেল, তাঁহালের অঘাচক বুদ্ধি, গুইদিন একেবাহের আহার স্কুটে নাই। সন্ধানীটির প্রভাবে ঐ স্থানটি যেন অস্ত প্রকার হইরা রহিয়াছে। উদাস ভাবের সঙ্গে আননদ ঐ স্থানে প্রছিবামাত্রই আমাদের কারও কারও পরিকার অম্বত্তর হইতে লাগিল। অন্ধ সমন্ধ ওধানে বিসন্ধাই, ঠাকুর বাসার বাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের শরীর অম্বৃত্ত হইরা পড়িল। জর হইল। অবিলয়ে গাড়ী করিয়া, আমরা তাঁহাকে লইয়া, বাসার প্রছিলাম। নির্মিত সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পর ঠাকুর হুত্ত হুইলেন। অধিক রাত্রিতে কথার কথার বলিলেন, "ভাবাবেশে থাক্লে অথবা অস্থামনন্দ্র থাক্লে, কথনও তাকে স্পার্শ কর্তে নাই। স্পার্শ কর্তে হুইলে, তিনবার ডেকে, তাকে জানায়ে, স্পার্শ কর্তে হয়। এখনও অনেক স্থলে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। হঠাৎ কেহ স্পার্শ কর্লে, তার সমস্তগুলি ভাব, দেহে সঞ্চার হয়। শরীরটি আগাগোড়া যেন স্ক্রণলে যায়। এই নিয়ম, সাধারণের জানা নাই ব'লে অনেক সময় অনেক উৎপাতে পড়তে হয়।"

# রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের আকাজ্ঞা ও অনুরোধ।

কলিকাতার স্থবিখ্যাত দাননীল, বিপুল ধনাধিপতি কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশরের অমুরোধে, জ্রীযুক্ত রামকুমার বিভাবত্ব মহাশয়, অভ বেলা হুইটার সময় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বলিতে গাগিলেন "কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় প্রতিমাসে সহস্র সহস্র টাকা ধর্মার্থে দান করিতেছেন। উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করিয়া, তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। আপনার সম্বন্ধে, তিনি অনেক কথা লোকমুথে শুনিয়া, অতাস্ত আফ্লাদিত হইয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিবার জন্ত তাঁর বড়ই আগ্রহ জন্মিয়াছে। আপনার নির্দিষ্ট আয় কিছুই নাই, অথচ অনেক সম্বান্ত ভক্তসন্তানেবা, বাড়ী ঘর ত্যাগ কবিয়া, ধর্মালাভ আকাজ্বয়, আপনার আশ্রম লইয়া, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন; আকাশর্ভির উপরহ আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর। তাই ঠাকুর মহাশয়, আপনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়া, এই বিষয় জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহাব একান্ত আকাজ্বলা একলক্ষ টাকা আপনাকে জিনি উৎসর্গ করেন, এবং ধর্মার্থে আপনার ইচ্ছামত তাহা ব্যায়ত হয়। আপনাব অবসর মত, অমুগ্রহ করিয়া, একবার যদি তাঁহার বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রান্থ আপনাকে জানাইয়া, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ টাকা আপনার হাতে অর্পণ করেন। এথানে আগস্তুক লোকের সমাগম সংবাদ এবং যাহারা সর্ব্বদা আছেন, তাঁহারা কিরূপ অবস্থার লোক আর কি প্রকার জভাবে থাকিয়াও তাহারা সম্বন্ধ তাহারা সর্ব্বদা আছেন, তাঁহারা কিরূপ অবস্থার লোক আর কি প্রকার জভাবে থাকিয়াও তাহারা সম্বন্ধ তাহারা স্থ্যাদি তিনি বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন।"

বিষ্যারত্ম মহাশরের কথা শুনিয়া, ঠাকুরের চক্ষে জল আগিল; মুখটি ফীত ও আরক্ত হইরা উঠিল; ঠাকুর করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়া, বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর মহালয়কে বলিবেন — স্মামার এখানে যা যথার্থ প্রয়োজন, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে, ভগবান তা প্রতিদিন দিয়ে খাকেন। একটি কাণাকড়িরও অভাব রাখেন না, তাঁরই দ্বারে দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়ে, তাঁর নাম নিয়ে, বেন প'ড়ে থাক্তে পারি, এই আশীর্বাদ কর্তে বল্বেন, ভিনি ঐ টাকা ধর্মার্থে বথায় ইচ্ছা দিতে পারেন। আমি ভা গ্রহণ কর্লে, আমার বিশেষ অনিষ্ট হ'বে মনে করি। বড়লোকের বাড়ী যে'তে আমার ভয় হয়।"

বিষ্ণারত্ম মহাশর, আর এই কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বহিলেন, পরে চলিয়া গেলেন। কালীয়্বঞ্চ ঠাকুর মহাশয়, বছ সাধুকেই মাসিক বৃত্তি প্রদান কবিতেছেন। বিভা-রত্ম মহাশয়ও খুব সম্ভাবে এই কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

### ছোট দাদার সেবা—ঠাকুরের অঞ্চ।

আমরা কলিকাতা প্রছিতেই ধারভাকা হইতে পত্র আসিল, শান্তির্ধা তথার অতিশর পীড়িতা, দাউজীও রক্ত আমাশ্র রোগে খুব ভূগিতেছেন। ঠাকুর এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই, যোগীজীবনকে তথার পাঠাইরা, শান্তির্ধাকে এথানে আনাইরাছেন। শান্তির্ধা করদিন বৃন্দার্বন বাব্র বাড়ীতে থাকিয়া, এথানে আসিয়াছেন। এখন প্রবণ ক্ষরে ও পেটের অহথে তিনি মবণাপয়া, এখানে সেবা ভুগ্রা করিবার কেহই নাই। আমরা সকলেই তাঁহার অবস্থা দেখিরা, অত্যক্ত ছুঃধিত ও ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু কি করিব। সাংসাবিক আরাম আনন্দ, রথভোগ, বিষময় জ্ঞান কবিরা, ভুধু ঠাকুবের অম্ভময় সক্ষণাভেই আমবা মুগ্ধ হইয়া বহিয়াছি। এখানে রোগীর উৎপাত ঘাড়ে লইয়া, বিঠা মূত্র ঘাঁটিতে ভাল লাগিবে কেন প স্থতবাং আমবা অনেকেই রোগী হইতে তফাৎ থাকিয়া, রোগীর সেবা শুশ্রামা সর্বাত্রে প্রান্ধেন, এই প্রকার কর্ত্ববা বৃদ্ধির উপদেশই একে অন্তকে দিতেছি মাত্র। এদিকে শান্তিস্থাব অবহাও ক্রমশংই থাবাপ হচয়া পড়িতেছে।

ছোট দাদা কলিকাতার থাকির। এম, এ, ও আহন পড়িতেছেন। উাহাব অবসর বড়ই কম , তথাপি ঠাকুরেব সঞ্চলাতের লোভ ত্যাগ করিতে না পাবিয়া, ঝামাপুকুব হইতে অন্ততঃ কিছু সমরেব জন্তও আসিরা, প্রত্যাহ ঠাকুরকে দর্শন করিরা যাইতেন। শান্তিস্থাব অবহা দেখিরা উাহার প্রাণ কাঁদিরা উঠিল, তিনি সকল দিকের প্রয়োজন, এমন কি ঠাকুরেব সঙ্গণাতের আকাজ্ঞা পর্যায় একেবারে বিসর্জন দিরা, অসামান্ত ধৈর্যা সহকারে, প্রায় অর্থাকিন্তা, উৎকটপীড়িতা শান্তিস্থার সেবার একটানা নিযুক্ত রহিলেন। সন্তইচিত্তে বিকারী বোগীব বিষম উৎপাতে স্থির থাকিরা সেবা গুল্লারা করিতেছেন এবং নির্বিকার ভাবে বিষ্ঠা মৃত্র বিমি ছই হাতে পরিকার করিতেছেন দেখিরা গুল্লাতারা সকলেই খুব সম্ভই হইলেন। ঠাকুর সর্বাদাই পার্থবর্ত্তী বরে থাকিরা, শান্তিস্থার সমস্ত অবহা লক্ষ্য করিরা থাকেন। আল প্রস্যাজন্ম, ছোটদাদার সেবা-পারিপাট্য বিষয়ে কথা তুলিরা, কান্দিরা ফেলিলেন এবং বলিলেন,—"বথার্থ মারের মত দরদ্ ক'রে, রোগীর প্রাণে বা চায় সেটি বুবে, সেবা শুল্পমা করুতে

সারদাই পারেন। ওঁর স্পর্শে প্রাণ শীতল হ'রে যায়। এক ঘটা জল যে সারদা দেন, ভাতেও যেন সমস্তটি প্রাণ ঢেলে দেন। সেবা অনেকেই করেন বটে, কিন্তু এমনটি আর দেখা যায় না।"

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গদগদ ভাবে, ছোট দাদার সেবাকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ভানিয়া, আমার নিজ জীবনে ধিক্কার আসিল। ভাবিলাম, হার, কবে এমন দিন আসিবে বে, ঠাকুর আমার সেবা দেখিয়াও এই প্রকার আনন্দ করিবেন। এত কাল এত সাধন ভজন করিয়া এবং ঠাকুরের সেবা ভশ্রমা করিয়া তাঁর যে প্রসন্ধতা লাভ কবিতে পারিলাম না, ছুই পাঁচ দিন একটা রোগীর একট্র সেবা করিয়া, অনায়াসে ছোট দাদা ঠাকুরের সেই প্রসন্ধতা লাভ করিলেন। সকলই অদৃষ্টে করে!

এই সময় ঠাকুর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন—"স্বার্থ ও অভিমান নিয়ে যে সেবা সে এক প্রকার। দরদের সেবাই প্রকৃত সেবা। সেটি কি আর চেষ্টায় হয়, না যার তার হয় ?" শান্তিস্থার সেবাকালে, ঠাকুরের ক্লপা বিষয়ে ছোট দাদা তাঁর ডায়েবীতে যাহা লিখিয়া বাধিয়াছেন,

সাজিরবার দেবাবালে, সাসুদ্রর স্থানাবার হিল্প বাবা তার ভারে বাতে বাব ভারার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ছ' হাতে বমি কাচাইতে কাচাইতে (পবিষ্কার করিতে করিতে), গুরাক দিতে দিতে, শুরুজীর সাহাব্য চাছিলাম, শুরুজীর রূপায়—তাঁরই নামের শুণে, কিঞ্চিৎ হইল। হার ! হার ! নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই। একটু সামান্ত সেবা কবিতে হইলেও শুরুজীর সাহাব্য দরকার \* \* \*। শুরুজীর অতিস্থান্দর উজ্জন মৃত্তি হালিমধ্যে প্রকাশিত হইল, \* \* \* \* \* • \*। শুরুজী আমার দিকে একদেই চাহিরা আছেন। নিমেষশুন্ত নরনে। \* \* আমি উহা এড়াইতে প্ররাস পাইলাম।"

### ঠাকুরের বিরক্তি।

ছোট দাদা ও কুঞ্জ বাবু রাত্রিতে ঠাকুবের পদসেবা করিয়া থাকেন। একদিন নির্দিষ্ট সময়ে.
উহারা ঠাকুরের পদসেবায় যাইতে উন্তোগ করিতেছেন, মহেন্দ্র বাবু উহাদের
বললেন, "আমার মাথাটা টিপে দেও।" উহারা ভিতরে ভিতরে একটু
বিরক্ত হইরা, বাস্ততার সহিত, তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র বাবুর মাথা টিপিরা দিয়া, উঠিলেন। মহেন্দ্র বাবু
ভূপ্তিলাভ করিলেন না। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, উহারা যেমন ঠাকুরের পদসেবাব উন্তোগ
করিলেন, ঠাকুর খুব বিরক্তির সহিত ধমক্ দিয়া বলিলেন—"যাও, যাও, পা আর টিপ্তে হবে না,
ভারে থাক গিয়ে। স'রে যাও।"

উহারা মহেন্দ্র বাবুর নিকট ফ্রেটির এই ফল ব্রিয়া, লক্ষায় ও ভয়ে নির্বাক্ হইরা সরিরা পড়িলেন। কারও ক্লেন্সে উদাসীন থাকিয়া বা কারও প্রয়োজন অগ্রাহ্ম করিয়া, ঠাকুরের দেবায় গেলে, প্রায় সর্বাহাই আমরা ঠাকুরের এ প্রকার বিয়ক্তি ভাব দেখি।

#### ভিতরে ত্রিভঙ্গ।

ঠাকুর, দিবারাত্রি ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া নিয়মপূর্ব্বক থাকাতে, আমাদেরও দৈনিক কার্যাঞ্জলি নিয়মিত 
হইয়া আসিয়াছে। সমস্তটি দিন কি প্রকারে যে চলিয়া যায়, ব্রিতে পারি 
না) সারাদিনে ঠাকুরের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া একটা কথা বলিবারও কেহ 
অবসর পায় না। রাত্রিতে আহারের পর, ঠাকুর কিছুকালের জন্ত, শিল্পবর্গের সঙ্গে, তাহাদেরই মত 
ইইয়া পিয়া, হাসি গয়ে রাত্রি প্রায় বারটা পর্যান্ত অতিবাহিত করেন। আর আর দিনের মত আলও, 
শ্রীমৃক্ত কুঞ্জবিহারী শুহ মহাশয় ও ছোট দাদা ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর নানা কথা 
ভুলিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে গয় করিতে লাগিলেন। তথন অবসব ব্রিয়া ছোট দাদা ঠাকুরকে বলিলেন, 
"একদিন স্বপ্রে দেখিলাম, দশকুলা ভগবতী আমার ভিতবে প্রবেশ করিয়া, একেবারে মিলাইয়া 
গেলেন। তথন একটা অসীম শক্তি অম্বতৰ করিলাম—ইহা কি সত্য ?"

ঠাকুর বাললেন—"ওহে বাপু, এসব স্বপ্ন কি আর স্বপ্ন ! এক ত্রিভঙ্গ আমার ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমাকে ত্রিভুবন খুরাচেছন। বা'র হ'তে চেটটা ক'রে, তিনিও স্বার পার্ছেন না, (হাত দিয়া উভয় পার্খ দেখাইয়া,) এদিকে ওদিকে খুরে খুরে ঠেকে যাচেছন। আর ভোমার ভিতরে দশভঙ্গ ক্রেমে টের পাবে।"

ঠাকুর অন্ত এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"আমার নামের অর্থ ঘুবে বেড়ান।" ক্লক্ষের বিষ্ণয় অর্থাৎ ক্লক্ষের ঘুরে বেড়ান। চাকুরের কথার তাৎপর্য্য ইহাই কি না, স্থানি না।

স্বপ্ন-বিষয়ে কথা। ঠাকুরের রোগীর জন্ম সহামুভূতি ও চিকিৎসা।

নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখা বিষয়ে প্রশ্ন করার, ঠাকুর বলিলেন—"অনেক সময় স্বপ্নেই মাসুবের
চরিত্রের পরীকা হয়। স্বপ্নে যথন দেখুবে নানাপ্রকার প্রলোজনে
প'ড়েও চিন্ত স্থির আছে, কোনও দিকে বিচ্লত হচেছ না, তখনই
ঠিক। আর স্বপ্নে মানসিক একটু চঞ্চলতা হ'লেই বুঝ্বে, ভিতরের ছুর্বলতা যায় নাই।
শুরুসম্পর্কে অথবা দেবতাসম্পর্কে যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, তা সন্যু ব'লে জান্বে। গুরু
ভিতরে অসংলগ্ন যা কিছু মনে হয়, তারও একটা তাৎপর্য্য থাকে। ভাল স্বপ্ন দেখা,
ক্রন্টা মহা সৌভাগোরে বিষয়। বহুকাল সাধন ভক্ষন ক'রে যে সব অবস্থা আয়ন্ত করা
কঠিন হয়, এক মিনিটের স্বপ্নে, তা অনায়াসে লাভ হ'ল দেখা গিয়েছে। স্বামি যখন
ভাক্তার কর্তান্, শক্ত রোগীদের জন্ম চিন্তা হ'লে, প্রায়ই পরলোকগত তুর্গাচরণ ভাক্তার

স্বপ্নে আমাকে ঔষধের কথা ব'লে যেতেন। রোগীদের তাতে অব্যর্থ উপকার হ'তে দেখেছি।"

এই বলিয়া ঠাকুর যে ভাবে রোগীদের সেবা ও চিকিৎসা করিতেন, বলিতে লাগিলেন; শুনিয়া বিশ্বিত হইলাম। একবার শান্তিপুরে বিষম মড়ক লাগিয়াছিল, তিন চারিবার দান্ত বমি হইয়াই লোক মরিতে লাগিল, শান্তিপুরে বরে ঘরে কায়ার রোল পড়িয়া গেল, সহরের লোক চারিদিকে পলাইতে লাগিল। ঠাকুর, আহার নিজা ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি ঔবধের বাল্ল হাতে লইয়া, রোগীদের বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহারই কোন উপকার হইল না। অবশেষে নিরুণায় দেখিয়া একদিন রাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাতরভাবে ঔবধের জল্প প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলেন। নিজিতাবহার স্বপ্রযোগে পরলোকগত হুর্গাচবণ ডাব্রুবার মহাশয়, ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন, "আন্টোননের সহিত এই কয়াট ঔবধ মিলাইয়া দাও, ধাইলেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।" রাত্রি আ টার সময় এই ব্যবস্থা পাইয়া ঠাকুর অমনি উঠিয়া বিললেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগীদের ঘরে ঘরে ঘইয়া ঐ ঔবধ দিতে লাগিলেন। আশ্বর্যা এই যে, ঐ ঔবধ সেবনের পর আর একটি রোগীরও মৃত্যু হইল না।

ঠাকুরের শান্তিপুরে অবস্থান কালে, একদিন তিনি গঙ্গার অপর পারে একটি মুমুর্বু রোগীর চিকিৎসার্থে আছুত হন। বোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও তাহার সংসাবের ছববস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইরা পড়িলেন। রোগীকে ঔষধ দিয়া পর্যাদন স্কালে আবার ঔষধ আনিতে তাহার বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া আসিলেন। কিন্তু ঐ দিন বিষম ছর্যোগ উপস্থিত হইল। সকালবেলা হইতেই খুব বুষ্টি আরম্ভ হইল। ঠাকুব, রোগীর বাড়ী হইতে কেহ ওবধ লইতে আসিবে মনে করিয়া, উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইল, এদিকে ঝড় বুটি আরও ভীষণাকার ধারণ করিয়া, সহরটিকে লও ভও করিতে লাগিল। তথন তিনি রোগীর ক্লেশের অবস্থা মনে করিয়া, অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ঔষধের শিশিটি হাতে লইয়া গলাতীরে खेलिक्टिक इहेरमन। शक्राकीरत, शांत इहेरात तोका नाहे प्रश्विता, जिनि शतिराध वरात खेराधत निर्मिष्ठ জড়াইয়া মাথায় বাঁথিয়া লইলেন ও ক্রণমাত্র বিলয় ন। করিয়া, সেই সময়ের প্রশস্ত ও ভরত্তর প্রবল গলার বাঁপাইরা পড়িয়া, সাঁতার কাটিতে কাটিতে, অপর পারের কোন অনির্দিষ্ট স্থানে ঘাইরা উঠিলেন এবং তথা হইতে হুর্গম অজ্ঞাত পথে ঘুরিতে বুরিতে, রোগীর বাড়ীতে গিয়া প্রছাছিলেন। ৰাজীর সকলে ঐ অবস্থার ঐ সময়ে ঠাকুরকে দেখিরা অবাক হইরা ভিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ফুর্বোগে খর হ'তে বাহির হওরা হছর, আপনি এই রাত্তিতে, এতদুর কি প্রকারে আদিলেন ?" ঠাকুর তথন রাস্তার সমস্ত বিবরণ তাঁহাদিগকে বলিয়া, রোগীকে ঔষধ প্রদান করিলেন এবং সেই রাত্রি তথারই অবস্থান করিয়া, রোগীর অবস্থা একটু ভাল হইলে, পর্যাদন প্রাতে চলিয়া আসিলেন।

# নবীন \* বাবুর সেবা-কার্য্য

শুক্রতাতা প্রছের ডাক্টার নবীন বাবুর স্ত্রী, বহুকাল্যাবৎ উন্মাদপ্রকা। তাহার উপর নানাপ্রকার
ব্যান্থেক।
ব্যান্থেক বাজরা রাখিতে হর। নবীন বাবু নিজেই, প্রভিদিন অত্যক্ত
বিদ্যান্থিক বাজরা রাখিতে হর। নবীন বাবু নিজেই, প্রভিদিন অত্যক্ত
বিদ্যান্থিক বাজরার রাখিতে হর। নবীন বাবু নিজেই, প্রভিদিন অত্যক্ত
বা অক্ত কাহারও উপর নির্ভির করেন না। ঠাকুর, উহার আন্তরিক দরদ ও অক্লান্ত সেবা বিষরে
প্রশংসা করিরা বলিলেন—"আ্লোক্সকাল এ ভাবের সেবা প্রায় দেখা যায় না।"

প্রতাহ প্রাতে ও মধ্যাকে নবীন বাব্র বাড়ীতে গুরুত্রাতাদের সমাগম হইতেছে। বে ভাবে তিনি স্ত্রীর আবদার রক্ষা করিয়া এবং সর্বাদা তাঁহার প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গুরুত্রাতাদিগকে আদর বন্ধ করিতেছেন, তাহার আর তুলনা নাই। আড্ম্বরশৃষ্ট সদস্টানে তাঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসাম দেখিয়া অবাক্ হইতেছি।

নিম্নিত আছিক সমাপনাতে, নির্জ্জন ও অবসর বুঝিয়া, ফুল চন্দন তুলসী লইরা, প্রতিদিন তিনি ঠাকুরকে পূঞা করিতে আসেন। ঠাকুবেব দন্মুথে একটু সময় বসিয়াই, অঞ্চকম্পপুলকাদিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং ঠাকুরের চর্ণে তুলসী চন্দনাদি পুলোপহার অপণ করিবার উভোগমাত্রই—ঠাকুর "তুলসা পায়ে দিতে নাই, উহা আমার মাথায় দিন" বলিয়া মাথা পাতিয়া প্রহণ করেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সমাধিস্ক হইয়া পড়েন। নিন্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে আমরা আসন হইতে উঠাইতে পারি না।

শুক্তবাতা বৃশাবন বাব, একদিন সকালে, বাত্রিবাস কাপড়ে, কিছু থাবাব আনিয়া, ঠাকুরকে
দিতে উদ্বোগ করিতেছেন, এমন সমরে নবীন বাবু বালিলেন—'ও কি ! নোংবা কাপড়ে থাবার
আনিয়া ঠাকুরকে দিতে যাছেন।' বৃশাবন বাবু একটু লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেলেন। পরে কথাপ্রান্ত বৃশাবন বাবু ঐ বিষয় ঠাকুরকে বলাতে, ঠাকুর একটু হাসিয়া বাল্লেন—"ডাক্তার বাবু তাঁর
ভাব মত ত ঠিকই বলেছেন; কিন্তু তুমি ভোমার ভাব মত কাজ কর্লে না কেন । তিনি
ভ তোমাকে ঠকিয়ে দিয়েছেন।"

<sup>\*</sup> বীৰ্ক নৰীনচন্দ্ৰ খোৰ—ইনি এক সময়ে ভাৱপ্ৰাপ্ত নিভিল যেভিকেল আফসার ছিলেন। চাক্রি করিতে হইলে আপন ধর্ম-প্রবৃত্তির অন্তক্ত্বল বাধীন ভাবে জীবন বাপন করা বড়ই চুক্তর বুবিরা, ইনি চাক্রিট পরিভাগে করিলেন। এই সময়ে ইনি একজন আলুটানিক রাক্ষ ছিলেন। তৎকালে ইহার ত্বল বাজনমালে পরিবাপ্ত হইরাছিল। ঠাকুরের নিকট শীক্ষা প্রহণের পর, ক্রমে ক্রমে নবীন বাবুর মতের ও অবহার পরিবর্ত্তন বটে, সেই সময় হইতে ইনি বখার্থ বৈক্রম আচারে থাকিরা, একটানা সাধন জন্মনে দিন রাভ অভিবাহিত করিতেছেন। জেলা চবিনশ প্রগণার অন্তর্গত বাগুঙি প্রমেন ইকার নিবাস।

বৃন্দাবন বাবু বলিলেন—"কি জানি মশার ! আপনি বদি না খান !"

• ঠাকুর বলিলেন—"আমি না খেলেও, তুমি ছাড়্বে কেন ? আমার গাল টিপে খাইয়ে দিবে।"

# ভক্তের সেবা-সাহসে ঠাকুরের তুঃখ।

বিদেশ হইতে সপরিবারে গুরুলাতারা আসিয়া, আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দীক্ষাপ্রার্থী

১৪—২৭শে অগ্রহারণ।

বন্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষ দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন। পঞ্চাশ, বাট জন লোক

সর্ব্বদাই আশ্রমে বহিরাছেন। শ্রদ্ধের নবীন বাবু এবং চন্দ্রমণি দিদি

অকাতরে গোপনে থরচ চালাইয়া যাইতেছিলেন। ঠাকুর ময়াবস্থায় থাকিয়া একদিন হঠাৎ কান্দিয়া

উঠিয়া বলিলেন—"ওরা আমাকে তাড়ালে, এখানে আর থাক্তে দিলে না।" কিছুক্ষণ পরে

শুকুলাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কারা আপনাকে তাড়ালে ৪"

ঠাকুর বলিলেন—"নবীন বাবু আর নেড়া।"

ইহা গুনিয়া চক্রমণি দিদি কান্দিয়া বলিলেন—"বাবা ৷ আমরা কিসে আপনাকে-তাড়ালাম ৷" ঠাকুর বলিলেন—"তাড়ালে না ত কি ৷ তোমরা যে রকম কর্ছ, আর কিছু দিন আমি এখানে থাক্লে, তোমরা যে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে ৷"

উহারা বলিলেন— আমাদেব কি বাবা! আপনার টাকা, আপনারই প্রশ্নেজনে লাগিতেছে। আমরা মাত্র উহা হাতে ক'রে দিয়ে ধন্ত হ'য়ে যাছিছে। এতেও আপনি বাধা দিবেন ?" অতিরিক্ত সাহসে চক্রমণি দিদি ও নবীন বাবুর ঋণগ্রস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া, ঠাকুর এই ভাবে তাঁহাদের চেষ্টার বাধা দিলেন।

# ভক্তের ভাবে ঠাকুরের আগ্রহ ও সমাদর।

একদিন একটি খুব গরীব শুরুজাতা, ঠাকুবকে কিছু খাওয়াইবাব আকাজ্ঞার, মাত্র ছই তিন আনা পরসা লইরা, প্রাতে সাতটা হইতে বেলা প্রায় দেড্টা পর্যান্ত কলিকাতা সহর ঘুরিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার পছল মত থাবার, ছই তিন পর্যার এক এক হানে থরিদ করিয়া, বেলা ছ'টার সময় অনাহারে শ্রান্ত শরীরে শ্রামবাজারের বাসায় পঁছছিলেন। কিন্তু ঠাকুর উহা গ্রহণ করিবেন কি না সংশব্ধে ও ত্রাসে, তাঁহার মৃথ ওকাইরা গিয়াছিল। তিনি নীচে (রাভার) সিঁডির নিকট প্রছিবামাত্রই, ঠাকুর অকল্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া, ছলছল চল্ছে ছুটিয়া, উপরে সিঁডির দরজার গিয়া দাড়াইলেন এবং কাঁদকাঁদ খবে পুনঃপুনং ডাকিয়া, শুরুজাতাটিকে বলিলেন—"ওহে! তুমি ও কি এনেছ ? আন, শীন্ত আন, আমার বড় ক্ষুধা পোরেছে।" ঠাকুরের সংগ্রহ আহ্বান গুনিয়া, গুরুজাতাটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের হাতে

খাবার দিরাই পারে সুটাইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও ছলছল চক্ষে, অতি আগ্রাহের সহিত তাহা প্রায় সমস্তই খাইয়া, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে, উহা গুরুজাতাটির হাতে দিরা, থাম্বেব প্রশংসা করিতে কিংতে এবং চোখ মুছিতে মুছিতে আসনে যাইয়া বসিলেন।

নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত ঠাকুর কিছু আহার কবেন না। অসমরে কিছু থাবার আসিলে, ঠাকুর কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত আমাদের বিগাইয়া দেন। কিন্তু এই শুরুজাতাটির অসাধারণ আগ্রহ ও অনুরাগ বুঝিরাই, বোধ হর, ঠাকুর নিয়ম ভূলিয়া গিয়া অসময়ে প্রায় সমস্ত থাছ নিজেই থাইলেন।

### ডাক্তার হরকান্ত \* বাবুর দীকা।

কিছুদিন দীক্ষার খুব হুড়াইড়ি পড়িরাছে। কাহারও দীক্ষা ইংলেই, বড় দাদার কথা আমার মনে

বচলে অগ্রহারণ।

পড়ে। এ পর্যান্ত তাঁহার দীক্ষা না হওয়ার, বড়ই মন:কটে আছি। এবার

দাদা আসিলেই ঠাকুবের দায়া ইবে ভাবিয়া, দাদাকে পুন: পুন: জেদ্

করিয়া আসিতে লিখিলামএ ঠাকুরের ক্রপার উপর ভরসা থাকার, অমুমতিরও অপেক্ষা করিলাম না।

দাদা ফমুজাবাদ ইইতে আসিয়া উপস্থিত ইইলেন। ঠাকুর, দাদাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ
করিলেন।

২৮ শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ত্রেয়েদণী তিথিতে, দাদার আকাজ্জা মত, নির্জ্জন গৃহে গাঁইরা গিয়া, ঠাকুর তাঁহাকে দীকা দিলেন।

দীক্ষাকালে বিশেষ কিছু অমুভব হইল কি না জিজ্ঞানা করাতে, দাদা বলিলেন—"আমি প্রাণাদ্বাম করতে পার্লাম না। করেকবার নাম অবল কর্তেই, কেমন যেন হ'রে গেলাম। মহাদেব এসে আমাকে জড়ারে ধরলেন। 'বেটারি' হতে তড়িং-প্রবাহের স্থায়, অকল্মাং সর্বাহেল আমার আনন্দ ছড়াইরে পড়্ল। গোঁলাই ছই হাতে আমার ছই বাহু ধবে ফেল্লেন। গোঁলাইকে 'মহাদেব' রূপে দেখুলাম, বৈ সমরে আমার যেন তজ্ঞাবেশ হ'ল; আর কিছুই জানি না।" দাদার কথা শুনিরা বড়ই আনন্দ হইল। সাধন গ্রহণের পর দাদা, ঠাকুরের নিকটে বিদিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"দীক্ষা ত দিলেন—কোন্ প্রকার আসনে বিদয়া জ্বপ করিতে হইবে, ভাহা ত ঠাকুব বলিলেন না।" ঠাকুর ধানেস্থ ছিলেন দাদার মুখের দিকে ভাকাইরা, ক্রেম ক্রেমে তিন প্রকার আসন করিরা দেখাইয়া, প্নরার ধানস্থ হইলেন। দাদা মনে মনে পুব আনন্দিত হইলেন। (দাদার নিক্স লেখা হইতে উক্তে)।

এ ডাজার শহরকাত কল্যোগাধার আমার সর্বব্যেট সহোদর। খ্যাতনাথা মিঃ কে, জি, ভব, ডাজার পি, কে, রার প্রভৃতি ইহার সমগারী ও বল্প হিলেন। প্রথম বরুদে, কেশব বাবুর প্রথম উভনের সমর, ইনি রাজধর্মের প্রতি অভাত আছাবান ছিলেন; পোনাইনের সহিত ঐ সমর হইতেই আলাপ। বহুকাল পশ্চিরাঞ্জলে ক্রলাবাদ, লক্ষে, মৃথুরা, কান্ধি প্রভৃতি স্থানে বিশেষ প্রথাতির সহিত সরকারী এসিয়ার ক্রপেন ও নিভিন্ন মেডিকেল অবিসারে বরুপেন

#### হরকান্ত বাবুর স্বপ্ন।

মধ্যান্তে, আহারাস্তে, ঠাকুর, দাদার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। দাদার স্থান্ত্রতাস্ত বড়ই অস্কৃত। ঠাকুর এবং গুরুত্রাতারা অনেকে হু' একটি স্থগ্ন শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করার, ঠাকুরও, দাদাকে বলিতে উৎসাহ দিলেন। দাদাও তাঁহার লেখা হুই তিনটি স্বপ্ন বলিতে লাগিলেন—

- (১) "একদিন দেখুলাম—ভর্কর তরঙ্গযুক্ত, কাল জল পরিপূর্ণ, ধরস্রোতা একটি প্রকাশ্ত নদীর মধ্যস্থলে, আপনি দাঁড়াইয়া আছেন্; অনেক চেষ্টার হার্ডুব্ থাইয়া, দলে দলে লোক আপনার নিকট যেমনই যাইয়া পছছিতেছে, আপনি তাহাদের প্রত্যেককে ছ'হাতে ধরিয়া নদীতে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। তাহাদের শরীর অমনই সাদা কাঁচের মত পরিকার হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা সকলে একই আকৃতি লাভ করিয়া, অনায়াসে নদী পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে।"
- (২) দাদা আবার বলিলেন—"আর একদিন দেখিলাম—একটি মেম ডিস্ হাতে থাবার লইয়া আমার নারায়ণকে ভোগ দিতে, ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। এই প্রকার দেখিলাম কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"লক্ষা এখন সাহেবদেরই ঘরে। তাই ওরপ দেখেছেন। যেখানে ' স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নাই— লক্ষ্মী সেখানে থাকেন না। এ দেশে দ্রোপদীর উপর ষে অত্যাচার ওঁ অপমান হয়েছিল, আজ পর্যান্ত তার ঘোলআনা প্রায়া≉চন্ত হয় নাই।"

কার্য্য করিয়াছিলেল। ইহার চাক্রির সময়, নানা তীর্বে, অনেক মহাপুরুবের সহিত দাক্ষাৎ হয় এবং ভাহাবের কুপায় ইহার সনাতন ধর্ম্মে প্রথাচ অফ্রাপ জয়ে। তৎপরে ঠাকুরের নিকট দীকা লাভ করেন। 'পেন্সন' গ্রহণের পর, লীবনের শেবভাগে, বিবরের সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, সাধন ভজন লইয়া, ৺পুরীধানে নিজ শুরুর সমাধিছানে বাস করিছেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধোই, ঠাকুরের কুপা, বিশেবভাবে ইনি প্রত্যক্ষ করেন। পুরীধানে সম্মুক্তটে বীড়াইয়া, ইনি বজোপসাগরের পূর্বপারের মনোরম দৃশ্র সকল দর্শন করিতেন। বছদুরে থাকিয়াও গ্রহার কুপুরুল্ব ধানি প্রথম অবণ করিয়া মুগ্ন হইয়া পড়িতেন, অনেক অলোকিক ঘটনা ইহার প্রত্যক্ষ হইত। মুত্যুর একবাস পূর্বেদ, ইনি মধ্যম আতা ক্রীবৃক্ত বরদাকান্ত বালায়কে আহবান করিয়া, ভাহার মুত্যুর সময় নির্দ্দেশপূর্বক, শব বহন করিবার অভ বিমান প্রশ্নত করাইলেন। দেহত্যাপের দিন প্রাতঃকালে, সহধর্মিগীকে ডাকিয়া বনিলেন, "আল ঠাকুর আমাকে বিলালেন" লোক ঠাকুর আমাকে করিলান কর্ম্মে করে করেছে, তবে ইক্ষা কর্মেল আয়ও কিছুলাল তুমি থাক্তে পার অথবা বহি ইচ্ছা হয় এথনই আমার নিকটে আস্তে পার।" এতকাল ত আমি সাধ্যমত ডোমাবেরই সোবা গুজনা করেছি, এখন ঠাকুর আমাকে বলা ক'রে ডাক্তেন, আমি আর থাক্তে গারি না। ডোমরা সকলে আমাকে আম্বার্কাছ কর।" এই বলিয়া ভিনি নিজ প্রতিন্তিত ঠাকুরের ইম্মুন্তিতে, তুলসী চন্দ্র দিয়া, একটু বালি নিবেদন করিয়া দিলেন। পরে নমস্কার করিয়া, প্রসাধ পাইয়া, নিজ বিহানার শরন করিলেন এবং অলজকণের মধ্যেই তিনি সক্রানে কলেবর পরিত্যাগ ক্রিয়া, ক্রেমাণ পাইয়া, নিজ বিহানার শরন করিলেন এবং অলজকণের মধ্যেই তিনি সক্রানে কলেবর পরিত্যাগ ক্রিয়া

### মাধোদাস বাৰাজীর সমাধিতে অন্তর্জান ও ঠাকুরের কথা।

অবোধ্যার নানক্সাহী সম্প্রদারের মুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা মাধোদাস বাবাজীর, কি অবস্থার দেহত্যাগ र्देन, शकुत्र किकामा कतात्र, मामा वनित्न-"वावाकी প্রতিদিন मक्कात २>८ण व्यक्तंत्रम् । পর ভজন-কুটীরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিতেন, এবং সারারাত্তি আসনে সমাধিস্থ থাকিতেন। বৈ রাত্রিতে তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই রাত্রিতে শিশ্বাদিগকে वाहित मिक हहेरा मत्रका वद्ध कतिरा विभागता। ये मिन मशास्त्र, वावाकी, जामारक छाकिन्ना পাঠাইরাছিলেন। একট অবসর মত যাইব ভাবিষা, ঐ দিন আমি গেলাম না। শেষ রাত্রিতে স্থপ্ন দেখিলাম-বাবান্ধীর দেহটি সোণার হইয়া গিয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিরা, মাধার হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্মাদ কবিরা বলিলেন—"বাবা, তোহারা ভালা হোগা, আনন্দ কর। আবি হাম চলে যাতে।" এই বলিয়া অকচ্ছটার চারিদিক আলোকিত করিয়া, শুক্তমার্গে, অনস্ত আকাশে অদুশ্র হইলেন। স্বপ্ন দেখিয়াই আমি জাগিয়া উঠিলাম; বুক আমার ছুর্ছুর্ করিতে লাগিল; বাবাজীর ঐ ক্লপটি, পুনঃপুনঃ মনে জাগিরা, আমাকে অন্থির করিয়া তুলিল। আমি, একটু ফরশা হইতেই, বাবাজীৰ ধবর জানিতে গোক পাঠাইলাম ; কিছুক্প পরেই লোক আশিরা বলিল, প্রাক্তাবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বাবাজী আসন ত্যাগ না করার, শিশুদের মনে সন্দেহ জামিল। পরে সকলে জানিলেন—ঐ রাত্রিতেই বাবাজী নিজ আসনে, সমাধিও অবস্থার, দেহত্যাণ করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বেষ, বাবাজী তাঁর প্রিয়নিয় নারারণদাসকে, রামু পানীতে উপস্থিত হইতে সংবাদ দিরাছিলেন। এখন ঐ নারারণদাসই, বাবাজীর গদিতে আছেন। নারারণদাসেরও খুব স্থখ্যাতি ভনিতে পাই।"

মাধোদাস বাবাজীর কথা প্রসঙ্গে, এক সমরে ঠাকুর বলিলেন—"বাবাজী বড়ই দয়াল ছিলেন। আমাকে বড়ই কুপা কর্তেন। আমাকে নিয়ে একই পাত্রে, তিনি আহার করেছিলেন। 'গ্রন্থসাহেব' তিনিই আমাকে পাঠ কর্তে বলেন। তাঁরই কথামত প্রতিদিন আমি তাহা পাঠ কর্ছি। নারায়ণদাস ঐ গদিতে থাকায় ভাল হয়েছে। নারায়ণদাসের প্রতিবাবাজীর অসাধারণ কুপা ছিল।"

## সাধু নারায়ণদাসের অতুত জন্ম বৃত্তান্ত।

মাধোদাস বাবাজীর কুপার, নারায়ণদাসের অণোকিক জন্ম সংঘটিত হর, তছ্ আৰু শুনিরা আশ্চর্যাধিত
হট্নাম ।— বাবাজীর আশ্রম ধধন অঞ্চলে পরিপূর্ণ ছিল, প্রত্যাহ একটি
বিধবা জীলোক আসিয়া, ছ'বেলা ঝাড়ু দিরা ঘাইত। জীলোকটির সংসারে
লার ক্ষেই ছিল না, বড়ই পরীব ছিল। বড়ে, বুটিতে, লীতে, প্রীন্ধে, অবাধে তাহার সেবা দেখিয়া,

বাবাদী বড়ই সম্বন্ধ হইলেন এবং একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা শীন্তই তোমার গর্ভ হইবে এবং একটি সাধু স্বপুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন।" স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "বাবা! আমি যে বিধবা! এবং অতিশন্ন দরিদ্র ! পুত্র হইলে আমার দশা কি হইবে p"

বাবাজী শুনিয়া বলিলেন—"সবই শুক্তজীর ইচ্ছা! আমি প্রসন্ন হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা ত আর অক্সণা হইবার যো নাই। তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। ভালই হইবে। ছেলেটি পাঁচ বৎসরের হইলে, আমাকে দিও, আমি চেলা করিয়া রাখিব।" বাবাজীর কথামত বিধবাটির পুদ্র হইলে, পাঁচ বৎসর পরে, ঐ ছেলেটিকে আনিয়া, মা, বাবাজীর চরণে অর্পণ করিলেন। ছেলেটির তের চৌদ্ধ বৎসর বয়স পর্যাস্ত, বাবাজী উহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। পরে সমস্ত তীর্থ-পর্যাটনে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময় হইতে নারায়ণদাস, শুক্রজীর আদেশ না পাওয়া পর্যাস্ত, এতকাল তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাবাজীর সহিত আর দেখা হয় নাই।

যথন আমি ফয়জাবাদে ছিলাম, অবসব পাইলেই দাদার সঙ্গে রামুপালীতে বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইতাম। আশ্রমটি ঠিক যেন মুনি ঋষিদেব তপোবন। ওথানে পঁছছিবামাত্রই চিন্তটি প্রফুল্ল হইরা উঠে। ভজনের একটা আশ্চর্ম্য শক্তি ও গার্ভীর্য্য, আশ্রমে উপস্থিত হওয়ামাত্রই অমুভূত হয়। ভনিয়াছি, বাবাজীর অসাধারণ ঐথর্য্য প্রভাবেই, আশ্রমের ভিত্তব দিয়া সমস্ত বন্দোবন্ত সন্তেও, রেলপথ করা বন্ধ হইয়াছিল। বাবাজীকে প্রায়্ম সকল সম্প্রদায়েব লোকেই, অসাধারণ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সন্মান করিতেন। অতুল ঐখর্ম্য লাভ কবিয়াও, তিনি দীনহীন কাঙ্গাল ছিলেন। ধীর, শাস্ত, আনন্দমম বাবাজীর পবিত্ত প্রস্থিত্য প্রস্থাহর।

# পৌষ।

# ঠাকুরের পূজা ও আরতি—মহাভাব।

আজ গুরুজাতা রামদয়াল বাবু ফুল, চন্দন, মালা, ধুমুচি, পঞ্চপ্রদীপাদি পুজোপকরণ ও আরতির সামগ্রী সকল লইয়া, বেলা প্রায়্ব সাড়ে নয়টার সময়ে, আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলোন। ঠাকুর ঐ সময়ে স্থির ভাবে আসনে বসিয়াছিলেন, রামদয়াল বাবুর অভিপ্রায় ব্রিয়াই, বোধ হয় চোথ বুজিলেন এবং সমাধিস্থ হয়য় পড়িলেন। রামদয়াল বাবু সাষ্টাল প্রণাম করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বাসলেন এবং কংজোড়ে ঠাকুবেব পানে চাহিয়া বহিলেন। দরদব ধারে অশ্রুজল বর্ষণে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গদগদ ভাবে পুশাঞ্জলি প্রচণ পূর্বক মন্তবে ধারণ করিয়া, ঠাকুরের চবণ যুগলে অর্পণ করিতে লাগিলেন। সব্বাস্থ তুলসা চন্দনে সাজাইয়া, গলায় ও মন্তবেক মালা পরাইয়া দিলেন।

ভাগাবান শুক্তাতারাও ঐ সময়ে চতুদ্দিক হইতে উল্লাসিত প্রাণে, জন-ধ্বনি কবিতে করিতে, অঞ্জলি ভরিষা পূস্প ঠাকুরের সর্বাক্ষে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বামদ্যাল বাবু, পঞ্চ প্রদাণাদি দ্বারা ষধারীতি ঠাকুরের আরতি আরম্ভ করিলেন। পুন:পুন: শুল্লধনি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, কাঁদর তালে তালে বাজিয়া উঠিল। স্ত্রালোকেবা মৃত্যু হি: ত্রুধনি করিতে লাগিলেন।

শুক্তবাতারা সকলে ভাব-বিহবল অস্তরে, নিনিমেধ নয়নে, ক্ষণকাল ঠাকুরেব দিকে পৃষ্টি স্থির করিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ সমরে কেহ জয় নৃসিংহ', 'জয় নৃসিংহ' বলিতে বলিতে, উদ্ধবাহু হইয়া, লক্ষ প্রদান পূর্বাক, ভয়য়র গর্জন করিতে লাগিলেন। কেহ বা 'জয় নাম', 'জয় বাম' বলিতে বলিতে ঠাকুরের সক্ষ্বে মল্লবেশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, সজোরে বাহু আক্ষেটিন করিতে লাগিলেন। কেহ 'ঐ কিবে', 'ঐ কিবে' বলিতে বলিতে, কম্পিত কলেবেন, ঠাকুনেব দিকে অস্থলি নির্দেশ পূর্বাক, দীড়ান অবস্থায়ই, সংজ্ঞাশুন্ত হইয়া রহিলেন; আবাব কেহ কেহ বা হুয়ার গর্জন করিয়া 'ঐ স্বার্থ', 'ঐ স্বার্থ' বলিয়া, উদ্ধন্ত নৃত্য করিতে করিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টি করিয়াই, এক এক এক এক এক প্রকার ভাবের আবিভাব হইল।

ঠাকুরকে এক এক জনে, এক এক প্রকাব দেখিয়া, কেই কম্পিত ও কেই বা স্তম্ভিত ইইনেন, আবার কেই কেই শুদ্ধার গর্জন ও ভয়দ্ধর আন্দালন করিতে করিতে, মূর্চ্ছিত ইইয়া পড়িলেন।
সঞ্চারীভাবের মহাতরকে আছে প্রায় সকলেই চৈতক্তহারা ইইলেন। ধক্ত গুরুদেব। ধক্ত গুরুদেব।

এক ঘন্টাকাল এই ভাবে থাকিরা, গীরে ধাঁরে সকলেই নিদ্রোধিতের স্ভার, উঠিরা বদিলেন। ঠাকুরের বাম পালে, নিজ আদনে গাঁড়াইরা, শুকুআতাদের বিচিত্র ভাবের অস্কুত বিকাশ দেখিরা,

# **এ** अग्रम् श्रम्भ

পুলকিত ও বিশ্বিত হইতে লাগিলাম। আজই ঠাকুরের প্রথম পূজা ও আরতি চইল। ধন্ত শুক্রপ্রাণ করিও। মধ্যাক্ষে নানা প্রকার স্থান্ত প্রবাণ শুক্রপান্ত করিও। মধ্যাক্ষে নানা প্রকার স্থান্ত প্রবাণ শুক্রপান্ত করিও। সারাদিন আজু অনেকে ভাবারেশেই রহিলেন। সন্ধাকীর্ত্তনে, আবার ভাবের প্রবল তরক্তে, মহা চলাচলি ব্যাপার হইল। অধিক রাত্রিতে, আহারাক্তে সকলে বিপ্রাম করিলেন।

# "আসন নেড় না, ফোঁস কর্বে।"

গত কল্য, ঠাকুরের পূজা ও আরতিকালে, তাঁহার ব্রীন্সকে যে সকল পত্র, পূলা, দুর্বা, চন্দ্রনাদির বর্ষণ হইয়াছিল, অনবসর হেডু, সে সকল, আসন হইতে তুলিরা লইতে স্থাবিধা পাই নাই। মধ্যাহে, শৌচে ঘাইবার সময়, কোন কোন দিন, ঠাকুর নিজ হইতেই, তাঁহার আসন বৌদ্রে দিয়া, পাতিয়া রাখিতে বলিয়া যান, আমিও সেইরূপ করি। আজ শৌচে ঘাইবার সময়ে, আসন অপরিকার থাকিল, অথচ উহা তুলিতে বা ঝাড়িয়া রাখিতে বলিলেন না দেখিয়া, ভাবিলাম, বুঝি ঠাকুর বলিতে ভুলিয়া গোলেন। তাই আসনটি রৌদ্রে দিতে মনস্থ করিয়া, যেমন উহা শুটাইতে, একটু সম্মুখের দিকে টানিলাম, অমনই মনে হইল, যেন সজে সঙ্গে ঠাকুরের শরীরেও টান পড়ল, কারণ তিনি তন্মুহুর্ণ্ডেই পাইথানা হইতে উট্ডেঃম্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ওহে! আসন নেড় না, থেমে যাও, থেমে যাও। ফোঁস করবে।"

আমি শুনিরাই একেবারে চমকিরা গেলাম। আসনের উপরের অংশ ঝাড়িরা, সরিরা পড়িলাম। ঠাকুর যথন শুরুদাবনে দাউজার মন্দিরে ছিলেন, তথন ঠাকুরের আসনবরে নিরত সাপ থাকিত জ্বানি, গেণ্ডারিরাতেও ঠাকুরের সাধন-কুটীরে, আসনের ধারে, সর্বাদা একটি জ্বাত সাপ অবস্থান করে; জ্বানি না ইহার ভিতরে কি রহস্ত আছে। ছু'টি পাকা দেওরালের অস্তবালে, পাইথানার ভিতরে থাকিরা, আসনটি টানার সঙ্গে সঙ্গে, ঠাকুর তৎক্ষণাৎ আমাকে বাধা দিলেন—ইহাতেও চমকিরা গেলাম। ঠাকুর আসিলে পর, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্ষলিকাতা সহরে, তেতালার উপরে, আসনের নীচে সাপ কোধা হ'তে আসিল ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বাস্তাসাপ প্রায় সকল পুর। প বাড়াতেই ত আছে, কলিকাডাই কি, আর অস্মন্তই বা কি ? কিছুকালের জন্ম কোনও নিন্দিন্ট স্থানে আসন ক'রে বস্লেই, নিকটবর্ত্তী বাস্তাসাপ আসনের নাচে এসে আশ্রয় নিতে চেন্টা করে।"

আমি বলিলাম--"আসনের নীচে কি সর্ব্বদাই সাণ থাকে ?"

ठोक्त विगरणन—"এ সব ছানে সর্বদ। थाक्वांत छविथा शास्त्र तक्ष ? वागरनंत्र नोरह

থাকার সুযোগ না ঘট্লে, ঐ যরে অন্য যে কোনও স্থানে থাক্তে পারে। নিকটে নিকটে থাক্যারই ওদের চেন্টা।"

আমি—"আসন ত প্ৰাশ্বই রৌদ্রে দিতে হয়। কখন কি বিপদ ঘটে তয় হয়।"

ঠাকুর—"বিপদের আশকা কিছুই নাই। বিশেষ উপদ্রব না হ'লে, ওরা কোন আনিষ্টই করে না। তবে অকস্মাৎ আঘাত পেলে, ফোঁস্ কর্তে পারে।"

আমি-- "কথন আসনের নাচে সাপ থাক্বে তাহা কিরূপে বুঝ্ব ?"

ঠাকুর—"আসন কখনও নাড়া চাড়া কর্তে নাই। আমি যখন বল্ব, তখনই তুলে রৌজে দিও— না হ'লে, শুধু উপর উপর পরিষ্কার ক'রে রেখো।"

# যোগজীবনের পত্নার গর্ভস্থ পুত্রের মৃত্যু-বিবরণ এবং তদায় জননার ভবিষ্যৎ।

শান্তিহ্বধার রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইতেই, গেপ্ডারিয়। ইইতে থবর আসিল, যোগজাবনের ব্রাকিছুদিন হয়, গর্জনাশের ফলে, দারুণ জার-বিকাবে ভূগিতেছেন। গুরুত্রাতা, ডাব্রুলর প্রীযুক্ত প্রসাচক্র মক্ষুন্দার মহাশর, খুব যয় সহকারে চিকিৎসা করিতেছেন। কিছু বোগীর অবস্থা বছুই আশহাজনক। গেপ্ডারিয়াস্থ প্রক্রাতাভগিনীরা সকলেই উহাকে লইয়া ব্যতিবাক্ত। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই, বোগজীবনকে ঢাকা ঘাইতে বলিলেন। ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া, যোগজীবন, কাদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর তথন যোগজীবনকে ধারভাবে ব্রাইয়া বলিলেন— শ্রীর প্রতি য়া একটুকু কর্ত্র্ব্য আছে, এ সময়ে যেয়ে শেষ ক'রে নে। আর ভোকে স্ত্রী নিয়ে ছর করুতে হবে না। খুব শীত্রই বউমা দেহ রাখ্বেন। এবাব তার আর নিক্তি নাই। তা হ'লেও, যে ক'টা দিন আছেন, সেবা শুক্রা। ও চিকিৎসার কোন প্রকার ক্রেটি না হয়। চিকিৎসাতে দৈহিক ভোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অবিলম্বে ঢাকা যেয়ে এ সকল বিষয়ের স্ববন্দোবস্ত করু। আমিও শীত্রই যাচিছ।"

আজন্ম উদাস প্রকৃতি বোগজীবন, স্ত্রা লইয়া বর করিতে হইবে না গুনিষা, আনন্দে যেন গাফাইয়া উঠিলেন এবং অন্তই রাত্তির গাড়ীতে গেগুরিয়া রগুরানা হইতে প্রস্তুত হইগেন। অবসব মত, গুলুতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোগজীবনের স্ত্রীর পুত্র, গর্ভেই নট হইল কেন ? রোগ কি মারাত্মক ?"

ঠাকুর বলিলেন—"একজন উন্নত অবস্থার যোগী, কর্মবিপাকে প'ড়ে, একটি গুরুতর অস্থাধ ক'রে ফেলেন। তাতে অভিশাপু হ'ল, সাতবার গর্ভ-বরণা ভোগ কর্তে হবে . তাই জীবিত অবস্থায় কখনও ইনি ভূমিষ্ঠ হন্ না। আরও তিনবার ওঁকে গর্ভবাস ক'রে, পূর্ববাবস্থা লাভ কর্তে হবে, যে সে ক্ষেত্রে ইনি প্রবেশ করেন না। প্রসৃতিও, ইংহার ভূমিষ্ঠ হবার পরই, দেহত্যাগ করেন।"

যোগজীবনের স্ত্রীর ভবিষাৎ ভাবিয়া, বড়ই হু:খ হইল। আহা ! প্রথম গর্ভের উপদর্গে ও অবসন্ধতার নিডান্ত রুগ্নদের লইয়া, প্রতিকূল আচরনে, উপযুক্ত দয়া এবং সন্ধাবহারের অভাবেও, ভয়োৎসাহ না হইয়া, যে ভাবে সর্বাদা সন্তর্ভ চিত্তে, অয়ান বদনে, সহিষ্কৃতা সহকাবে, তিনি আশ্রমস্থ ও পরিবারস্থ সকলেব সেবা-কার্যা চালাইয়াছেন, তাহা বড় সহজ নয় এবং সাধারণ ধৈর্যোর পরিচয় নয়। এবার গেগুরিয়াতে যাইয়া, আবার কি তাঁর সেই দীনভাবাপয়া, সরলতা মাধা মূর্ত্তি দেখিতে পাইব ? সাক্রের কথায় মনে হইল, খুব শীঘ্রই তাঁহার দেহত্যাগ হইবে এবং দেহত্যাগের পুর্ব্বে ঠাকুবেরও তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। আমরা সকলেই যোগজীবনের স্ত্রীর কথন কি সংবাদ আনে, এই উৎক্রীয় দিন কাটাইতে লাগিলাম। ঠাকুর, কথন গেগুরিয়া চলিয়া যান, নিশ্চয় নাই।

### আহার বিষয়ে অনুশাসন—জাতিবিচার।

অপরাহে, তিনটার পর উন্থন ধরাইয়া, রায়া এবং আহার শেষ করিতে, প্রায় দক্ষা হইয়া পড়ে;
স্থান পাব।
স্বরাং ঐ সমরে ঠাকুরের অনেক কথা শুনিতে পাই না। এজন্ত আজ
সহজে আহারের ব্যাপার চুকাইব মনে করিয়া, সরকারী পাকের পরেই,
সেই অলস্ত উন্থনে ভাতে-সিদ্ধ-ভাত রায়া করিলাম। পরে ঐ ঘরের এক কোণে উহা রাথিয়া, নিশ্চিত্ত
ভাবে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। "নিদ্দিন্ত সময়ে, পথিত্র ভাবে, স্থাক আহার করিতে
হইবে," আমার আহার বিষয়ে ঠাকুবের উপদেশের ইহাই সার মর্মা। মতলবে ঠেকিয়া, মনকে এই
প্রকার ব্রাইয়া, সাড়ে তিনটার পরই আহার করিতে গেলাম। আহার করিতে প্রক্ত হইয়া, সমুথে
অয় লইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে একটি কায়ন্ত গুরুহভারী, পীড়িতা শান্তিম্বার পথা প্রস্তুত করিতে,
রায়াঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই আমার মাথা গরম হইয়া গেল। ভাঁহাকে বুব ধমক্ দিয়া
বিললাম—"আমি নির্জ্জনে আহার করি, তুমি তা জ্ঞান না? তুমি ঘরে প্রবেশ কর্লে! আজ আমার
অয় নই হইল। আর্জ আমি আর আহার করব না।" এই বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম।
গুরুভারীটি নিতান্ত অপ্রন্তুত হইয়া, ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ঠাকুর ঠিক সেই সময়েই খুব উকৈঃখরে
আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে উপন্থিত হইতেই, ঠাকুর জিজ্ঞানা
করিলেন, "কি হয়েছে ?"

শানি বলিলাম—"আমি আহার করতে বলেছি, শুদ্রা একটি গুরুভগিনী সেই সময়ে যরে প্রবেশ করেছেন।" ঠাকুর বলিলেন,—"আচছা, যাও, সেই অন্নই যেয়ে খেয়ে নেও।"

ঐ সমরে ঠাকুর, আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। আহাবান্তে, ঠাকুরের নিকট ঘাইছা বসামাত্রেই, ঠাকুর আমাকে বলিতে লাগিলেন—"মেজাজটি একটু ঠাণ্ডা রেখে চলুতে চেন্টা ক'রো। মেজাজ উন্তপ্ত হ'লে, সাধন ভজনের সমস্ত ফল নফ্ট হ'য়ে যায়। আহারের সময়ে, কায়ন্ত ঘরে প্রবেশ কর্লেই, সমস্ত থাবার নফ্ট হ'য়ে যাবে, এ তোমাকে কে বলেছে? আর কায়ন্ত আহ্মান বুঝাও বড় সহজ নয়। শুল কায়ন্ত্রের মধ্যেও অনেক আহ্মান আছেন। যাঁরা সম্বন্ধানী তাঁরাই আহ্মান। রজস্তামাগুণীদের স্পর্শেই আহার্য্য দূবিত হয়। স্বন্ধানী কায়ন্ত্রের প্রতি, তোমাদের যদি ঐ প্রকার ভাব হয়, তা হ'লে ঠিক হবে না। নিতান্ত সক্কার্ন হ'য়ে পড়্বে। গুণ দ্বারাই জাতি বিচার, এসব বিচার ক'রে না চল্লে, মানুষ বড়ই জ্রমে প'ড়ে যায়।"

"অত্যের পাক করা অন্ন খাবে না, এই তোমার নিয়ম। সকলের আহার শেষ হ'য়ে গেলে, নির্দিষ্ট একটা সময়ে রান্ধা হ'লেই, নিবেদন ক'রে খেয়ে নিবে। পাক ক'রে রেখে দিয়ে, কিছুক্ষণ পরে আহার করা, ঠিক নয়। ঢেকে রাখ্লে মামুষের দৃষ্টি হ'তে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু পক অন্নে শুধু মামুষের দৃষ্টিই ত পড়ে না। ভূত শ্রেত অপদেবতাদির দৃষ্টি এবং কুকুর বিড়ালাদির স্পর্শন্ত ত যখন তখনই হ'তে পারে। স্নতরাং পাক্টি যেমনই হবে, অমনই নিবেদন ক'রে আহার ক'র্বে। সর্বেদা বিচার ক'রে না চল্লে, অনেক সময়ে গোলে পড়তে হয়। অপরাধী হ'তে হয়।"

#### অবিচারে ভালমন্দ বুঝার সঙ্কেত।

প্রশ্ন-প্রতি কার্য্যে বিচার কর্তে গেলে, কান্ধ কি আব করা যায় ? বিচারের ত অক্ত নাই এমন অবস্থা কি হয় না, যে বিচার না কর্লেও ভাল মন্দ বুঝ্তে পারা যায় ?

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব হয়। আমাদের অন্তরে প্রতিমৃহুর্তেই, প্রতিকাধ্য সম্বদ্ধে, এটি ভাল এটি মন্দ, এই প্রকার শব্দ আপনা আপনি উঠ্ছে। বাঁরা নিয়ম মত, সর্বদা প্রতি শাস প্রশাস লক্ষ্য রেখে নাম করেন, দমে দমে কুন্তুক করেন, তাঁদের দেহ শুদ্ধ হ'য়ে বায়, তাঁরাই ঐ ধ্বনি শুন্তে পান। এরূপ অবস্থা লাভ হ'লে, তাঁদের আর বিচার কখনও কর্তে হয় না। তাঁদের আর কোন ভয় বা সংশয়ও থাকে না। কিন্তু বাঁদের সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁদের প্রতি কার্য্যে বিচার না কর্লে চল্বে কেন ? এই সকল বলিয়া ঠাকুর নারব হইলেন।"

# বীর্ঘ্যধারণাদি শারীরিক তপস্থার প্রয়োজনীয়তা।

আমি একটু পর্নেই জিজ্ঞাসা করিলাম---"আহার-শুদ্ধি, দেহ-শুদ্ধি এবং বীর্য্যধারণ এ সমস্তই ত শারীরিক তপস্তা ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তা বটে! কিন্তু এসব ঠিক না হ'লে ত সহক্তে ধর্মলাভ হয় না। ধর্মলাভের সর্ববিপ্রধান উপায়ই শরীর। সর্ববিপ্রে এই শরীরটিকে রক্ষা কর্তে হয়। দধি, ত্লয়, য়ৢত, মাখন ইত্যাদি আহারে যে দেহের পুষ্টি, সে নিতান্তই অসার। বীর্যাধারণেই যথার্থ দেহ রক্ষা হয়। আহারটি খুব পবিত্র ভাবে না হ'লে, বীর্যাধারণ হয় না। শরার সুস্থ ও পবিত্র না হ'লে, সাধন কর্বে কি নিয়ে ৽

আমি ইহা গুনিরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"পবিত্র আহার, পদাঙ্গুঠে দৃষ্টি, বাক্য সংযমাদি ও বীর্যাধারণের ধে সকল নিরম বলিয়া দিয়াছেন, প্রোণপণে করিয়া যাইতেছি; কিন্তু বীর্যাধারণ ত কিছুতেই ইইতেছে না। কি করিলে স্বপ্নদোধের হাত হ'তে রক্ষা পাই, বলে দিন।"

ঠাকুর বলিলেন—"ড়'টি ঘণ্ট। খুব স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'রো দেখি, কেমন স্থপ্রদোষ হয়।"

### নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।

জিজ্ঞাসা কবিলাম—"যে সব নিয়ম দিয়েছেন, সে ভাবে চল্লে কতকালে সিদ্ধ হ'ব ?"

ঠাকুব বলিলেন—"সিদ্ধি কি ? কতকগুলি শক্তি লাভ করাই কি সিদ্ধি মনে কর ? ষতি দুর্য্য অতি তুচ্ছ বিষয়। কখনও ওতে আসক্তি রেখো না। বেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত সাধন ভঙ্গন ও চেষ্টা কর্ছ, ঐশ্বর্য লাভের জন্ম ঐ রূপটি কর্লে, একটি বছরেই চের ঐশ্বর্যা আয়ন্ত কর্তে পার। মাত্র একটি বৎসর বার্যা ধারণ ক'রে, যদি সত্য-ৰাক্য, সত্য-চিন্তা ও সত্য-ব্যবহার কর্তে পার, অনেক ঐশ্বর্যা শক্তি লাভ হবে। কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলে না। যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সঙ্গ প্রত্যান্তি প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম কর্বে, তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে জান্বে। কোন একটি বিষয়ে লোভ বা আসক্তি থাক্তে, সে অবস্থা কখনও লাভ হয় না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ম্নোভ ও গনাসক্তা হ'লেই হয়। এই অবস্থা হ'লেই প্রকৃত পক্ষে নামে ক্লচি জ্বামে। নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।"

ঠাকুরের কথা শুনিরা আমার চমক্ লাগিল, আমি আবার বিজ্ঞাদা করিলাম—"ব্লব্ধ বিবরে - লোভই ত ক্তিকর ?"

#### লোভ সর্বব্রেই সমান ক্ষতিকর।

ঠাকুর বলিলেন—"বিষয় সমস্তই অসং। লোভ যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, অনিষ্টকর জান্বে। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দেখে, তাঁর প্রতি লোভ করাতে যে ক্ষতি, বাজারে মিঠায়ের দোকানে একটি রসগোল্লা দেখে, তাতে লোভ করায়ন্ত, ধর্ম্মলাভ বিষয়ে ঠিক সেইরূপ ক্ষতি। সামাজিক ইন্টানিন্টের কথা স্বভন্ত।"

এই সমধ্যে মণি বাবু, অচিকা বাবু, মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি গুরুস্তাতার। রহন্ত করিয়া, হাসিতে হাসিতে ঠাকুরকে বলিলেন—"মশার। গুসব আমাদের ছারা হবে না। ধর্মণাভ হউক আর নাই হউক, বৈতিক সম্পত্তি (গুরুত্বপা) কিছু ত পাবই।"

ঠাকুর থণিলেন,—"ধর্মালাভ সকলেরই হবে, বঞ্চিত কেইই হবেন না। ডবে ছু'দিন আগে আর পরে। সকলেই যে, সকল নিয়ম প্রতিপালন ক'বে চল্তে পার্বে, ডা নয়। অস্তঃ নিয়মগুলি প্রতিপালনের একটু ইচ্ছা যদি থাকে, ডা হ'লেও যথেষ্ট।"

একথা বলামাত্রেই, সকলে একেবারে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল, "এবে বজ্ব-শাঁট্রুনির ক্সা গেরো।"

### গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে কতিপয় প্রশোন্তর।

শ্রন্ধের গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেজনাথ সামস্ত মহাশয়, ঠাকুবকে জিজাসা করিলেন—"আপনি যা ব'লে দিয়েছেন, সেই মত যারা চলে, আর যারা সেই মত চলে না, এই.ছ'লের মধ্যে তকাৎ কি 💅

ঠাকুর উদ্ধরে বলিলেন,—"উপদেশ মত যাঁরা চলেন, তাঁদের সঙ্গে যে একটা যোগ রয়েছে, এ তাঁরা পরিকার বুঝ্তে পারেন, আর যাঁরা উপদেশ মত চলেন না, তাঁদের মাঝে কিছুদিন, ইহা চাপা প'ড়ে যায়।"

দেবেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসা ক্ষিত্রজন—"সাধনের সমরে যাকে যা ব'লে দিরেছেন, সেই রকম সে চল্তে না পার্লে, অথবা তার বিপরীত আচরণ কর্লে, তার কি হবে ? আর এসব কারণে কাকেও ত্যাগ করা হয় কি না ?"

ঠাকুর বণিলেন—"কাহাকেও একেবারে ত্যাগ করা হয় না; এই জিনিস বাঁরা পেয়েছেন, তাঁজের ইহা কখনও নই হয় না। সময়ে সকলেরই সব ঠিক হ'রে বার "

খেত্ৰেই বাবু পুনরার বিজ্ঞাসা করিলেন—"বীছার। সাধন গইরা গিরাছেন, জীবনে আর কথমও-দেবা ইয় নাই, তাঁহাদিখের প্রকলকে আপনি চিনেন কি না ?"

ঠাকুর বনিদেন—"স্কলের সঙ্গেই অস্তরের একটা বোগ ররেছে।"

দেবেক্স বাবু বলিলেন—"অন্তরের যোগের কথা বল্ছি না, বাঞ্জিক তাঁদের চিনেন কি না ?" ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, চিনি।"

তথন দেবেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞানা করিলেন—"তবে, আপনি নৃতন কেউ এলে, 'ইনি কোধা থেকে এলেন, ইনি কে,' ইত্যাদি বলেন কেন ?"

ইহাতে ঠাকুর কোন উদ্ভব না দিয়া, কেবল একটু হাসিলেন। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন— 'ইহাদের প্রত্যেকের খোঁজ রাথেন কি না প'

ঠাকুর--"হা।"

দেবেন্দ্র বাবু—"তাঁহাদিগের বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে আপনার জান্তে হয় কি ?" ( অর্থাৎ পুর্বেষ ঋষি মুনিরা, যেমন কোন বিষয় জানতে হ'লে, ধ্যানস্থ হ'য়ে জানতেন, সেইরূপ কি'না ? )

ঠাকুর—"মনোযোগ দিয়ে জান্তে হয় না। প্রত্যেকের জীবনের ভাল মন্দ, যাহা কিছু বর্ত্তমানে ঘটুছে, ভাহা চোখে পড়ে।"

দৃষ্টান্ত শ্বন্ধপ ঠাকুব সাহেব-বাড়ীব দোকানের আয়নাব কথা বলিলেন।

ব্রীবৃক্ত মনোরঞ্জন গুছ মহাশর, ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন—"গুরুব আজ্ঞা প্রতিপালন কবিতে না পারিলে কিরূপ হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"গুরুর আজ্ঞা কি কেহ প্রতিপালন করতে পারে।"

মনোবঞ্জন বাবু—"সামান্ত সামান্ত আজ্ঞা প্রতিপালন কবিতে পাবে ত, যেমন মাংস না থাওয়া ইত্যাদি।"

ঠাকুর বলিলেন—"তাও পাবে না।" পরে একটু থামিরা—"যিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করেন, তিনি ত করেনই, যাঁর প্রতিপালন কর্বার ইচছা আছে, তুর্বলতা বশতঃ পারেন না, তিনিও গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা বদি গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন নাও করেন, এমন কি বিরুদ্ধেও চলেন, সময়ে তাঁরাও ফল পাবেন: ইহা নিশ্চয়।"

#### লোভে হতাশ—উপদেশ।

সকাল বেশা, সাধন করিতে করিতে, বিষম একটা জ্বালা প্রাণে আসিরা পড়িল—মনে হইল, আজ ছর বৎসর হইল দীকা গ্রহণ করিয়াছি, এ সমর্টা বধাসাধ্য নিরম নিষ্ঠায় থাকিরা, সাধন ভদ্মনও করিয়া আসিতেছি, কিন্তু জীবনের উন্নতি কিছুই ত দেখিতেছি না। ছেলেবেলা হইতে বে সকল কু-মন্ডাদ, স্বভাবে জড়াইরা রহিয়াছে, তাহার একটিও ত এডকালে

বিশ্বমাত্র শিধিল ছইল না ? এ সকল ছইতে নিক্কৃতি পাইরা দ্বির ছইব কবে ? আর ভগবহুপাসনাই বা করিব কবে ? দিন ভ এ সকল উৎপাত শান্তির নিমিত্ত লড়াই করিতে করিতেই শেষ হ'রে গেল। ঠাকুরের অপরিসীম ক্লপাগুলে, ছরস্ক কাম রিপুর উদ্জেজনার প্রান্ধ নিবৃত্তি ছইরাছে বটে, কিন্তু লোভের ভরন্ধর উদ্দীপনার দিনরাত অলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি । ঠাকুবের আদেশ অস্থসাবে, দিবসাস্তে একবেলা স্থপাক ভাতে-দিন্ধ-ভাত মাত্র আহার করিতেছি, তাহাতে ক্রিবৃত্তি হইতেছে বটে, কিন্তু নানা প্রকার স্থপায় মিষ্টার, স্বভার প্রভৃতি প্রতিদিন ঠাকুব আবাব আমাকেই পরিবেশন করিতে আদেশ করার, বিষম লোভান্নিতে যেন স্বভারতি দেওরাব বাবহা করিয়াছেন দেখিতেছি। যে সকল স্থাদ সামগ্রী প্রতাহ নাড়া চাড়া করিতেছি, এখন ভজন সাধনে জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাবই বসাস্বাদন কর্মার, সারাদিন জিহনা চুবিরা কাটাইতেছি। সকলের অজ্ঞাতসাবে, চুবি কবিয়া ঐ সকল বস্তু থাইতে, সময়ে সময়ে প্রবাহ ইছে। পর্যান্ধ হইতেছে; কথনও কখনও আবার এমনই আলা হইতে থাকে যে, ঠাকুরের সঙ্গও ভাল লাগে না, মনে হর, ঠাকুরের সঙ্গে থাকিলে, যদি এ সকল লোভের বস্তু সর্বাহা নাড়া চাড়া করিয়া, আলিয়া পুড়িয়াই মরিতে হয়, এমন সঙ্গে আব লাভ কি ? ক্ষতিই ত হইতেছে, ববং তফাৎ হইয়া যাই। হার! হার!! ভগবানের পূজা করিয়া ক্বতার্থ হইব প্রত্যাশায়, বাড়া ঘব, আত্মীয় স্বজন, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আদিলাম, শেষ কালে আমার এই দশা। এখন লোভের বশীভূত হইয়া চুরির প্রস্থিত!! ছর্ল ত ঠাকুরের সঙ্গলাভেও বিরক্তি!!!

প্রাণের জ্বালা অসম্ভ বোধ হওয়াতে, ঠাকুনকে যাইয়া বলিলাম—"আমি আব সম্ভ করতে পারি না, চেষ্টা করতে আমি কোন ক্রটি কবছি কি না, ভাং৷ ত গ্রাপনি দেখছেন; এখন আর কি কবব ?"

ঠাকুর বণিগেন—"ওর জন্ম তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ? একেবারেই কি সব হয় ! জেমে জমে সবই হবে। পুনঃপুনঃ চেন্টা ক'রে, অক্ করায় হ'লে, তাঁর উপর সমস্ত ভার ছেডে দিয়ে, ব'সে ব'সে তাঁব নাম ক'রো। ধারে ধারে সমস্ত উৎপাতই কেটে যাবে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই বুন্লে, তাঁর উপর নির্ভ্তর না ক'রে আর উপায় কি ? মনটিকে খোলসা ক'রে ফেলে, নিজের তুরবস্থা পরিকার বুনে, সরল ভাবে একবার তাঁর দিকে তাকায়ে যদি বল্তে পার, 'প্রভা। আমি আর পার্লাম না, অঃমাকে রক্ষা কর, তিনি রক্ষা কর্বেন। এ ভিন্ন আর উপায় নাই।"

মনে মনৈ জাবিলাম—"নিজের চেষ্টাম কথনও পারিব না ইহা যথার্থ বৃথিলে, আর অমুতাপ ইইবে ক্ষে ? এখন ত বৃথি আমিই সমস্ত করিব, তবে সাহায্যও চাই !"

### দীকান্থলে বিচিত্ৰ ভাব।

ঠাকুরের ভামবাজারের বাসায় আসিবার পর বরিশাল, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান ও ভুগলী জেলার বহু ন্ত্রীপুৰুষ এবং কলিকাতা নিবাসী অনেক ভদ্ত মহিলারা আসিয়া ঠাকুরের নিকটে मोक्सा গ্রহণ করিতেছেন। ছ' পাঁচ দিন অস্তরই লোকের দীক্ষা হইতেছে। এই ं नोका नमः . य नकन অলৌকিক ব্যাপার দেখিতেছি, তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। একই সময়ে বছণোকের দীক্ষাকালেও, এক এক জনের ভিতরে এক এক প্রকার দর্শন ও অমুভূতি, তাহাতে এক এক প্রাকার ভাব ও উচ্ছাস, আনন্দ ও আবেশ দেখিয়া বিশ্বিত হইতেছি। মহাপুরুষ ও পরলোকগত আত্মাদের, একই দময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্লেকে আবির্ভাব হেতু, কেহ জ্ঞাত, কেহ বা অজ্ঞাত, বিবিধ প্রকার ভাষার, আনন্দ উল্লাস পূর্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। আবার কেই কেই বা আত্ম-পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, ক্লেশস্তক বিলাপ করিতে করিতে, কাতর ভাবে দীক্ষা প্রার্থনা জ্বানাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছি। ঠাকুর এই সকল পরলোকগত জীবদের কাছাকেও ত্তবস্তুতি বা নমস্কার ছারা, কাহাকেও বা ভর্পনা ও তাড়না ছারা বিদায় দিয়া থাকেন। এই সাধনে, প্রকৃতিভেদে কেই কেই উপদেশ ও দীকা মাত্র, নাম প্রবণান্তে প্রাণান্ত্রাম করিয়া সহস্ক অবস্থারই অবস্থান করেন, দীক্ষাকালে বিশেষ কিছুই অমুভব করেন না। কেহ কেহ মন্ত্রলাভ করিয়া, চুই চারিবার প্রাণারাম করিরাই, ভাবাবেশে অভিভূত হইরা পড়েন। আবার কেহ কেহ বা নামটি কাণে প্রবেশ করা মাত্রই, একেবাবে সংক্রাপুক্ত হইরা পড়েন। ছই তিন ঘণ্টাকাল বাহুজ্ঞানও থাকে না। অজ্ঞাতসারে প্রাণায়ামাদি আপনা আপনি চলিতে থাকে। অঙ্গ প্রতাঙ্গাদিতে মহা সান্ত্রিক ভাবের বিকার প্রকাশিত হইনা পড়ে। একই সমরে দীক্ষাস্থলে বছলোকের ভিতরে বিচিত্র ভাবের ও অবস্থার সমাবেশ দেখিয়া, দিন দিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি, কিসে যে কি হয়, কিছুই বুঝিতেছি না !

### এই দীক্ষা গ্রহণই ত্রিবেণী-স্নান।

৪ঠা পৌষ শুক্রবার বেলা দশটার সময়ে বরিশাল, বানরীপাড়া ও ঢাকা জেলার কতকঞ্জনি লোকের
দীক্ষা হর। কুঞ্জবিহারী শুক ঠাকুরতা মহাশরের মাতা, ভগ্নী এবং স্ত্রী প্রভৃতির
দীক্ষাও এই তারিখে হইল। একটি প্রেতাম্বা, কুঞ্জবাবুর শালী জীমতী বসস্তকুমারীর, কলিকাতা আনিবার উদ্ধেশ্ত অবগত হইরা, দীক্ষা প্রহণ মানসে, তথারই উহাকে আশ্রর
করিয়াছিল। দীক্ষাকালে এই প্রেতের কারাকাটি, চীৎকার ও কাতরোক্তি শুনিরা বিশ্বিত হইরাছি।
কুঞ্জবাবুর স্ত্রী শ্রীমণ্ডী কুন্তমকুমারী দীক্ষাক্র প্রহণ মাত্র, চৈত্তপুশ্বা হইলেন, সারাদিন ভিনি নেশাখোরের
মত ভাবে চন্দুলু অবস্থার রহিলেন। কুঞ্জ বাবুর মা, দীক্ষান্তে, অবসর মত, ঠাকুরকে প্রিক্তানা

করিলেন—"আমি যে আপনার নিকটুমন্ত্র নিকাম, ইহা ত দেশে বাইরা বলিতে পারিব না , কি বলিব ?" সকলে ঐ কথা ভনিয়া হাসিরা উঠিলেন এবং বলিজেন, "গোঁসাই কি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিথাইরা দিবেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ভোমরা এঁদের অবস্থা জান না। এঁদের পুব বড় সমাল, সমালে সম্মানও এঁদের পুব, এ সৰ কথা সেখানে ইনি বল্ডে পার্বেন না।"

তার পর কুঞ্চ বাবুর মাকে বলিতে গাগিলেন—"আপনি বল্বেন বে, ত্রিবেণীতে স্মান ক'রে এসেছি, শাস্ত্রে ইহাকে ত্রিবেণী-স্মান বলেছেন। ইড়া, পিঙ্গলা, স্ব্স্থাই গঙ্গা, ধ্যুনা ও সরস্বতা, ইহাদের মিলন স্থান কুগুলিনাকে ত্রিবেণী বলে। কুগুলিনী-শক্তিকে জাগানই ত্রিবেণী স্থান।"

ঠাকুরের এই কথার পরই, কুঞা বাব্র মাকে, ঘটনাতে পড়িয়া, ত্রিবেণীতে যাইয়া স্থান করিয়া আসিতে হইল। কুঞাবাব্ব মা, ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—"আমি পুর্বেং কুলগুরুর নিকটে যে পূজা নিয়াছিলাম, তাহা কি ছাড়িয়া দিব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা কেন ? পূর্বের যে পূজা নিয়েছিলেন, তাও কর্বেন।"

কুলগুরু প্রাণন্ত সাধনও করিতে হইবে কি না, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, অনেকেই অনেক দিন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন।

ঠাকুর বৃহদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"কোনও প্রয়োজন নাই, এই সাধন কর্লেই হবে।" কোন কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন—"ইচছা হ'লে কর্বে।"

আবার এখন পরিষার করিয়া বলিতেছেন—"হাঁ, তাও কর্বে, ইচছা ক'রে ওসব কিছু ছাড়তে নাই।"

অবস্থাভেদে ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে এ প্রকার ব্যবস্থা, না অন্ত কোনও কারণে আদেশের এক্নপ পরিবর্ত্তন, জানি না।

### দীক্ষার বিনিময়ে দান ও তাহা গ্রহণে অপরাধ।

দীক্ষা প্রহণের পরে, শুক্তরাতা প্রীযুক্ত পরেশনাথ বাবু, ঠাকুরকে একথানা মলিল। দিলেন। ঠাকুর উহা একটি শীতবন্ধান্ত কালালকে দিয়া দিলেন। ইহাতে সকলেই, বিলেষতঃ পরেশ বাবু, অত্যক্ত হংবিত হইলেন। রাজিকালে গরছেলে মণি বাবু ঠাকুরকে বলিলেন—একথানা বন্ধ বদি লালাইকে ব্যবহার করিছে দেওরা বার, আর ভাহা তিনি ব্যবহার না করিয়া অন্তকে দিয়া ফেলেন, তা হ'লে মনে বছাক্ট হয়।

চাকুর বলিলেন—"লান একেবারে কর্তে হয়। ওখানি যদি তাঁর নিজস্ম হ'ল, তবে তিনি দিবেন না কেন ? গুরুর মন্ত্রের বিনিময়ে, কোন দান প্রতিদান নাই, সে অমূল্য। তবে যদি কেহ অহ্য সময়ে, বৃদ্ধ পিতা জ্ঞানে বা অহ্য অভিভাবক জ্ঞানে, কিংবা পথের অন্ধকে দানের হ্যায় দয়া ক'রে দান করেন, তবে গুরু লইতে পারেন, নতুবা গুরু ও শিষ্য স্বাধা হন। অতএব অহ্যভাবে গুরুতে কেহ কিছু দিও না।"

অগ্ন সময়ে, দীক্ষাকালে একটি গুরুত্রাতা, ঠাকুরকে কয়েকটি টাকা দেওয়াতে, ঠাকুর তাহাকে বিলিলেন—"আমি সামান্ত জীব, আমাতে সব দোষই সম্ভব, আমাব কোন ব্যবহারে যদি এমন কিছু প্রকাশ হ'য়ে থাকে যে, আমি যাচ্ঞা কর্ছি, তা হ'লে আমার ক্রটি হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। অর্থের প্রত্যাশায় আমি দীক্ষা দেই না। দীক্ষার বিনিময়ে, টাকা যিনি দেন ও নেন উভিত্রেই নরকগ্রস্ত হন।"

# দেব দেবীর অনুরোধ—পূজাটি লোপ না হয়।

এবার এথানে আসার পব, কিছুদিন হয়, দীক্ষাসময়ে ঠাকুর সকলকেই একটি নৃতন উপদেশ দিতেছেন। দীক্ষার প্রারম্ভেই তিনি বলেন—"যার যেটি দেশগত, সমাজ্বগত, বা কুলক্রমাগত রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি রয়েছে, যথাসাধ্য তা বজ্ঞায় রেখে, এই সাধন পথে চল্তে চেফী কর্বে।"

এই উপদেশটি নৃতন দেওয়া হইতেছে কেন, জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঠাকুর বলিলেন—
"একদিন দেওলাম, হিমালয় পর্ববেতের সর্বেবাচচ শৃক্ষটি, অগ্নিময় হ'য়ে গেছে। সেই
অগ্নির ভিতর হ'তে কালা, দুর্গা, মহাদেব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীগণ বা'র হ'য়ে এসে
বল্লেন, 'দেখ, আমাদের পূজা লোপ না হয় এই ক'রে।' আমি বল্লাম, 'কেন, আমার
ছারা কি লোপ হ'চ্ছে' ? তাঁরা বল্লেন 'তুমি যাদের সাধন দিচছ, তারা যদি আমাদের
অগ্রাহ্ম করে, তা হ'লেই ক্রেমে পূজাদি সব লোপ হ'য়ে আস্বে।' তদবধি দীক্ষার সময়
ঐ উপদেশটি দেওয়া হ'চেছ।"

একটি শুক্কপ্রাতা প্রশ্ন করিলেন—"বিষ্ণু, শিব, এঁদের আবার পূজা পাইতে এত আঞ্চ কেন।" ঠাকুর বলিলেন—"এঁরাও ত ত্রিগুণেরই মধ্যে।"

अन-"उम्बा, विष्ट्, निरवत পृकात कि छशवात्मत পृका रव मा ?"

ঠাকুর--- "হাঁ, খুব হয়। ভগরদু দ্বিতে কর্লেই হয়। ভগবান, একা বিষ্ণু শিব রূপে

বেমন মায়িক স্থান্ত প্রেলয়ের কর্তা হ'রে আছেন, সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ, শিবলোকাদি ধামেও তাঁর ঐ প্রকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। ভগবানই এক এক রূপে ভক্তের নিকট লালা করছেন।"

# মহাত্মা মণিবাবার দৃষ্টি শক্তি।

ঠাকুর যথন কর্ম্বাবাদে দাদার নিকটে করেক দিন ছিলেন, সেই সমরে একদিন মণিবাবার।

শাক্ষাৎ করেন। মণিবাবা ঠাকুরকে পুব সমাদবে গ্রহণ করিরা বলিরাভিলেন, "আপ্ কুপা কর্বে হামারা আসন পর্ রহিয়ে, হাম আভি দেহ ছাড় দেতে।" ঠাকুর এই মহান্মাব সহিত দাদাকে সাক্ষাৎ কবিতে বলিরাছিলেন। দাদা ছ'দিন মাত্র কলিকাতার থাকিয়া, চাক্রি হুলে চলিয়া গিয়াছেন এবং সম্প্রতি মণিবাবাকে দর্শন করিরা পত্র লিধিবাবার নিকটে আমি বাইতাম; তিনি আর দণটি লোকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার প্রতিও প্রায় সেই রূপই করিতেন। কিন্ত এবার আমি বাবালীর আমাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং পুব উন্নসিত ভাবে হুই হাত বিস্তার করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'মাহা হা! বছত্ অনম্ জনম্ তপত্রা কর্মেরা আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'মাহা হা! বছত্ জনম্ জনম্ তপত্রা করিয়ে আমিকা সম্প্রকল ক্লপা লাভ কিয়া হায়। স্ব পূব্ব হো গিয়া, ধন্ত হো গিয়া !! এই বলিয়া তিনি আমাকে পুব আদর করিয়া, নিজের আসনের সক্ষ্মা বলাইলেন ও আশীর্মাদ করিতে লাগিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। গোসাইয়ের নিকট আমার দীক্ষা গ্রহণ বিবরণ, বাবালীর জানিবার কোনও সন্ত্রাবনাই নাই। তাঁর এই দৃষ্টি শক্তি দেখিয়া বিশ্বিত হইয়াছি। বাবালীর আশীর্মাণ পাইয়া বড়ই আনক্ষ হইল।"

### চরণামৃত গ্রহণে প্রেতাত্মার উদ্ধার।

অত্যন্ত হুকার্যাকারী ব্যক্তিদিগের আত্মা, পরগোকে অবস্থান কালে, ছঃসহ যন্ত্রপায় ছট্টট্ট করিয়া,
শান্তির জন্ত কত প্রকার উপায়ই অবলম্বন করে, বলা যার না। কেহ
গরাতে পিওলাভ আকাজ্জার, বংশধরদিগের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত
আরম্ভ করে, কেহ বা মহদাশ্রের লাভ করিলে সমন্ত ক্লেশের উপশম হইবে মনে করিয়া, মহাপুরুষদিগের
নিকট, স্থবিষা পাইলেই ছুটাছুটি করে, আবার কোন কোন আত্মা সন্তর্ভকর স্থপার একট্ট ছিটা কোঁটা
লাভ হইলেই একেবারে কুতার্থ ইইরা যাইবে নিশ্চর করিয়া, তাহারই জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ
সকল দেখিয়া ভনিয়া অবাক্ ইইতেছি!

গভীর রাত্রিতে, করেকটি ভক্ত ওক্তরাতার নিকটে, প্রেতাছ্মাদের কথা প্রদক্ষে, ঠাকুর বলিলেন"আজ শ্রীকুলাবনে গিয়েছিলাম। বমুনাতারে কয়েকটি প্রেতাছ্মা আমাকে পুর কাতর
ভাবে বল্লে, 'শত বুশ্চিক দংশনের ক্যায় আমাদের ক্রেশ হ'চেছ, আমাদের এই ক্লেশ
হ'তে দাক্ষা দিয়ে উদ্ধার করুন। আমি বল্লাম, 'আমি কিছুই জানি না। আমার
ভর্দেবের তুকুম বিনা কিছুই আমার কর্বার উপায় নাই।' তারা বল্লে, 'আপনি বমুনায়
ক্রেন।' পরে আমি যমুনায় স্নান ক'রে উঠ্লাম, ভিজা গায়ের জল, বেয়ে পড়তে
লাগ্ল। প্রেতেরা পুর আগ্রেহ ক'রে উহা চেটে খেতে লাগ্ল, তখন দেখ্লাম তাদের
শরীর জ্যোতির্মায় হ'য়ে গেল, এবং দিবারপ এসে, তাদের নিয়ে গেল।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া, কয়েকটি শুরুলাতা ভাবিলেন, চরণামৃত গ্রহণ কবিয়া প্রেতাত্মারা যদি উদ্ধার হইল, তবে আমরাও একবার উগ থাইয়া রাখি না কেন । প্রণদিন সকালে শুরুলাতা শীর্ক মহেক্রনার্থ মিত্র মহাশর, ঠাকুরের শৌচান্তে, জ্যোর কবিয়া চরণামৃত শইয়া আদিলেন। আশ্চর্যোর বিষয় এই বে, পরিকার কলের জলের চরণামৃত, শ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, দেবেক্র দামন্ত, মহেক্রবাবু প্রভৃতি বাঁহার। পান কবিলেন, সকলেই পবিত্র মনোমোহন এক প্রকার সদ্গদ্ধ পাইয়া অবাক্ হইলেন। ঠাকুর গদ্ধ বন্ধ বিষ্কু ব্যবহার করেন না, ইহা আমরা জানি।

# পাগলী ঠাকুরমা ও ঠাকুর, ঠাকুরের জন্মবিবরণাদি তাবণ।

শ্রামবাজারে আসিরা অবধি, আশ্রমন্থ লোকের আহারাদির বাবস্থা, অতিথি অভ্যাগতের আদর

অভ্যর্গনা এবং নবাগত দীক্ষাপ্রার্থী স্ত্রীপুরুবের থাকার বন্দোবন্ত, ধীর প্রকৃতি
কার্যাদক গুরুত্রাতা শ্রীপুরু বৃন্দাবনচক্র মন্ত্র্মদার মহাশরের উপর বিশেষ
ভাবে শ্বন্ত রহিরাছে। শ্রীপুরু মণীক্রমোহন মন্ত্র্মদার মহাশর এবং ডাব্রুার নবীনচক্র ঘোষ মহাশরও,
এ সকল কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। চক্রমণি দিদি, অনার মা, সারদা পিসী এবং আগন্তক গুরুত্রীদের
দারা, এত কাল স্থচাক্রমপে, পাক কার্যা নির্কাহ হইরা আসিতেছিল। পবে পাগলী ঠাকুরমা আসা
অবধি, সমস্ত উলট্ পালট্ হইরা গিরাছে। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিরাই, প্রথমে রারা ঘরে চুকিলেন।
ভক্তমীদের রারা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিরা, বলিলেন—আরে, একি 
 তোরা এখানে কেন 
 গৌসাই
বাদীর রারাদ্বরে শৃক্র । তোরা ত এঁটো মৃক্ত কর্ষি, আর বাসন মন্ত্রি। যতদিন বিভরের একটা
বিরে না দিব, রারা আমিই কর্ব। তোরা এ বর খেকে বের হ। ঠাকুরমা এই বলিরা, উহাদের
কুট্না, বাট্না সমস্ত ফেলিরা দিলেন এবং নিজহাতে শোসা সহিতে তরকারি কুট্রা, আমনিছ করিরা
রাখিলেন। ভালও ঐ প্রকারে রাখিলেন, আখোরা চাউল কুটাইরা বিশ্ব করিলেন। প্রথম দিন
সকলেই ঠাকুরমার রারা দেখিরা, পুব আযোল করিরা থাইলেন। ঠাকুরমাক প্রত্যাইই ঐ প্রকার রারা

করিতে লাগিলেন। একদিন চন্তমণি দিদি, ডাল চাউল খুইয়া রাখিতেই, ঠাকুরমা তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের ভোগের জিনিস শৃক্ষ হ'বে ছুঁলি, বড়ই আম্পর্মা দেখ্ছি ?"—ঠাকুরমার রায়া থেরে টেকা, সকলের শক্ষ হইয়া উঠিল। একদিন সকলেরই পাতে ডাল, ভাত, তরকারি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, ঠাকুরমা ছুট্টয়া ছেলের নিকট যাইয়া বলিলেন, "ওরে বিজয়! বল্ দেখিনি, কেমন রেছেছি ?" ঠাকুর অমনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন—"কেন মা! তাকি আর জিল্লাসা করতে হয়! ঠিক যেন জগরাথের ভোগ। ওঁরা সব কেমন থাচেছন ?" ঠাকুরমা বলিলেন, আমের কি! ওদের কি ভক্তি আছে! আমরা হ'লেম শান্তিপুরে গৌসাই, আমাদের হাতে দেবতারা থান, বুঝ্লে! আমরা বাপু তেল থিও দিই না, আর বাট্না কুট্নারও ধার ধারি না—যা তা সাদা জলে সিদ্ধ ক'রে দি, ভাগ দেখিনি তারই কত আদে ?"

ঠাকুর-- "জগন্নাথের রান্না সাদা জলেই ত হয়।"

শুক্রতারা তামাসা করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরমা! হেণায় শ্রদায় কোন প্রকারে এই প্রসাদ, এক প্রাস তল কর্তে পারলেই যে হ'লো। একবারে নিশ্চিস্ত। স্বাবাদিনে আর কিছু না থেলেও চলে।' ইহা শুনিয়া ঠাকুরমা খুব খুসি! সময় সময় কিন্তু ঠাকুরমার রাল্লা খুব স্বাদও হয়। কেন যে হয় বুঝি না!

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সজে সজে, জিনিস পত্রপ্ত প্রচুব পরিমাণে আসিতেছে। কিন্তু সকুরমা একদিনের জিনিস অন্তর্গনের জন্ত রাখেন না। প্রতিদিনই ভাণ্ডার উজাড় করিয়া কেনেন। প্রচুর পরিমাণে বালা করিয়া, রাজ্যা ইইতে কাঙ্গাল হংখীদেব ডাকিয়া আনিয়া, থাওয়াইতেছেন। অধিক রায়া করিতে নিষেধ কবিলে, সাকুরমা ধমক্ দিয়া বলেন, তোবা মান্তব না পণ্ড প মান্তবকে না দিয়া কি কথন মান্তবে থায়; সে ত শিয়াল কুকুরেই কবে প ভগবান একমুঠো দয়া কবে দিলে, তা হবতে একপ্রাসঞ্জ অন্তবে দিতে হয়। ভগবানের দান, যার প্রয়োজন তারই জন্ত, সকলেবই জন্ত, প্রজি করিবাব জন্ত নয়। তাক বেলার কোন জিনিস অন্ত বেলা থাকে না দেখিয়া, বৃন্ধাবন বাবু একটু বাত্ত ইইয়া পড়িবেন, তিনি সাকুরমাকে একটু হিসাব করিয়া চলিতে বলায়, সাকুরমা তাকে বিলনেন—"গিয়ি! আমরা গোঁসাই বাড়ীয় বউ, আজকের যা এনো তা হবলা, কালকে গোবিন্দ আছেন।"

ঠাকুরের জন্ত মাত্র এক সের ছধ রোজকরা আছে; ঠাকুরমা ঐ ছধ আহারের সমন্ত্র সকলকে একহাতী করিবা বিলাইরা দেন। ঠাকুরকেও ভাগ মত এক হাতাই দেন। সকলে এজন্ত বিরক্ত, কিছু ঠাকুরমা কারও কথা গ্রাহ্ম করেন না। একটি ওক্তরমী, এক সের ছধ গোপনে পৃথক রাখিবা; ঠাকুরকে দিতেছেন।

**একদিন বি, ভাষাভাত্তি কাম সামিরা বাড়ী বাইন্ডে বাত্ত। ঠাকুরমা ভাকে বিজ্ঞাসা করিলেন** 

—"এত শীম্ম নেতে বাস্ত হচ্ছিদ্ বে ?" বি বিলিল, "মা ! আমার ছেলেটির অত্থ, আৰু তাকে একটু হুধ মাত্র থেতে দেব। তারই জোগাড়ে যাব।"

ঠাকুরমা শুনিরা বলিলেন, "আছা, দাঁড়া।" এই বলিরা, শুরুভগাঁটির ঘর হইতে ঠাকুরের ছখ আনিরা নিরের হাতে দিরা বলিলেন, "এই নিরে যা। ছেলে রোগা, কোধার আবার তালাস কর্তে যাবি, যদি না পা'স।" এই ব্যাপার লইরা ঠাকুরমার সঙ্গে কোন কোন শুরুজাতাভগ্নী-দের ঝণ্ড়া হইল। সকলে ঠাকুরমাকে বলিলেন, "ঠাকুরমা। ছখ একটু না থেলে তোমার ছেলের যে অন্থ্র্থ হয়, কষ্ট হয়, আন ?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "যাঃ, সব জানি। অহুপ হ'লে বিদ্নের ছেলের কি কট হর না ? বিজ্ঞরের ভোরা দশলন আছিল, দরকার হ'লে দশ দিকে ছুটাছুটি কর্বি। বিদ্রের ছেলের জল্প কে আর করুতে যাবি!" ঠাকুরমা খ্ব গালাগালি দিয়াও সকলকে জল্প করিতে না পাবিয়া, ছুটিয়া ঠাকুরের নিকটে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরকে খ্ব ধমক্ দিয়া বলিলেন, "বিজ্ঞয়! তোর সঙ্গে সর্কাদা ধেকেও এদের একপ বৃদ্ধি হ'লো কেন ?" ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল, তিনি ঠাকুরমাকে ঠাতা করিয়া সকলকে বলিলেন— "মা'র প্রাণে যেরূপ দয়া, তার এক আনাও আমার নাই। ছেলেবেলা দেখেছি, বিদ্রের ছেলেটিকে মা আমাদের সঙ্গের বসায়ে প্রতাহ খাওয়াতেন। আমাদের মতন আসন তাবও ছিল। থালা বাটি, য়াস, মা তাকে আমাদেরই মত কিনে দিয়েছিলেন। কোনও প্রকারে পৃথক মনে কর্তেন না। সে আমাদের সমবয়ক্ষ ছিল ব'লে ধৃতি, চাদর, জামা, জুতা, মা যেমন আমাদের দিতেন, তাকেও দিতেন।"

আমাদের ভাগুরিষরে, ঠাকুরের দেবা হর। ঠাকুরের আহারান্তে, আমরা সকলে প্রসাদ বাটিরা লই। ঝি পরে অবসরমত শুন্ত বাসনপ্তলি লইরা বার। ঠাকুরমা এক দিন হঠাৎ ঐ খরে প্রবেশ করিরা, বাসন পড়িরা আছে দেখিরা, একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন; ঠাকুরকে চীৎকার করিরা ডাকিরা বলিলেন, "এরে বিজয়! একি অনাচার! এটো বাসন ভাঁড়ারে! ইন্মুর, বিড়াল, কত কি এ বরে আনে; এ খরের জিনিস কি ক'রে ঠাকুবের ভোগে লাগ্বে!" এই বলিরা গানি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শুনিরা অমনই ঠাকুরমার খরের উপর, আরপ্ত খর চড়াইরা বলিলেন—"রাম! রাম! এক্ষণই ওসব কেলে দাও। ওসব কি আর রাখ্তে আছে! রাম! রাম! এক্ষণই ওসব কেলে দেও। ওসব কি আর রাখ্তে আছে! রাম! রাম! এক্ষণই ওসব কেল কেল তুলে নিত্তে লাগিলেন, এবং বীরে ঠাপা হলৈন। ঠাকুরমা অমনই সমপ্ত জিনিস রাজার ছুঁড়িরা ফেলিডে লাগিলেন, এবং বীরে ঠাপা হলৈন।

কিছুক্ল প্রে ঠাকুর বনিনেন—"মা পঞ্চমে চড়লে, আমাকেও সেই তালে সপ্তমে চড়তে হয়, মা হলে কি রকা আছে ? মাকে এ ভাবে ঠাওা না কর্লে, মা আৰু একটা কাওই

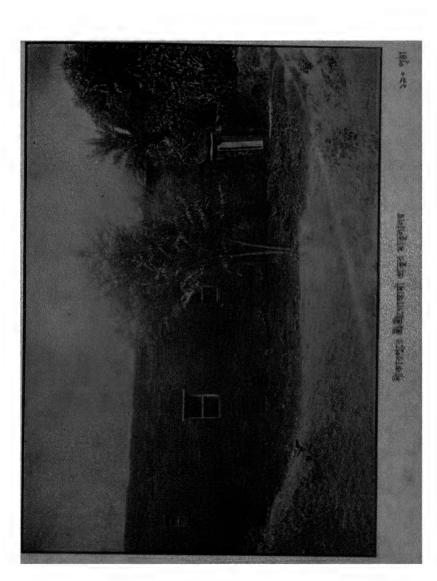

ক'বে ফেল্ডেন। পাগলকে, অনেক সময়ে, তার বাগে চ'লে ঠাণ্ডা রাখ্ডে হয়, না হ'লে তার অনিষ্ট করা হয়।"

ভোরকীর্ত্তন শেষ হইলেই, গঙ্গান্ধানে যাওয়ার সময়ে, ঠাকুবমা একবাব ঠাকুরেব সন্থুবে আসিয়া দীড়ান। ঠাকুর নিবিষ্ট ভাবে চোধ বুজিরা থাকিলেও, ঠাকুবমা, ঠাকুরকে ধুব মেহের সহিত ডাকিয়া বলেন, "ওরে বিজয়—নে পের্ণাম কর্। এখন উঠ্না; ভোর হয়েছে দেখ্চিদ্ না १" ঠাকুর অমনই ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া, পদধ্লি মাধার নেন্ এবং কচি থোকাটির মত মা'ব পানে একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন। এই সময়ে ঠাকুরের চাহনি আর একরকম হইয়া যায়। উহা দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া বিসয়া থাকি। একদিন বৃন্দাবন বাবু, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশারু, আপনি ঠাকুরমার দিকে ওভাবে চেয়ে থাকেন কেন ? আপনার ওরকম চাউনি দেখে, আমাদের ভিতরে যেন কেমন একটা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—"মা যখন এসে দাঁড়ান, মা'র প্রতিলোমকুপে ব্রহ্মক্তোতি ফুটে বেরুচেছ আমি দেখ্তে পাই।

ঠাক্বমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইল—"ঠাক্রমা । আমাদেব ঠাক্রের জন্মকথা কিছু বন্দ্রনা । লোকেব মুথে ত কত বকমই শুনি।" ঠাক্রমা বুলিলেন—'লোকের মুথে আর কি শুনিস্ । লোকে তা কি জানে । সাধারণ লোকের জন্ম যে ভাবে হয়, ওয় জন্ম ত আর সে ভাবে হয় নাই । তা বল্লে বিশ্বাস করতে পারবি কেন । সেময়ে ওয় বাবা ব্রন্ধচর্য্য কর্তেন ; শান্তিপুর হ'তে সাঙ্কার প্রণাম কর্তে কর্তে শীক্তিকে গিরেছিলেন, কত ক'রে ।—ব্কেতে, হাতেতে, ইাটুতে ছালা বেঁধে। ওয়কম এখন কেউ কর্মক দেখিনি । তিনি জগ্রাথের দর্শন পেয়ে, যা প্রার্থনা কর্তেন, ভাই হ'লো। ভক্তের আকাজ্ঞাত ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। বিজয় যখন আমার পেটে ছিল, উদরাত্ত স্থার প্রতির্যন্তি, আমি রাধাক্তকের দর্শন পেতাম।

. ঠাকুরমা কথন কথন আমাদিগকে পরিহাস করিবা বলেন—'যা, তোরাত কচুবুনোর নিব্য ।'
একটি শুকুতাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরমা, আগনি কি আর স্থান পেরেছিলেন না ? ছেলে
হ'লো কচুবনে ?' ঠাকুরমা বলিলেন—"আরে ! তথন বৈ শীকারপুরের বাড়ী বরকশাল এসে
বেরাও কর্লে, বাড়ী ছেড়ে সকলে পালাল ; ঝড়, বুটি, ডুফান, খাব কোথা ? আমি গিবে
বাড়ীর খারে কচুবনে বস্লাম । কতক্ষণ পরে দেখি, বিজয় হরেছে । প্রসব বেদনা ত হয় নাই,
আগে বুলুব কি ক'রে ? ডুটি ভ ওকে সকলে কচুবুনো বলে । আর ওর বাবাকে পাড়ার লোকে
খড়িবোরা গোঁসাই বল্ত ।"

প্রর—'কেন, তাঁকে থড়িয়োরা গোঁলাই বদ্ত কেন পু' ঠাকুবনা বলিলেন—"আরে, ডিনি বে ভারি আচারী ছিলেন, কানিগ্রু নিজে বারা ক'বে ছবিকার কর্তেন প্রায়ার সক্ষর প্রাক্তিন প্রত্যেকখানা থড়ি জলে ধুরে নিতেন। এজন্ত সকলে তাঁকে থড়িংগারা গোঁসাই ব'লে ডাক্ত। ওরূপ লোক কি আর এখন হয় ? কত ভক্ত ছিলেন! তিনি যখন ভাগবত পাঠ কর্তেন, তিন চার ঘন্টা জ্ঞান থাক্ত না, গায়ের সাদা পাতলা চাদর খানা, ঘামের মত রক্তে ভিজে যেত, লাল হ'রে যেত।"

ঠাকুরমাকে জিজ্ঞানা করা হইল—'ঠাকুরমা, আপনি নাকি আঁতুড়বরে ঠাকুরকে বিব পাওয়াইরা ছিলেন ?' ঠাকুরমা বলিলেন—'বাম, রাম! তোরা কি বল্ দেখিনি! তা কি আবার কেউ করে ? ছেলের ঠাপ্তা লেগেছিল। মুসববব যে লাগাতে হয়, তা ত আমি জানি না, আমি মুসববর তেবে, হু' আনা আন্দান্ত আহিং প্রতলে থাইমেছিলাম; কালো হ'রে গিয়েছিল। তাতে আর ছেলের কি হ'ল ? ভগবান্ই দল্লা ক'বে রক্ষা কর্লেন।'

একদিন ঠাকুরমা, ঠাকুবকে বলিলেন—"বিজয়, ভূই আর দব তীর্পে বাদ, আক্রেত্রে বাদ্ না।"
ঠাকুরমার একথা বলার তাৎপর্যা কি জিজ্ঞাদা কবায়, বলিলেন—'ও যে আক্রেত্র হ'তেই এদেছে;
আক্রেত্রে একবার গেলে আর কি ওকে আন্তে পার্বি ? ওর স্থানে একবার ও গেলে, আর কিবে জ্ঞান্বে না, সেইখানেই থেকে যাবে।'

ঠাকুরমা, ঠাকুরের সহকে এই প্রকাণ অনেক কথা অনেক সমস্তে বলেন, সেসকল কথার অনুষ্ঠ কিছুই বুঝি না। মাথা গ্রম অবস্থায় ঠাকুরমা যা তা বলেন বলিয়াই মনে হয়। এ সকল কথা বর্ণার্থ কি না, জানিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে ডায়েবাতে লিখিয়া রাখিতেছি, অবসর মত ঠাকুরকে এ সব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা রহিল।

#### প্রসাদ কাকে বলে, কার্য্যাকার্য্য বুঝা শক্ত।

প্রতিদিন প্রসাদ কইরা আমাদের মধ্যে বিষম ছড়াছড়ি পড়িরা বার।
বংগড়াও সমরে সমরে হইরা থাকে।

ঠাকুর ইহা জানিবা বুলিলেন—"কুলোবশিক্টকে প্রসাদ বলে না। উহা উচ্ছিফ, এঁটো। প্রসন্ন ভাবই প্রসাদ। প্রসাদ ভারেতে হয়। কুপাই প্রসাদ, দয়াই প্রসাদ। গুরু বে সকল নিয়ম ক'রে দেন, তা ঠিক মত রক্ষা ক'রে চল্লেই, গুরুর যথার্থ প্রসাদ পাঞ্জিয় যায়।"

কোন ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে সনিহান হইরা, গুরুজাতারা ঠাকুরকে জাত করার, ঠাকুর ব্যস্তিগ্রন "বাঁহা অন্তর্থনী, তাঁরা বাইরের কার্য্যাকার্য্যের একটা মূল্যই দেন না। তাঁরা অন্তর্যে আবাই মেশ্রন। কার কোন্ কার্য্যে উপকার হয়, তাও মুখা বড় কঠিন। অনেক

মাতুলালয় দংলগ্ন কচুবন (গোস্বামী প্রভুর জন্মস্থান )

রোগী আছে, কুপথ্য ক'রে উৎকট রোগ হ'তে আরোগ্য লাভ করে। যে সমস্ত কার্যকে সংসারের লোকে নিতান্ত জ্বন্থ মনে করে, হয় ত তা অনুষ্ঠান ক'রে কারও জীবনের বিশেষ কল্যাণ হয়। কিসে কি হয়, তা বুঝা সহজ নয়। যিনি যা করুন না কেন, পরিণামে কল্যাণই হয়। নিজের কর্ত্তব্যে স্থির থেকে, অন্থ্যের কার্য দেখে যেতে হয় মাত্র। তা হ'লেই রক্ষা। লোকের দোষ গুণোর আলোচনাতে অনিষ্টই হয়।"

ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন—"কারও অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে, যদি হঠাৎ একটা অস্থায় কার্য্য হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে সেজস্থা অপরাধী হ'তে হয় না। জেনে শুনে অস্থায় কার্য্য কর্লেই অ্পরাধ। ভাল কর্তে গিয়ে, যদি একটা অনিষ্টও ক'রে ফেলে, তাতে অপরাধ হয় না।"

#### রাসলীলা ও গুরুশিয়সম্বন্ধ।

ভামাকান্ত পণ্ডিত মহাশর, ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার প্রান্তি সংকাচ ভাব যায় না কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—(পশুত মহাশন্ত্রের নিকট হইতে সংগৃহীত) "নিক্লেকে যেমন পাপী ভাবেন, আমাকেও সেইরূপ মনে কর্বেন। নন্দ ও ফ্শোদা, গোপালকে যেরূপ দেখুতেন, আমাকে সেই ভাবে দেখুবেন।"

এই কথার পর, ঠাকুর একটু থামিরা, আবার বলিতে গাগিলেন—"প্রীমন্তীর প্রতি বিশেষ অমুগ্রাহ দেখালে তিনি গর্বিতা হন, ঐ সময়ে প্রীকৃষ্ণ পলায়ন কর্লেন। পরে সন্ধিরণ ও শ্রীমতী একত্র হ'য়ে, প্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্তে লাগ্লেন। তথন আবার শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা কর্লেন। সখীরা প্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমন্তীকে দেখে, আনন্দে বিহবল হলেন, প্রীমন্তীও প্রীকৃষ্ণের বামে সখিগণকে দেখে আনন্দি তা হলেন। গুরুলিখ্যাসম্বদ্ধও এই প্রকার। গুরু, শিষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্লে, ভগবান, গুরুকে পরিত্যাগ করেন। গুরু শিষ্য একত্র হ'য়ে ক্রন্দেন কর্লে, ভগবান প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা করেন। তথন শিষ্য, গুরুকে কৃষ্ণের বামে দর্শন ক'রে, স্থবী হন; গুরুও, শিষ্যকে ভগবানের বামে দর্শন ক'রে, স্থবী হন; গুরুও, শিষ্যকে ভগবানের বামে দর্শন ক'রে, স্থবী হন।"

## ভোরকীর্ত্তন—শিশ্বপদে লুটালুটি।

শেষ রাজে, প্রায় চারিটার সময়ে, নিতাই, ঠাকুরের আসনের সমূপে ধূপ ধূনা চল্লন ভগু ভগাদি ভালিয়া দেওয়া হয়। বরটি স্থগজি ধূমে পরিপূর্ণ হইরা বার । ঠাকুর, করতাল বাজাইখা— "হরি বল্ব আর মদনমোহন হেরিব গো। যাব ব্রজেন্ত্রপুব, হব গোপিকার নূপুর, গোপীব রাঙ্গা পারে রুণু ঝুমু বাজিব গো। তোরা সব ব্রজবাদী পুবাও এ অভিলাধী আমি নিতই নিতই শ্রামের বাঁশী গুনিব গো।"

গাইতে গাইতে অতি মধুর স্বরে 'হরি ওঁ', 'হরি ওঁ' বলিতে থাকেন, এবং কান্দিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন।

ঐ সময়ে শ্রন্ধের শ্রীযুক্ত অচিষ্কা বাবু ভাবাবিষ্ট হইয়া গাহিতে থাকেন-

"কানাই। এ কি ভাই, র'লি প্রভাতে অটৈতন্ত ? উঠুল ভার ও নীলতন্ত্র, যায় না ধের কার ভিন্ন। অঞ্চন আঁথিযুগলে, গুঞাহার পরবে গলে, কদৰমঞ্জরী দিয়ে সাজাও যুগল কর্ণ। পর ধড়া মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া রূপলাবণ্য। একদিন বনে রাথালগণে বিষভোজনে জীবনশৃক্ত; ভূই যাই ছিলি, জীবন দিলি, ভোর তুলনা নাই আর অক্ত।"

কখনও বা---

"শ্ৰীঅঙ্গ ত্ৰিভঙ্গ কেন, কেন বা বাঁকা নমন্। ওলো সথি, কহ দেখি ইহার কি বিবরণ।

শ্রাম চঞ্চল নয়নে চায়,

কোপা পাকে কোপা যার,

কে বুঝিবে অভিপ্রায় ইহার কেমন।

সরল বাঁশের অংশ,

বংশীকুল-অবতংস,

कून धर्म क'रत ध्वः म, त्म करत मन इत्र ।

শ্রাম অতমু সতমু করে,

সতমুর মন হরে.

শিখী পাখীর পাখা শিরে, সে করে মনোছরণ।"

ঠাকুর কোন কোন দিন---

"আমার মন পাগ্লারে, হর্দমে গুরুজীর নাম লইও। আরে দমে দমে লইও নাম, কামাই নাহি দিও।

ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে 'শুরু ওঁ', 'শুরু ওঁ' বলিতে থাকেন এবং তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইন্না যার। তথন ঢাকা ও বানরীপাড়ার শশী বাবু প্রভৃতি খোলকরতাল সংযোগে সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ করেন—

> "আমি গৌরপ্রেমে হরেছি পাপন ( ঔরধে আর মানে নাঁ) চল সঞ্জনী যাইগো নদীরার।

নগরেতে হেঁটে যেতে পাড়ার লোকে মন্দ করু, (আমি) পরের মন্দ পূষ্ণ চন্দন অলক্কার প'রেছি গার। সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে, প্রেমের বিষ উজ্ঞান ধার, (ওলো) গৌরাক ভূজক হ'রে, দংশিরাছে আমার গায়॥"

ভাববিহ্বল অস্তবে মহা-উৎসাহের সহিত উহারা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, অবশিষ্ট গুরুজ্ঞাতারা সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া আপন আপন আসনে নিম্পন্দ অবস্থার অবস্থান করিতে থাকেন। কথনও কখনও ঠাকুর ভাবাবেশে অধীব হইয়া বিস্তৃত ঘবের মেজেতে গড়াইতে গড়াইতে শিশ্বদের পদতলে যাইয়া লুটাইয়া থাকেন, এবং শিশ্বদের চরণ মস্তকে বারংবার জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে—"আমাত্রক দয়া করুন, আমাকে আশীর্বাদ করুন" বলিতে বগিতে সংজ্ঞাশৃষ্ট হইয়া পড়েন।

আহা ! তথন ঠাকুরের জটামণ্ডিত মস্তক, নগণ্য শিশ্বপদতলে লুষ্ঠিত দেখিয়া প্রাণে যে কি অবস্থা হয়, বলিতে পারি না । ধক্ত দরাল ঠাকুর ! আমাদের মত অবাধ্য, কলহপ্রিয়, ছবিনীত, দান্তিকপ্রকৃতি নিজ আপ্রিত জনের চরণতলে কাতর হইন্না লুটাপুটি কবে, এ জগতে এমন আর কে আছে ?

## পাপের মূল কিসে যায় ? ধর্ম্ম কি ?

\* আজ একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"পাপের স্বৃশ কি চেষ্টা দারা নষ্ট করা যায় না १"

ঠাকুর বলিলেন—"পাপের মূলচেছদ মানুষে সহজে কর্তে পারে না; এ বিষয়ে মানুষের শক্তি একেবারে নাই বল্লেও হয়। প্রায়শ্চিত্ত, ত্রতনিয়মাদি দ্বারা মানুষ পাপমূক্ত হয় বটে, কিন্তু তা সাময়িক, কুঞ্জরস্থানবং। অন্তরে সংস্কার অবস্থায় পাপ থেকে যায়, একটা তেমন কারণ পেলেই আবার প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। একমাত্র ভগবানের দর্শন লাভ হ'লে, তাঁরই কুপায় পাপের মূল নইট হ'য়ে যায়।"

"ভিভতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিভত্তে সর্ববসংশয়া:। ক্ষীয়ন্তে চাম্ম কর্মাণি তম্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইহা তানিরা বলিলাম—"তা হ'লে আর আমাদের কর্বার কি আছে ৷ এম্নি পড়ে' থাকি, তাঁর ক্লপা যদি কথনও হর ত হবে।"

ঠাকুর বনিলেন—"তা বল্লে চল্বে কেন? যতদিন পর্যাস্ত চেস্টা থাক্ষে, কার্য্য না ক'রে কি নিস্তার আছে? কার্য্য কর্তেই হবে। নানাদিকে নানা প্রকার চেষ্টা ক'রেও. যখন মামুষ নিজেকে একেবারে অপদার্থ, অকর্মণ্য ব'লে বুঝাতে পারে, তখনই সে ঠিক ছানে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তা পরিকার রূপে না বুঝা পর্যান্ত, সে মনে করে, চেফা কর্লেই কৃতকার্য্য হ'তাম। স্ত্তরাং ভগবানের শক্তির উপর যথার্থ নির্ভরটি হয় না। এজন্ম পুনঃপুনঃ নিক্ষল হ'লেও, অত্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক চেফা কর্তে হয়, না হ'লে হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম--- "ধর্ম্ম লাভ কর্তে হ'লে, প্রথমে কি কি বিষয় চেষ্টা কর্তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বলা ত যাচেছ কত, কিন্তু কর কই! ধর্মার্থীদের প্রথমেই শৌচ, সত্য, ক্ষমা ও শাস্তি এই চারিটি অভ্যাস কর্তে হয়।"

প্রশ্ন—"শৌচ কি শরীরটি শুদ্ধ রাথা ?"

ঠাকুর—"হাঁ, তাই ! গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে শারীরিক শৌচ, উর্দ্ধরেগঃ হওয়া, আর গৃহীর পক্ষে শুধু ঋতুগামী হওয়া। আন্তরিক শৌচ 'সরলভা'। যথার্থ সরল হ'লেই অন্তর শুদ্ধ হয়।

'সতা'—সভ্য বাক্যা, সভ্য ব্যবহার ওূ সভ্য চিন্তা। অসভ্যের কোন প্রকার সংশ্রব না রাখা।

'ক্ষমা'—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা কারও হ'তেই উদ্বেগগ্রস্ত না হওয়া। এ বিষয়ে মনোযোগ রাখ্তে হয়।

'শান্তি' চিত্তের অবস্থা সর্বদা সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা, এক প্রকার রাখা। কোন কিছতে উপেকা বা অপেকা না রাখা। এ সব নিয়ম ধ'রে খুব চেন্টা কর না।"

আমি এই সকল শুনিরা ভাবিলাম, "মন্দ নর ! সিদ্ধ হইলে যে সকল অবস্থা লাভ হর বিলরা এতকাপ মনে কবিরা আসিতেটিং ধর্মলাভ করিতে হইলে তাহাই প্রথম জাঁবস্তু, ইহাই ঠাকুর বলিলেন; মৃতরাং ধর্মলাভ, আমার পক্ষে হাতে চাঁদ ধবার মত করনা মাত্র। যাহা কথনও ইইবে না, তাহা লইরা চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

ঠাকুরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে প্রকৃত ধর্ম কি 📍

ঠাকুর বলিলেন—"ধর্মা অভি সৃক্ষম বস্তা। বাহিরের বেশ ভূষা, বাহিরের কাজ কর্মা, এ সকল কিছুই ধর্মা নয়। তবে এখন নিজে ভাল হওয়া এবং অক্টের ভাল করা, ইহাই ধর্মা মনে কর্তে হবে। নির্জ্জনে অন্ধকারে একাকী ব'সে, আত্মামুসন্ধান ক'রে দেখ্বে, নিজের ভিত্তের কোন দোষ আছে কি না। নিজের কাছে নিজে ভাল হ'লেই ভাল। মিধারক্ষা, কু-দৃষ্টিপাত, হিংসা, বিশেষাদি যা যা দোষ ব'লে জান, তা ক্লাগে ত্যাস কর। তার পরে, ত্রিতাপ অতীত হ'লে, ধর্ম কি বুব্বে। তাপমুক্ত না হ'লে, প্রকৃত ধর্মোর ধোঁজই পাবার যো নাই। তগবানই ধর্ম।"

#### মহাপ্রভুর পুরাণ চিত্রপট।

একদিন আমাদের শুক্তরাতা শ্রীযুক্ত রামদয়াল বাবু, একথানি চিত্রপট আনিয়া, ঠাকুরের সম্ব্রে
রাখিলেন। ছোট দাদা ( সারদা বাবু ), কোন প্রয়োজনে বান্ত হইয়া ঐ
স্থান দিয়া চলায়, পাছে তাঁহার বস্ত্রাদি ঐ পটে লাগিয়া যায়, এই আশহায়
প্রব অন্ত হইয়া, ঠাকুর চিত্রপটঝানি হাতে তুলিয়া নিনেন এবং এক দৃষ্টে উহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া
থাকিয়া, উহা মন্তকে ধরিয়া, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। কিছুকালের জন্ত ঠাকুর বাহুসংজ্ঞাশৃষ্ট হইয়া রহিলেন), পরে ভাব সংবরণ করিয়া চোথ মুথ পুছিয়া বলিলেন—"মহাপ্রাকুর ঐ সময়ের
আকৃতি ঠিক এই প্রকারই ছিল বিরহোম্মাদে জার্গশীর্ণ কলেবরের এবং ভাবাবেশে
নৃত্রের এইরূপ আবকল চিত্র আর দেখি নাই।"

চিত্রপটে মহাপ্রভুর চকু দিয়া পিচকারীর মত বেগে অশ্রুক্তল পড়িতেছে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিশাম—

বিক্লাবনে বাসকালে অনেক সমরে লালা বাবুর কুঞ্জে বিশুরুদাস বাবাজীকে, দুর্গন করিতে বাইতেন। ধারাজী তাঁহার নিকট মহাপ্রজ্ব লীলাকণা বলিতেন। ঐ সকল কথা গুলিয়া একদিন নহারাজা বলিলেন, 'প্রজ্ঞেণ আপমি বেরূপ কলেন, ঐ প্রকার একথানি চিত্রপট আমার রাজধানীতে আছে। বাবাজী উহা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে, নহারাজা উহা আনাইলা বাবাজীকে বেন। পটের দিকে দৃষ্টি করিবা বাবাজী কান্দিতে কান্দিতে মৃত্তিত হবঁরা পড়িকেন।

ঠাকুর এই চিত্রপটণানি দেখিল বৃদ্ধ হইরাছিলেন, এবং এইটি বাহাতে লোপ না হর সে অক্ত কটো রাখিতে বলিলাছিলেন। এ কারণে পূরুবোত্তমধানে, ঠাকুরের (অটিয়া বাহার) 'সমাধিমন্দিরের সেবারেত ছোট লালা অনুক্ত সারলাকান্ত বন্দ্যোপাধান মহানর বন্ধুপুর্কিক সংগ্রহ করিলা, আনাবের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত অপরাধ দেক-৩ বাধাকুকের পটের সহিত, সমাধিনন্দিরের রাখিলা নিয়বিভ স্কণে উহা পূলা করিতেক্সেন।

সেই সমরে ঐ পট দেখিলা, চিত্রকর দারা অন্তর্গ প্রতিকৃতি লওলা হয়। সেই প্রতিকৃতিই এই চিত্রপট।

হয়। প্রার্থনাসময়ে কেশব বাবুর চোখ দিয়ে রক্তের ধারা কখনও কখনও পড়ত। বারা দেখে নাই, কখনও কি বিশাস কর্তে পেরেছে ? এ ত সে দিনের কথা।"

প্রশ্ন—"মহাপ্রভূব সমন্ত্রে ত ফটো তোলার প্রণালী ছিল না, অবিকল রূপ কি প্রকারে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"কেন, ধ্যানেতে ক'রে। তথনকার চিত্রকরদের এমন শক্তি ছিল, যা আঁক্বেন মনে কর্তেন, এমন একাগ্র হ'য়ে তা দেখ্তেন, যে ঐ চিত্র তাঁদের চক্ষে যেন ছাপ্প'ড়ে যেত। কিছু দিন তাই তাঁরা ধ্যান কর্তেন এবং সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে, পরে সেই রূপ আঁক্তেন।

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—"তাতে কি অবিকল রূপ হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"একেবারে ঠিক কি আর হয় ? তবে প্রায় ঠিকই হয়। এখনও কুষ্ণনগরের কুমারদের মধ্যে কাবও কারও শক্তি অনেকটা আছে। বার ইচ্ছা হয়, যেয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্তে পার।"

ঠাকুর, এই চিত্রপটঝানিকে অত্যস্ত জীর্ণ দেখিয়া, ইছাব একথানা ফটো বাধিবাব অভিপ্রায় জানাইলেন।

## অদ্তুত সঙ্কার্ত্তন—যাই যাই!

এখানে যতই দিন যাইতেছে, লোকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের গুরুজ্ঞাতা ভয়ীরা প্রিতিদিনই দলে দলে আসিতেছেন। প্রত্যুগ্রই শতাধিক পাতা পড়িতেছে। কেনারাম নামক এক প্রাপদ্ধি রক্ষেরে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইখাছেন। প্রতি সপ্তাহেই হুহ তিন দিন, দেড়শত ছুইশত লোকের স্কৃতি, মিষ্টান্ধ, স্বতান্ধ-প্রভৃতির বিপুল আয়োজন ও মহাবটার সহিত ভোজনোৎসব হুইতেছে। কোখা ছুইতে কোন্ দিন্ কি ভাবে এ সমস্ত সামগ্রী ছুটতেছে, অনেক অনুসন্ধানেও আমরা কিছুই ব্বিতে পারিতেছি না। পরিচিত অপবিচিত বছলোকেব সমাগ্রম এবং স্কীর্ত্তন মহোৎসবে আশ্রমটি দিনরাত বেন ব্যম ক্রম করিতেছে।

আশ্রমে সাদ্ধাকীর্ত্তন যে কি অন্ত্রুত ব্যাপাব তাহা ব্যক্ত কবিবার যো নাই। বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গার্ত্তনের আনন্দ শ্বরণ কবিয়া দলে দলে শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বিশিক্ ও নানা শ্রেণীর সন্ধান্ত ভদ্রলোকেরা প্রতিদিনই আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ কবিয়া ফেলেন। সন্ধাা ইইলে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া "হরিসে লাগি রহরে ভাই। তেরা বনাত বনি যাই" এবং "প্রভুজী রাম্বসানাম তুমহার। পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার," কথন বা "গগনমে থালে রবি চক্রলীপক বিন, তারকামগুল চমকে মতি রে" এই সকল গান করিয়া আসনে স্থিব হইয়া বসিয়া থাকেন। তৎপরে গ্রহ্মান স্কৃত্তন আরম্ভ করেন। কোন কোন দিন প্রসিদ্ধ গায়ক মুকুল বোব বা

রামতারণ খোষ অথবা বৈষ্ণবচরণ কুণু মহাশর স্থাস দলে মিলিত হইরা মহা উৎসাহের সহিত মুহাজন পদাবলী বা নাম গান করিরা থাকেন। এই সকীর্তনে নিতাই ঠাকুরের নব নব অবস্থাব অস্কুত বিকাশ এবং ভক্তমগুলীর চমৎকার ভাবোচছাসের মনোমোহন চিত্র প্রকাশ কবিবার ভাষা নাই। যে সকল ভাগাবান পুরুষ একদিনের জন্মগু উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁখারা ক্লতার্থ ইইয়াছেন। এ জীবনে আর কথনও এ দৃশ্য ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ!

গতকল্য সন্ধ্যার পর মহাসমারোহেব কার্ন্তনে তিন চাবিটি খোল করতাল একতালে বাজিয়া উঠিলে, বহুলোকে যথন একতানে সমস্ববে উচ্চ সঙ্কান্তন আবস্ত করিলেন, ঠাকুব ক্ষণকাল আসনে স্থিবভাবে উপবিষ্ট**্থাকিয়া দক্ষিণে** বামে ঢালিয়া ঢালিয়া পড়িতে লাগিলেন। দশকমণ্ডলা একবার ঠাকুরের পানে, আরবার ভক্তগণের দিকে, উল্লাসিত প্রাণে তাকাইতে লাগিলেন। ঠাকুর, হস্তদ্ম সম্ব্রের দিকে উত্তোলন করিয়া, "জয়শ্চানন্দন" "জয়শ্চানন্দন" বালতে বালতে আসন ২ইতে উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সমস্ত লোকহ একেবাবে দাড়াহয়। উঠিলেন। ঠাকুব উচ্চ উচ্চ দক্ষ প্রদান করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। গুরুজাতৃগণ ঠাকুবকে বেষ্টন করিয়া বিবিধ প্রকার ৰুত্য ও হরিধ্বনিতে আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। জানি না কি দৌধলাম। ঠাকুবের প্রকাত শরারটি ক্রমে ক্রমে থর্বাক্ষতি হইয়া গেল; "ঐরে ঐরে" বলিতে বলিতে তিনি বালকের মত মৃষ্টিবন্ধ হস্তম্ম সম্মুখে ও পশ্চাতে ঘন ঘন আন্দোলিত কবিয়া, বিস্তৃত হল্পরের এদিকে পোদকে উন্ধানে দৌড়িতে লাগিলেন। মুদক্ষ ও করতালেব তালি ঘন ঘন পড়িতে লাগিল; সঙ্কীঠনের ধ্বনি চভগুণ বৃদ্ধি পাইল। মুহুমুহঃ হরিধ্বনি, হস্কার গর্জনে মিলিত হইরা, আন্চর্যা চমকে সকলকে দিশাহারা করিল। এ আবার কি অস্কুত দৃষ্ঠা। ঠাকুর "ধব" "ধর" বণিয়া চাৎকার কবিতে কবিতে বস্তু **জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতৈ চুটাচুটি করিতে গাগিলেন।** কিছুক্ষণ পরেই অকস্থাৎ একস্থানে <mark>দীড়াইয়া পড়িলেন এবং করপু</mark>ট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক নতাশিনে বাবংবাৰ নমস্কাৰ করিতে। লাগিলেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত পুনঃপুনঃ উৎক্ষেপণ পূর্বাক, 'জয়রাধে' 'জয়রাধে' বাগতে বাগতে নিম্পন্দ নয়নে উদ্দিকে চাহিল্লা রহিলেন। শরীবটি স্থির, অথচ বাজ বক্ষঃত্বলাদি এক প্রভাক পুলাকিত হত্ত্বা পুথক পৃথক্ ভাবে মৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সম্পূথেব .ও উভয় পার্মের দায়িত জ্বটাভার ধরণর কন্পিত হইয়া মন্তকোপরি থাড়া হইয়া উঠিল এবং উহা সর্পদণাৰ স্থায় অগ্রভাগ বিস্তার করিয়া সরসর কাঁপিতে লাগিল। ঐ সময়ে মন্তক হছতে চন্দ্রপশ্মির স্তায় উল্লেখ ছটা এবং নেজন্ম হুইতে জ্যোতির্মার ফুলিক্সরাশি বিছ্যুতের মত ছুটিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, অনেকে বিশারস্থাচক চীৎকার করিরা মুদ্ধিত হইরা পড়িবেন। ঠাকুর, উর্জনিকে তর্জনী নির্দেশপূর্মক, 'ঐ দেখু, অঃমাকে সকলে নিতে এ**সেছেন, আমি বাই, আমি** বাই" বণিতে বলিতে শ্রীএক হেলাইয়া দিলেন। 'ঠাকুর মেত ছাড়িলেন, 'ঠাকুর মেত ছাড়িলেন,' বলিয়া চারিনিকে কারার বন্ধ উঠিল। বন্ধলোকের উপর

4

লন্দ দিয়া আমবা চারি পাঁচজনে যাইয়া ঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিলাম। প্রাক্ষণপ্রপ্রচারক বীবৃক্ত নগেন্দ্র বাবু, উন্মন্তের মত হইরা, "দোহাই পরমহংসজী! দোহাই পরমহংসজী! কথনই যেতে দিব না, কথনই যেতে দিব না" বলিতে বলিতে, মন্তক ও হস্তবন্ন ঘন ঘন নাড়া দিয়া ভর্ত্তর হুরার করিতে লাগিলেন। ভিতরে বাহিরে স্ক্রীলোক পুরুষের ভীষণ কান্নার রোল উঠিল। ঠাকুর অটেড্ডেড্ড হইয়া ধবাশারী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর, 'ব্লয়গুরু !' 'ক্লয়গুরু !' বলিতে বলিতে উঠিনা বিদলেন। চাবি দিক নিস্তব্ধ! আগস্তুক ভদ্রলোক সকল ক্রমে ক্রমে স্ব স্থ আবাসে চলিন্না গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রীবৃক্ত নগেন্দ্র বাবু, ঠাকুরকে জিল্ঞাসা করিলেন, "এঁরা সব কে এসে আপনাকে টানাটানি কর্ছিলেন? আমাদের ত মনে হ'লো বুরি এবার আপনি চলে গেলেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"গতিক তাই বটে! গৌর শিরোমণি মশায়, 'যোগজীবনের মা, জীরন্দাবনের স্থিগণ এবং আরও আনেকে এসেছিলেন। ঐ সময়ে প্রমহংগজ্ঞা হঠাও উপস্থিত হ'য়ে বাধা দিলেন। গুরুজীর ইচ্ছা না হ'লে কারও চেফাতে ত কিছু হবার যো নাই!"

প্রশ্ন—"গৌব শিরোমণি মহাশয় কি এ শক্তি লাভ কবেছিলেন ?"
ঠাকুর—"এ শক্তি লাভ না করলে বাসমগুলে প্রাবেশ কর্বেন কিরূপে ?"
প্রশ্ন—"রাসমগুলে প্রবেশকালে নাকি স্থিদেহ লাভ হয় ?"
ঠাকুর—"হাঁ, পুরুষেব ওখানে প্রবেশাধিকাব নাই।"

গত কল্যকার ভাবোন্মাদের মধ্যে যে অবস্থারই থাকি না কেন, আমাব দৃষ্টি কিন্তু ঠাকুরের দিকেই ছিল। স্থতিতে যতটুক্ জাগরুক আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। সমস্ত অবস্থা ও ভাবের পূর্বান্ধ বিবরণ রাধিতে পারিলাম কি না, জানি না!

সন্ধান্তনে শুক্ক আতাদের নানাপ্রকার ভাবোচ্ছাস দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সাধন ভজন কোন শুক্ক আতা হইতে যে কম করিতেছি তা নয়, সকলেই ত বিষয় কার্যো বা বাজে গল্পে দিন কাটাইতে-ছেন। আমি ত প্রায় সাবা দিনই নাম করি। তবে আমার এরপে শুক্ক তা কেন ? এসব অবস্থা সাধনসাপেক হইলে, আমারই ত সকলের আগে হইবার কথা। আর ক্লপাসাপেক হইলে, আযোগ্যে কুপা হইল, যোগ্যে হইল না, ভগবানের এই অবিচারই বা কেন ?

#### চাকুরদম্বদ্ধে নগেন্দ্র বাবুর কথা।

পৌষ মাদের মাঝামাঝি থবর আদিল, বোগজীবনের স্ত্রী ব্রীমতী বসস্তকুমারী দেবীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীর। কিছুকাল্যাবৎ অবিরাম জ্বরে ভূগিল্লা এখন তিনি একরূপ মৃত্যুল্যায় আছেন। গেগুারিল্লার

শানসনরোবরবারী শন্ধীনী একানন্দ বারী শরমহংস, বিশি গরা আকাশসকা পাহাড়ে অন্তুলীকে বীকা প্রধান
করিয়াছিলেন একং বাহার বিবেশে তিনি শকাশীধাবে নীনীহরিছরাদক্ষ বারী সরক্তীর নিকট সন্ত্যাস গ্রহণ করিয়াছিলের।

সকলেই তাঁহাকে লইরা অস্থির। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই ঢাকা ঘাইতে ইচ্ছা জানাইলেন। আমরাও সকলে পৌষ মাদের মধ্যভাগে ঠাকুরের সঙ্গে ঢাকা ঘাইতে প্রস্তুত হইলাম।

ঢাকাষাত্রার অব্যবহিত পূর্বের, শ্রীযুক্ত নগেজ বাবু, ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ নির্জ্জনে আলাপ কবিলেন। কি বলিলেন, কিছুই তথন জানি না। পরে এক সময়ে ছোট দাদা ও কুঞ্চ শুহ মহাশরের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নগেজ বাবু বলিলেন—"গোঁসাই মনেব কথা বনিতে পারেন শুনিয়াছিলাম, কিছু বিখাস করিতাম না। গোঁসাইকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা ৯ইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গোঁসাই! বলুন ত আমি কোন্চক্রো।' গোঁসাই অমনি ষট্চক্রেব মধ্যে ঠিক সেই চক্রের নাম লইয়া বলিলেন—"আপনি \*\*\* চক্রে ঘুরিতেছেন।' গোঁসাইয়েব নিকট আমাব দীক্ষার আকাজ্ঞা জানাইলে তিনি বলিলেন, "আপনাকে আমি বস্কুভাবে দেখি, আপনার আর প্রয়োজন নাই।"

নগেন্দ্র বাবু এই ছই জনকে এবং আরও কাহাকে কাহাকে ঠাকুবের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "গোঁসাই যে দিন কলিকাতা আদিলেন, দেই দিন শুগ্রপথে তিনি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাহাতেই আমি পবিকার ব্ঝিয়াছিলাম, গোঁসাই আদিতেছেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। গোঁসাই টেশন ইইতে সোজা আমাব বাসায়ই ঐ দিন রাত্রে আদিয়া উঠিলেন।"

#### ঠাকুরের ঢাকাযাত্রা—গুরুত্রাতাদের অবস্থা।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে ট্রেন ছাড়িবাব কাল নির্দিষ্ট থাকিলেও ঠাকুরের তাড়াতে আমবা ছয়টার সময়েই বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর ট্রেনযোগে যথনই যে কোন স্থানে যান, ছই তিন ঘন্টা পুর্বেষে ষ্টেশনে গিয়া বিদিয়া থাকেন, ইহা ছেলেবেলা হইতে ঠাকুরেব একটি অলক্ষা নিয়ম। আমরা বছপুর্বেষে ষ্টেশনে যাইতে ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া অনেক সময়ে বিরক্ত ইইয়া পড়ি।

ঠাকুর কথার কথার বলিলেন—"অনর্থক বাসায় সময় কাটায়ে পর অস্থির হ'য়ে ছুটাছুটি ক্রার চেয়ে, বরং ছুই তিন ঘণ্টা পুর্বের ফেশনে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে থাকা ভাল। আর্মি কোথাও যেতে হ'লে ওরূপই করি। জীবনে আমি কখনও ট্রেণ 'মিস্' করি নাই।"

সন্ধ্যার একটু পরেই শুক্তপ্রতারা সকলে ঠাকুরকে দলে গইরা শিরালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত ইইলেন। আজ আনন্দের হাট ভালিল। শুক্তপ্রতাতাদের কাহারও মনে শাস্তি নাই। সকলেরই মুথ মলিন এবং চিন্ত স্কৃতিহীন। ঠাকুর যত কণ ষ্টেশনে ছিলেন, সকলেই ঠাকুরকে ঘিরিরা নির্মাণ্ড অবহার বিসরা রহিলেন। গাড়ি ছাড়িবার অল্পশ পূর্বে, সকলে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিরা দিরা পদ্ধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও ছল্ ছল্ চক্ষে প্রহমাথা দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিরা করজাড়ে মন্তক অবনত করিরা প্রতিনমন্ধার করিতে লাগিলেন। এ সমরে শুক্তপ্রতারা আর কেইই দ্বির থাকিতে পারিলেননা; ভাঁহাদের কাতর প্রাণ আরও ব্যাকুল ইইরা উঠিল। কেই কেই দিড়ান অবহার থাকিয়া, কেই

কেহ বা অবসন্ন দেহে বিষয়া পড়িয়া, উচৈচঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। উহাদের ঐ সকল অবস্থা দেখিয়া আমাদেবও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। গাড়ির ভিতরে বাহিরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। এমন সমরে গাড়িও ছাড়িয়া দিল। আহা! মাসাধিক কাল ঠাকুরের নিত্যসলী নবীন বাবু, অচিন্তা বাবু, মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু, দেবেন্দ্র সামস্ত, কুঞ্জ শুহ, শুটিরণ বাবু, মহেন্দ্র বাবু, ছোট দাদা ও মনোরঞ্জন শুহ প্রাড়তির অমুরাগবিহ্বল বিষয় মুর্গি ভাবিতে ভাবিতে ছংখিত মনে আমবা গোয়ালন্দ চলিলাম। মনে হইতে লাগিল, 'হায় অদৃষ্ট! এ সকল শুকুজাতার অমুরাগের কণিকামাত্র পাইয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে করিতে কণকালের জন্তও যদি আমি এইরূপ কাঁদিতে পারিতাম, এ জীবন ধন্ত হইয়া যাইত।" পার্যার জল হাওয়া: সাহেবের পরিহাস।

শ্বামবা সমস্ত রাত্রি গাড়িতে থাকিয়া সকাল বেলা গোয়ালন্দ ষ্টামারে উঠিলাম। একথানা বড় কমল বিছাইয়া সকলে ঠাকুরেব চতুর্দিকে বিসমা পড়িলাম। ঠাকুর পলানদী দেখিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"গঙ্গার প্রবল ধারাটিই এই পল্লায় মিলে প্রবাহিত হ'চেছ। পল্লার হাওয়াতে শরীরের জড়তা নফ্ট করে, প্রতি অঙ্গ প্রতাঙ্গ সতেজ ক'রে তুলে। জলের অসাধারণ গুণ। আধফ্টা চাল বা কাঁচা চিড়ে আধ সের খেলেও, পল্লায় এক ঘটি জল খেলে তা অনায়াসে হজম হ'য়ে যায়। পল্লাজীরবাসী মাঝিরা যেরপ সবল এবং স্কৃত্ব এরপ প্রায় দেখা যায় না। পল্লানদীর বিস্তৃতি দেখ্লে চিত্তি যেন প্রশান্ত হ'য়ে পড়ে।"

ঠাকুর পদ্মাব জল হাওয়ার গুণ কিছুক্ষণ বালয়া চুপ করিলেন। এ স্থলে স্থান্দর একটি ঘটনা লিখিতেছি। মধ্যাক্ষলালে ঠাকুর শিয়গণপরিবেষ্টিত হইয়া ধ্যানময়্ম অবস্থায় বিদয়া আছেন, ভাবের প্রগাঢ়তায় বারংবার চলিয়া চলিয়া পড়িতেছেন, আবার মাথা তুলিতেছেন; অবিরল ধাবে অপ্রাথধিন গঞ্জবল ভাসিয়া ঘাইতেছে। গুরুলাভারাও নির্ব্বাক, আপন আপন ইষ্ট নাম স্থাবে স্থির ৷ দূর হইতে একজ্বন উচ্চপদস্থ সাহেব, ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া, মাতাল অম্বমানে, ঠাকুরের সম্মুখীন হইয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, "ক্যা জী, দারু পিয়া । কেৎনা পিয়া । আবে ভোম্ ক্যায়সা দারু পিয়া ।"
সাহেব ছ' তিন বার ঐ প্রকার বলাতে ঠাকুর মাথা তুলিয়া ঈষৎ হাক্সমুখে সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হাঁ, দারু পিয়া, বহুত পিয়া । তুমহারা যীশুখুীফ যো দারু পিতে থে, হাম্ ভো ক্যান্ড ওহি দারু পিয়া ।"

সাহেব শুনিয়া, একটু চমকিয়া, করেক সেকেশু ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে বজ্জিত ভাবে একটু হাসিয়া, মাথার টুপি তুলিয়া ছ' হাতে ঠাকুরকে সেলাম দিতে দিতে স্থানে চলিয়া গেলেন। রাজিতে আমরা দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া গেশুরিয়া আশ্রমে প্রছিলাম। আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ; ঠাকুরকে পাইয়া সকলেরই মহা আনন্দ।

# শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামীর স্ত্রী বসস্তকুমারীর দেহত্যাগ।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আদিয়াছেন। আশ্রমন্থ এবং সহরনিবাদী গুকুলা চা ভগিনীদিগকে পাইয়া

ংএপে পৌব, গুকুবার।

আমাদের যেমনই একটা আনন্দ ও উৎসাহ প্রাণে জাগিয়াছে. যোগজীবনের

আমাদের যেমনই একটা আনন্দ ও উৎসাহ প্রাণে জাগিয়াছে. যোগজীবনের

আমির মুম্ব অবস্থা দেখিয়া তেমনই আবাব একটা আতম্ব ও বিমর্শভাব

সকলের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্টার শ্রীষ্ঠ পদলচক্র মজুমদার মহাশয় দিবারাত্র বিশেষ
সতর্কতার সহিত চিকিৎসা করিয়াও একেবাবে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে ঠাকুর আশ্রমে
উপস্থিত হওয়াতে কাহারও কাহারও প্রাণে একটু ভরসা জন্মিয়াছিল, বৃঝি এ যাত্রা বদস্তকুমারী রক্ষা
পাইবেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে উহার অবস্থা ক্রমশঃ সাংঘাতিক হইয়া পড়াতে সকলেই একেবারে
হতাশ হইলেন।

বসস্তকুমারীর সেবার বন্দোবস্ত কবিবার জন্মই ঠাকুর যোগজীবনকে গেণ্ডারিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সেবাকার্য্যে নিতান্ত অপটু বলিয়াই হউক অপবা আজন্ম উদাসপ্রকৃতি বলিয়াই হউক, তিনি স্বল্ধং সাক্ষাৎ সম্বন্ধ মথানিয়মে সেবা শুশ্রুষা করিয়া তাঁহাব যাতনা লাখবের তেনন সাহাব্য কবিতে পাবেন নাই; তথাপি তাঁহার আগমন ও উপস্থিতিই বসন্তকুমারীকে যে আনক ও সান্ধনা প্রদান করিয়াছে ইহাই পরমকারুণিক শুকুদেবের ব্যবস্থা ও আদেশেরই ফুল মনে হয়।

২০শে পৌষ বৰ্ব বিকারের মত অবস্থা ও খাদের ক্রিয়া চলিতে লাগিল, ঠাকুরকে উথা জাত করার ঠাকুবংবলিলেন—"দৈহিক সামান্য যাহা একটু ভোগ আছে, প্রাণায়ামে ভাষাই পরিক্ষার হ'য়ে যাচেছ।"

২৫শে তারিথে বসস্তকুমারী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আকাজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ঠাকুব উদ্ধাপ শ্যাপার্শ্বে যাইরা দাঁড়াইলেন। বসস্তকুমারী ক্লভাঞ্জলি হইরা কান্দিতে কান্দিতে ঠাকুরকে ধ্রিলেন, 'বাবা, আর কত হঃথ দিবে বাবা ?'

৯কুর অশ্রুসিক্ত নেত্রে বলিলেন—"মা! তোমার ক্লেশের স্ববদান হ'ল ব'লে।"

ঐ দিন ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্যান্থিত হইয়া ঠাকুবকে গিয়া বলিলোন—'তিন দিন থাবং ধসস্তকুমারীর ভয়ক্কর শ্বাস চলিয়াছে, এ অবস্থার আর কত কাল থাকিবে ? এ অবস্থাত আর দেখা যার না।'

ঠাকুর বলিলেন—"আর বিলম্ব নাই, সময় প্রায় হ'য়ে এলো; তবে সাংসারিক ব্যাপারে বুড়োঠাক্রণ হ'তে সময়ে সময়ে গালিগালাজ খাওয়াতে, বুড়োঠাক্রণের উপর এখনও উহার একটা বিরক্তিভাব আছে, সেটুকু গেলেই সব পরিক্ষার হ'য়ে বায়।"

ভাকার বাবু বলিলেন—'তা আর হবে কিরুপে 🎷

ঠাকুব বলিলেন—''বুড়োঠাক্রণ যেয়ে ওঁকে একটু প্রাসম কর্লেই হয়। একস্থ আর ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ইহার পর নোপীর অবস্থা নিতান্তই থারাপ হইয়া পড়িল দেখিয়া, দিদিমা অস্থির হইয়া পড়িলেন। বউ এবার চলিলেন বুঝিয়া, দিদিমা কান্দিতে কান্দিতে বধুব নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন, 'বউ! আমি যদি কিছু অন্তায় ক'রে থাকি, কট দিয়ে থাকি, ভূমি আমাকে কমা কর।' বসস্তকুমারী দিদিমার আকুল কান্না দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, ছল্ছল্ চক্ষে বাছ্ছাবা দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'দিদিমা! আপনি ত কোনও অপরাধই করেন নাই।' এই ঘটনার পরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, পুণানালা ভাগ্যবতী বসস্তকুমারী অপ্তাদশ বৎসর বয়:ক্রমকালে, ভোঠ সহোদর জগবদ্ধ বাবুর সমকে, আশ্রমন্থ সমস্ত গুরুজাতাভ্যীকে কান্দাইয়া, স্বামীর পদাস্তিকে, গুরুর আশ্রম দেছরকা করিলেন।

## মাঘ।

#### যোগজীবনের স্ত্রীর আদ্ধ ও পারলোকিক অবস্থা।

#### প্রশ্নোতর।

বসম্ভকুমাধীৰ অচিবে দেহত্যাগ ঘটিৰে অনুমান কৰিয়াই, আমি ঠাকুৰেৰ নিকট হোমের স্থাত ও আহাবের চাউলের অভাব হুইয়াছে জানাইয়া, অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বাড়ী এই নাম, গোমবার।

তানিলাম বহু গুরুত্রাতা সমবেত হুইয়া হবিধ্বনিসহকাবে বসম্ভকুমারীৰ পবিত্র কলেবর শ্রামপুর ক্ষশান্তাটে লইয়াছিলেন। ঠাকুবের অভিপ্রান্থ অনুমাবে, যোগজীবনই উহার মুখায়ি করিয়াছিলেন। দেহে অগ্রিসংস্কার কালে অকক্ষাৎ একটি গোলাক্কৃতি জ্যোতিঃপিশু চিতা হুইতে উণিত হুইয়া নক্ষ্রবেগে উদ্দিকে অনুস্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়াছিল। শ্রশানবন্ধুদের মধ্যে কেছ কেছ উহা দেখিয়াছিলেন।

গেণ্ডারিয়া পঁছছিবাব পরদিনই, সকালে চা-দেবাব পব, ঠাকুব আমাকে বলিলেন— "তুমি যোগ-জাবনকে আাদ্ধের মন্ত্রগুলি পড়াতে পারবে ?"

আমি বলিলাম-"প্রান্ধমন্ত্র আমি জানি না।"

ঠাকুর বলিলেন—"পুস্তক দেখে পড়াবে, ওতে আর জানা না জানা কি •ৃ"

আমি— "প্রাদ্ধর পড়ার সময়ে ত কতপ্রকার প্রক্রিয়া করে দেখেছি, সে পব ত আমার কিছুই জানা নাই। আর সংস্কৃতও আমি ভাল জানি না। প্রাদ্ধমন্ত পড়াতে হ'লে, এখন পেকে পুত্তক দেখে অভ্যাস ক'রে রাখুতে হয়; না হ'লে শুদ্ধমত পড়াতে পার্ব না।"

ঠাকুব আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। একাদশ দিবদে, ঠাকুব নিজেই প্রাদ্ধপদ্ধতি দেখিয়া গৈগজীবনকে প্রাদ্ধমন্ত্র পড়াইলেন, এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মত প্রাদ্ধকার্য্য করাইলেন। প্রাদ্ধের পর, ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন—''বসস্ত প্রাদ্ধিস্থলে উপস্থিত থেকে হাত পেতে পিশু প্রাহণ কর্লেন; সূক্ষ্ম দেহটি পরিত্যাগ ক'রে, তুর্লভ কারণদেহ লাভ কর্লেন।"

সময়মত জিজ্ঞাসা করিলাম—"জীবের কি প্রকার অবস্থাতে, দেহত্যাগের পরেই আবার দেহ আগ্রয় কর্তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিষয়েতে বাঁদের অতিশয় বাসনা রয়েছে, ভোগ-ইচ্ছা বাঁদের অত্যস্ত প্রবল, তাঁরাই দেহত্যাগমাত্তে অপর দেহ আত্রয় করেন।"

প্রথ-- "পিতৃলোকে কাছারা যান ?

ঠাকুব—"বিষয় উপস্থিত হ'লে গাঁরা ভোগ করেন, কিন্তু তা লাভের জন্ম তেমন প্রবল স্পান রাখেন না, সাধারণতঃ তাঁরাই পিতৃলোকে গমন করেন।"

প্রশ্ন---"বৈকুণ্ঠ ও বন্ধলোকে এবং তারও অতীত লোকে জীব কি অবস্থা হ'লে যায় ?"

চাকুর—"বাঁরা ধর্মমাত্র লক্ষ্য রেখে, কোনও প্রকার সদমুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করেন, কর্মানুসারে বাসনামুযায়ী এক এক প্রকার লোক তাঁদের লাভ হয়। আর সমস্ত বাসনার মূল পর্যান্ত সাঁদের নফ হ'য়ে যায়, একমাত্র ভগবান্ই লক্ষ্য থাকেন, তাঁদেরই ব্রহ্মলোকের অতীত স্থানে গতি হয়। শুধু বাসনাহেতু জাবের ভিন্ন লোকে গতি হয়।"

ইগা বাতীত লোকান্তর প্রাপ্তির অন্ত কোনও হেতু আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব মনে করা মাত্র, চাকুণ নিজ হইতে খনিতে লাগিলেন— "এ সকল বিষয়ে আরও অনেক মামাংসা আছে, কিন্তু সকলের কাছে সকল অবস্থার কথা বলতে নাই। যে যে অবস্থার লোক, যার যে দিক্ দিয়ে বুঝ্বার অধিকার, তাকে সেইরূপই বলতে হয়; নইলে সে তা ধর্তে পারে না, বল্লে উপকার না হ'য়ে বরং অনিফটই হয়। এ সব শুনে কিছু লাভ নাই, কাজ ক'রে যেতে হয়।"

#### আশ্রমে অশান্তি।

ঠাকুরের নিকটে সর্বদা থাকিতে পারিলে সহস্র অস্থবিধাকেও অস্থবিধা মনে করি না, এ প্রকাশ আফালন আমরা অনেকেই যথন তথন পরস্পারের নিকটে ক্রিয়া আলিতেছি। এবার গেণ্ডারিয়া-আশ্রম আলা অবধি, আমাদের ক্রিয়া অভিমান, ভগবান পদে পদে চূর্ণ করিতেছেন। কয়েকদিনগাবং, ঠাকুরের সমিধিসন্থেও স্থাপ্রম অশান্তি চলিতেছে। গুরুত্রাতারা সকলেই অস্থির হইরা পড়িয়াছেন; কি করি, কুকাপায় যাই, সকলেই ভিতরে এরূপ একটা উত্তেগের আন্দোলন হইতেছে।

আশ্রমে একটিমাত্র চাকর, সে বাহিবের কার্য্য লইয়াই বাস্ত। রহুরে ব্রাহ্মণ, আশ্রক্ষেকোন-কালেই ছিল না, এখনও নাই। শান্তিহুধা রোগে অকর্মণা।; একাকিনী দিদিমা, বোর্ফেনোকে কর্জারিত হইয়াও, এই বৃদ্ধাবস্থার আশ্রমস্থ সকলের এবং অতিথি অভ্যাগত লোকদের রায়া, পরিবেশন এবং বাসনমাজা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া একেবারে হয়রান হইয়া পড়িলেন। স্মৃতরাং নিজের অসমর্থতা জানাইয়া, প্রতিদিনই তিনি গুরুত্রাতাদিগকে এ সকল কার্য্যভার লইতে অমুরোধ করিজে লাগিলেন। গুরুত্রাভারা এত কাল এ সকল সেবা গুরুপরিবার হইতে অবাধে সক্ষেদ্দে ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, একারণেই এখন দিদিমার এ সকল আপত্তি বা গালাগালিতে কেছ কর্ণপাতই করিলেন না। এদিকে অর্থেরও অতিরক্তি অনটন উপস্থিত হইল। শুধু ভাতের সলে ভাল বা তরকারি ব্যতীত আহারের

আর কোন ব্যবহাই রহিল না। প্রতিদিন একই প্রকার, অতএব অধিকতর অরুচিকর ধাছ ধাইয়া এবং বিরক্তির সহিত প্রাণৱ আহারের সঙ্গে গালাগালি ভোগ করিয়া, গুরুলাভারা অতিশম্ম উরপ্ত হইয়া উঠিলেন। দিদিমার কোনও কার্গ্যে কেহ কোনও প্রকার সাহায্য বা অর্থক্রচ্ছুভায় সহায়্ত্রভূতি না করিয়া ববং ভীরভাষায় তাঁহাব অর্থগোভ, স্কাণতা ও আর্থপেরতা নশ হাই এগানে এ সমস্ত অস্থবিধা ভোগ হইতেছে, এই প্রকাব আনোচনা কবিতে লাগিলেন। এই অশান্তিব সহিত বাগড়া বিবাদ ক্রমে এতই বৃদ্ধি হইল বে, অবশেষে গুরুলাভাবা কেহ কেহ আহাবের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য ইইলেন, কেহ কেহ অ্যান্ত গুরুলাভাদেব বাড়ীতে আহারের ব্যবহা কবিয়া লইলেন; আবার কেহ কেহ আশ্রম ভাগ করিয়া সবিয়া পড়িলেন। দিদিমাব দোষালোচনাই সকলের ভজন সাধন ইইয়া উঠিল।

পবিত্র আশ্রমে, সামান্ত আহার ও কুদু কুদু ব্ববহাব নইয়া, প্রস্পারের ভিতরে মনোনাদ ও সমরে সময়ে তুমুল ঝগড়া বিবাদ চলিন দেখিয়া, ভাবিলাম—'এ আবাব কি ? ঠাকুবের পরম শাস্তিপ্রন সক্ষরাভই ঘাঁহাদের এহানে থাকিবাব একমাত্র উদ্দেশ্ত, তুক্ত আহাব বাবহার লইয়াও উাহাদের চিত্ত এত উত্তপ্ত হয় ? ঠাকুব আমাকে স্বপাক আহাবের আদেশ করিয়া বড়ই স্থ্যে বাথিয়াছেন। আমি এই সকল গোলমাল হইতে তফাং থাকিয়া, বেশ আনন্দে আছি।' গুরুল্লাতাদের অবস্থা দেথিয়া, আমি দিন দিন গর্মিত হইতে লাগিলাম। এ সময়ে কিছুদিনের মধ্যেই, আশ্রমের গ্রম হাওয়াতে, আমাকেও ফাঁফর কবিয়া তুলিল। আমিও পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম।

আমার চাউলেব অভাব হইলেই, বাড়ী হইতে লইয়া আসি। দিবসাত্তে একবার মাত্র ভাতে সিদ্ধ ভাত বা বিচ্ছা আহার করি। দক্ষিণে চোচালা ববে বিকাল বেলা বস্থ লোকের আজ্ঞা হয় বিশ্বা, ভাঁড়ার ঘরের বারেন্দায় রারা করিতে লাগিলাম। ঠাকুবের আদেশনত পদা থাটাইয়া, নির্জ্জনে আমাকে আহার করিতে হয়। ভাগ্ডার ঘরের বাবেন্দায় আহারের ব্যবস্থা করাতে, ভাগ্ডারের তরি-তব্কারি, ডাল, লবন প্রভৃতি-চুরি করি বলিয়া, মিগা অপবাদ আমার নামে রটনা হইল।

আহাবের সময়ে কি আহার করি, আড়ে থাকিয়া কেহ কেহ তাহারও সহদদান লইতে লাগিলেন।
মামি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্যালিটে লাগিলাম। মবিলখে দক্ষিণের চৌচালার বারেন্দায়
রায়া করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু তাহাতেও স্পরাদের হাত হইতে নিজ্জি পাইলাম না। তু
মুঠো চাউল দিছ করিতে ছই তিনথানা কাঠই যথেষ্ঠ। এই কাঠ, আমি স্পরস্কাত বুক্লের শুদ্ধ ডাল
ভানিয়া সংবাহ করিয়া রাখি। যদি কথনও আমার কাঠ না থাকে, আশ্রম হইতে প্রয়োজনমত
উহা গ্রহণ করি। তাহা লইয়াও নানা কথা উঠিল। আমি, এ সকল উৎপাত দেখিয়া, আশ্রমের
কোন বস্তুতেই হাত দিব না সকল করিলাম। সামান্ত বিষর গইয়া এত স্পানিত্ত আশ্রম মান্তিতেছে, মাধাত ঠাকুর নির্মাক্ত উপাদীন রহিয়াছেন দেখিয়া, ঠাকুবের উপর বড়ই বিরক্তি ও রাগ

হইল। জানি না কত কাল এ সকল স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন হিংসা, বিষেষ, জ্ঞালা, যন্ত্রণা, আমাদের ভিত্তবে বর্ত্তমান থাকিবে। ঠাকুর, সকলকে নিজ প্রকৃতিমত চলিতে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ইহারই বা তাৎপর্যা কি ?

সময়মত ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা করিলাম — মায়িক বিষয়ের সম্বন্ধ হেতু, কত কাল জ্ঞালা যন্ত্রণা ভোগ কর্তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"আরে বাপু! কত জ্ঞানী, কত যোগী, কত বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা, মায়ার চক্রে প'ড়ে, একেবারে অন্থির হ'য়ে যান। কোন্ সময়ে, কার ভিতরে, কোন্ ছিদ্র দিয়ে পাপ প্রবেশ করে বলা যায় না। এ জন্ম সর্ববদা কেবল ভগবান্কে নিয়ে থাক্তে হয়। সংসঙ্গে, সদালাপে, সদস্ঠানে, সচ্চিন্তায় প্রাতঃকাল হ'তে নিদ্রিত না হওয়া পর্যাস্ত, কাটিয়ে দিতে হয়; আর মনে মনে সর্ববদা প্রার্থনা কর্তে হয়—'ঠাকুর! আমাকে তোমার ক'রে নেও। তোমাকে ছেড়ে আর কিছুই যেন আমি না চাই।' দিবা রাত্রি এই ভাবে কাটায়ে দিতে পার্লে, ভপবানের দয়াতে মায়া মোহ হ'তে ক্রমে ক্রমা পাওয়া যায়। তাঁর ক্রপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হবার যো নাই, তাঁর বিন্দুমাত্র ক্রপা হ'লে, মুহুর্ত্ত মধ্যে সমস্তই সম্ভব হয়।"

নসম্ভক্ষারীর দেহতাগের পর যোগজীবন ভাবিলেন, 'এবার সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম; এখন সর্বলা নিরুদ্ধেগে ঠাকুবেব সঙ্গে পরমাননে থাকিতে পারিব।' যোগজীবনেব স্ত্রীব জন্ত সকলের বিষক্ষভাব হইলেও যোগজীবনের বিন্দুমাত্র তাহা দেখিলাম না; গুরুত্রভালের সঙ্গে কথার বার্তার, "আব সংসাব করিতে হইবে না" বলিরা, আনন্দ প্রকাশ করিরা, তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর শৌচে যাইবার সময়ে, যোগজীবনকে সন্মুখে দেখিরা হঠাৎ বলিলেন—
"যোগজীবন নিশ্চয় জেনে রাখিস, ব্রক্ষা, বিষুণ্, মহেশ্বও, বড় জোর সাময়িক একটা আনদেশর চেউ প্রাণে তুলে দিতে পারেন, প্রারেশের ভোগ নফ ক'রে দিতে পারেন না; সে গুধু একজনারই হাতে।"

দিদিমা করেক দিন পরেই যোগজীবনের বিবাহের জন্ম ব্যস্ত হইরা পড়িলেন। গুরুজাতাবাও কেছ কেছ ঠাকুরের নিকটে এ বিষয়ে কথা তুলিলেন।

ঠাকুর বণিলেন—"আমি ওকে আর বিবাহ কর্তে বলি না, তবে ওর তেমন ইচ্ছা হ'লে করবে; বিবাহ আর করা ঠিক নয়।"

দিদিমা ঠাকুরের অভিপ্রার বৃথিরা কালাকাটি করিতে লাগিলেন, গুরুত্রাতা ভ্রমীরাও অনেকে
"বোগজীবনের আর বিবাহ হইবে না, গুরুবংশ লোপ হইবে" ভাবিরা, অতিশব্ধ চুঃখিত ইইলেন।

কি**স্কু আশা কেহ একেবারে ছাড়িলেন না, মনে করিলেন, 'ঠাকুর এখন নিবেধ করিলেন, আবার হর** ত কথনও বা বিবাহের অনুমতি দিতেও পারেন।'

## ठोक्रात्र व मगरत्र देननिक्न कोर्या।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিয়াছেন প্রচারিত হইলে, সহর হইতে দলে দলে লোক আশ্রমে আসিতে লাগিল। সকাল বেলা ঠাকুরের কথাবার্তা বলিবার অবসর হয় না, **३**३३ माप, त्रविवात । স্থতরাং বিকাল বেলাই লোকের ভিড় হইতেছে। ঠাকুর প্রত্যুহ অতি প্রভাবে আসন ত্যাগ করিয়া, ক্যাতলায় যান। শৌচাস্তে, আসনে না যাইয়া ঋড়ম পায়ে ও দপ্ত হাতে আশ্রমের দক্ষিণ দিকে পা-চালি করিতে থাকেন। রুক লতাব নিকটে যাইয়া উহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কোন কোনটীকে কতই যেন শ্বেহভাবে স্পর্শ করেন। চারা গাছের বৃদ্ধি এবং দূর হইতে লতার বৃক্ষাবলম্বনের কৌশল ও চেটা দেখিয়া, আনন্দ করিতে পাকেন। উহাদেরও আপন আপন প্রয়েজন মত চলিবার জন্ম দৃষ্টিশক্তি আছে; সুথ ছঃপেব অফুভব ও বিচারবুদ্ধি ম<del>হুয়া</del> অপেক্ষা কম নয়, তাহার প্রমাণ দেধাইতে থাকেন। সবুদ্ধ গাছে লাল *ফুল*, এক এক কুলের নানা রং, শৃ**ঝ**লাবিদ্ধ পাপড়ি দেখিতে দেখিতে সময়ে সময়ে ভাবে ডুবিদ্ধা যান। বেড়াইবার ছলে মাঠাক্রণের মন্দিরটিকে পরিক্রমা করিয়া, কুঞ্জ বাবুর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে পুরুরেব উত্তর-পূর্ব কোণে ঘাসের উপরে যাইয়া দাঁড়ান; পুকুরের দক্ষিণপাড়ের ভয়ক্কর ফললের দিকে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে চা**হিন্না থাকেন। এ সমন্ত্রে, ম**শার কামড়ে অস্থির হইরাই যেন, ঠাকুর সজোবে পা তো**লা** ফেলা আরম্ভ করেন। পরে পার্থীদের থাওয়ার কয়েক মুঠো চাউল দেওয়া হইলে, আপন আসনে আদিয়া স্থির रुरेश विमिन्ना शास्त्रन ।

ইতিমধ্যে কুঞ্জ ঘোষ মহাশর নিজ বাড়ী হইতে চা প্রস্তুত করিয়া লইরা আসেন। এত কাল ঠাকুরকৈ নারিকেলের মালার চা-সেবা করিতে দেখিয়াছি, এবার কুঞ্জ বাবু, ঠাকুরের চা-সেবার জ্বঞ্জ একটি এনামেলের বাটি লইরা আসিরাছেন। ঠাকুর তাহাতেই চা-সেবা করিতেছেন। চা-সেবার পর কুঞ্জ বাবু চরিতামৃত পাঠ করেন। পরে ঠাকুর নিজেই 'গ্রন্থসাহেব পাঠ' করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ দেখিতে আরম্ভ করেন। অনেক সমরেই গ্রন্থ হাতে থাকে মাত্র, ঠাকুর ধ্যানমন্ম অবস্থার বেলা এগারটা পর্যন্ত কাটাইয়া দেন। এগারটার পর আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। মন্তক্ষাত্র বাদ দিয়া, সর্মাল কলে ধুইয়া কেলেন। পরে আসনে আসিয়া, তিলক-সেবার পরে, ঔষধ সেবন করেন। আহার প্রার্থীর সময়ে হয়। আহারান্তে, আসন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর ধুনি সম্মুখে রাখিয়া নির্দিত্রের নারটার সময়ে হয়। আহারান্তে, আসন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর ধুনি সমুখে রাখিয়া নির্দিত্রের শরীর নির্দ্ধান্ত প্রদীপের ফ্রায় হিরভাবেই থাকে; অবিরল্পথারে অক্রবর্ধণে গাত্তের বন্ত্র ভিজিয়া যার, চম্পুষ্ট নক্ষত্রের মত জালিতে থাকে। কথনও কথনও শরীরের বর্গও অক্রপ্রকার হইয়া যার। আমি ত্রি

সমরে প্রায় ছই ঘণ্টা কাল মহাভারত পাঠ করিয়া, নাম করিতে থাকি, এবং সমরে সময়ে ঠাকুরের মগ্রাবস্থায়, শ্রীফলের বিচিত্র রূপাস্তর দেখিয়া, শুষ্ট ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ি।

বিকালে, সহবের লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে, ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করেন, আমি আহারের চেষ্টায় চলিয়া যাই। সন্ধ্যাব সময়ে প্রভাহই খুব উল্লাসের সহিত হরিসঙ্কীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তন পুবের ঘরেই হইয়া থাকে। রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে গুরুত্তাতারা স্থ স্থ আবাসে চলিয়া যান। ঠাকুর জলযোগ করিয়া নিজ আসনে বসিয়া থাকেন।

## ঠাকুরের হাসি ও ঝগড়ার শান্তি।

এবার গেণ্ডারিয়াতে ভয়ক্ষর শীত। ঠাকুরের ঘবের বেড়া, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে অত্যস্ত ঠাণ্ডা লাগে। চাবি পাচটি গুরুত্রাতা ঠাকুবের ঘরে বাত্রিতে ১২ই মাব। থাকেন: তাঁহাদের ভাল শীত কল্প নাহ, ঠাকুব এজন্ম রাত্রিতে ধুনি রাথিতে বলিয়াছেন। অর্থাভাববশতঃ আশ্রমে বারাব কাষ্ট্র সব সময়ে থাকে না, ধুনিব কাষ্ট্র আর কোথা হইতে জুটিবে ? অধিক রাত্রিতে মহেন্দ্র বাব, শ্রীধন প্রাভৃতি গুরুতাতারা ধুনির কাষ্ট্রের অনুসন্ধানে আশ্রমসংলগ্ন শুকুলাতাদের বাড়া বাড়ী ঘবিতে থাকেন। সকলে একট নিস্তর হইলেই তাঁহারা অবিচারে কাছারও দরজার ভন্ন বন্ধিত চৌকাঠেব কাঠ, কাখারও বা রাল্লাঘবে লাগাইবার খুঁটি, কোন বার্ডীর মাচাং প্রস্তুত করিবার ভাল তক্তা আনিয়া ধুনিতে চাপাইতে থাকেন। স্কাল বেলা গৃহস্তের লকা পড়িলেই উহা নইয়া ঝগড়া আরম্ভ ২য়। আমি অতিকটে বালার জন্ম কিছু কাঠ ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উহাদের ভয়ে রাধারমণ বাবুব গোয়ালঘবে তাহা রাখিয়া দেই। রাত্রিতে অন্ধকার গোরাল্মবে প্রবেশ কবিলে গরুব গুঁতা থাইরা উঁহারা ভাগিরা পড়িবেন, আমার ইহাই মতলব ছিল। কিন্তু জানি না, গুরুল্রাতাশ, তাহাও কিরুপে কথন কৌশলক্রমে আনিয়া, আমার এক মাদের জালানী কাঠ এক রাত্রিতেই সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। ভোরবেলা উঠিয়া প্রতাহই কাষ্ট্র আছে কি না. একবার অমুসন্ধান কবি। আজ গোয়ালে ঢ্কিয়া দেখি, কাঠ নাই; আমাণ মাধার যেন বক্ত পড়িল। অমনই উত্তেজিত অবস্থায় ঠাকুরের সম্মুখেই উপস্থিত হইয়া কাঠ সম্বন্ধে -সকলকে জিজাসা কবিলাম। কেছ কেছ বলিলেন, "ঠাকুরেব ধুনিতে তোমার কাঠ লাগিয়াছে, ইছা ত ভোমার সৌভাগ্য। এজন্ত এত রাগ কর্ছ কেন ?" আমি বলিলাম, "ঠাকুরের ভাণ্ডাব হ'তে বালার ক্রম্ম একটি দিন আমি একথানা কাঠ নিলে, দশ দিন আমাকে চোব বলিয়া প্রচার করা হয়, আবার এ বেলা বুরির চরি হর না ৭" ঠাকুর চুপ করিয়া স্থির ভাবে থাকিয়া আমাদেব ঝগড়া গুনিতে লাগিলেন, পরে ঝগড়ার মাত্রা যথন খুব বুদ্ধি হইয়া পড়িল, ক্রমে আরও অধিক গড়াইতে পারে, এক্ষণ আশভা হইল, ঠাকুর তথন একবার আনাদের পানে তাকাইয়া থল থল করিয়া হাসিয়া **डेडिलन । आक्र्या (पश्चिमाम--शिनत मृद्ध मृद्ध मृद्ध मृद्ध मृद्ध मृद्ध किलात मास्त्र आमिन, मक्रानहरू** মূৰে ছালি ফুটামা উঠিল, এবং আনন্দের একটা ঢেউ সকলেরই প্রাণে উঠিয়া পড়িল।

# শ্রীধরের বৈরাগ্যে বিষম উৎপাত ; ঠাকুরের উপদেশ।

আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আমাব আসন, এই ঘরেব দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এই পাকেন। বরের অবশিষ্ট স্থানে ঢালা বিছানা কবিয়া >°रे भाष, मञ्ज्ञातात । অস্তান্ত গুরুত্রাতাব। বাত্রে শব্দন করেন। এখবের ও আমার আসনের মধ্যস্থানে দরজা। বসস্তকুমারীব দেহত্যাগেব পর, আইধরেব মহা বৈবাগা জিমিয়াছে, এক এক দিন উহার এক এক প্রকাব বৈরাগা। এই বৈবাগোব ধারুার আমাদের প্রাশ অস্থিব। একদিন শ্ৰীধৰ নিজ মাসন গুটাইর। সাড়ে ছর ফুট দীর্ঘ, সাড়ে তিন ফুট প্রস্থ ভূমিতে, ত্রস্ত হইরা, কোদালি মারিতে লাগিলেন। প্রায় ১ ফুট গর্ত্ত কবিয়া, ঘবেব মেজেতে মাটি স্তৃশাকাব করিতে জারস্ত কবিলেন। এই অবস্থায় কাবও কিছু বলিবাব সাধা নাই। কি জানি, যদি কোদাণিই ঘাড়ে বদাইয়া দেন! দিদিমা থবব পাইয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া পড়িলেন এবং এধবকে আদিয়া বলিলেন---"পাগল। এ কি কর্ছ ? মেজেতে গর্ভ ক'বে ঘবটিকে শেষ কর্লে। এ পাগপামী কেন ?" 💐 ৰুগা বাক্যবায়ে কাল্জেপ না কবিয়া খুব মনোযোগেল স্হিত ধ্যাধ্ম্ ঘ্রেব **মেন্তেতে কোদাল মারিতে** াগিলেন; দিদিমাব কথা কোনও গ্রাভেই আনিলেন না। দিদিমাও খুব চীৎকাৰ কবিরা ভর্সনা কবিতে লাগিলেন। তথন শ্রীধা স্বব বিক্লত কবিয়া দিদিমাকে বলিলেন, "ধান যান, সাপনি গিয়ে ভাগুর দেখুন। খন শেষ কর্লে ! খন শেষ কর্লে !! আমান যখন দফা শেষ হবে, তখন কি আপনি তার ব্যবস্থা কর্তে আস্বেন 🥍 🕮ধন এই বলিয়া, হাতেন কোদাল বাছিবে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং একটি কলদী লইয়া পুক্রের দিকে ছুটিলেন; পবে কলদী কলদী জল মানিয়া বরের মেজেতে মাটিব উপৰ ঢালিতে লাগিলেন। জলে কাদায় সমস্তটি ঘৰ একাকাৰ হুইল। আমাৰ আৰ্মনের ধাবে জল আসিতেছে দেখিয়া, আমি আসন ২ইতে লাফাইয়া উঠিগাম এবং পুৰ ধমক দিয়া এবংক বনিলাম, "জীধব ! সাবধান ৷ এক কোঁটা তল আমাৰ হোমকুত্তে লড়্লে যা আসনে লাগ্লে, াজ তোমাকে খুনই কর্ব।" 🕮ধর তখন বেংতিক দেপিয়া অন্নই খুব বাস্তভার সহিত জলের ·ধাৰা অক্ত দিকে টানিয়া গ্ৰয়। নবম স্বরে বলিলেন, "ভাই! সাঃ একটুথাম্না। ভার পর **খুন** কর্লে আর ছঃখ নাই।" আমি বিরক্ত ছইয়া ঘণ ছইতে বাহিব ছইয়া পড়িলাম এবং ঠাকুবের নিকটে গিয়া বিসরা রহিলাম। অবদ্ধমত ঠাকুরকে জিজ্ঞানা কবিলাম, "কেহ অত্যাচার কর্লে ভাছাকে শাসন করা কি অন্তার ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মাসুষের সহিত ব্যবহাব প্রকৃতি বুনে কর্তে হয়। যদি কেই নিজ্ঞা প্রকৃতি মত চলাতে, কারও কিছু অনিষ্ট হ'বে পড়ে, কিন্তু অল্কের অনিষ্ট করা তার অভিপ্রায় না থাকে, তা হ'লে শাস্তভাবে তাকে তা বুঝায়ে দিতে হয়। বতটা সম্ভব তার ভাবে মিশে, তার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর্তে হয়। আরুর বদি দেখা বার, সত্য সত্য ই কোন প্রকার চুরভিসন্ধিতে, মতলব ক'রে, কেহ একটা অত্যাচার করুছে, তা হ'লে তাক্কে শাসন করুতে হয়। অনেক সময়ে সদন্তিপ্রায়ে মাসুষ কাজ করে, অথচ তাতে কারও অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে; কিন্তু তাতে তাকে দোষী বলা যায় না। ভূল প্রান্তি ত লোকের হ'য়েই থাকে। সময় হ'লে সে নিজেই তা আবার বুঝ্তে পারে। সমস্ত কার্য্যেই খুব ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হয়। ধৈর্য্যের অভাবেই ত যত বিরোধ।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'বাং, এ মন্দ নয়! এক জনে কেবল অত্যাচার করুক, আব এক জনে করনা কন্দ্রি। তার শুভ উদ্দেশ্র ভাবিয়া ঐ অত্যাচারে কেবল ধৈর্য্য ধবরে থাকুক! এ উপদেশ মন্দ নয়! ঞীধরের নাম উল্লেখ না করিলেও, ঠাকুর উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ সব উপদেশ আমাকে দিলেন বুঁঝিলাম; কিন্তু ঞীধরের মাধা গবমের অবস্থায় কাপ্তজ্ঞানশৃত্য যে সকল উদ্বেগজনক কর্মকে সকলেই পাগলামী ভিন্ন কিছুই বলে না, তাহাতে ঠাকুর উহার কি শুভ উদ্দেশ্য দেখিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। ঞীধন সমস্ত দিন জলকাদা গাঁটিয়া আসনপরিমিত গর্জের চতুর্দ্ধিকে উচ্চ বেদি প্রস্তুত্ত কবিলেন। পবে কতকগুলি তুলসী গাছ আনিয়া, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া উহাব উপর পুতিলেন। তৎপরে গর্জেব ভিতরে চাটাই বিহাইয়া, তাহার উপব কম্বল আসন পাতিলেন। অনস্তুর একটি একতারা লইয়া, ভঙ্গন করিছে আবস্তু কবিলেন—'শেষেব সে দিন মন কররে শ্ববণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।' শ্রীধরের ভজন শেষ না হইতেই, সহরের শুক্ত্রাতারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় অর্থ্যেক ঘর শ্রীধরের পাগলামীতে জ্যোড়া দেখিয়া সকলে বলিলেন, "এ কি শ্রীধর, এসব কি করেছ।"

শীধর খুব তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "এ কি, দেখুচো না, চোক্ নাই ? তুলসীকানন।" শুক্সজ্ঞাতারা বলিলেন, "পাগল, কানন কি তোমার বরের ভিতরে ? বাইরে গিরে তুলসীকাননে জন্দ কর না ?" শীধর বলিলেন, "এত শীতে পাছে বাইরে বেতে হর, সেই জন্তুই ত এত করা। আমার দেহ ত্যাগ হ'লে, এই তুলসীকাননেই হবে; তোদের শীতে কোন কট্টই হবে না; এই গর্প্তে আমাকে রেখে এই সব মাটি দিরেই কবর দিস্।" এই বলিয়া শীধর হাতের একতারা রাখিয়া ক্ষলস্থা দিলেন এবং লখা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শীধর নীরব হইলে, শুক্সভাতারা কেহ কেহ হবিশ্বনি দিয়া, 'শীধর মরিয়াছে, বলিতে বলিতে চারিদিকের মাটি ঠেলিয়া উহার গারে কেলিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তথন শীধর বঙ্গুম্ভাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলের সলে শীধরেরও হাসি অর্জ্বন্টাব্যাপী চলিল। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ঠাকুরের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিলাম এবং শীধরের পাগলামীতেও শুভ উদ্দেশ্য পানে জানিয়া, অবাক্ হইলাম।

শ্রীর প্রকৃতিস্থ হইলে জিজাসা করিলাম, "ভাই, এ পাগলামী কর্ছিলে কেন ?" শ্রীর বণিলেন—"ভাই, ঠাকুর বলেছিলেন আমার শরীরে সম্লাদরোগের বীজ প্রবেশ করেছে, স্থাতরাং কোন্ মুহুর্জে আমি কি অবস্থার মর্ব, কিছুই ত নিশ্চর নাই! এই জস্ত তুলদীকানন করেছিলাম; তুলদীব নিকটে বদি মরি, তা হ'লেও ত একটা দলগতি হবে! তার পর এখন যে বিষম শীত! যদি সন্ধ্যার সময়ে মরি, তা হ'লে বারা শাশানে নিয়ে যাবেন, তাঁদের কি কম কটংইহা ভেবেই মাধায় খেল্লে, আমাব দেহ নিয়ে পাছে কেহ উদ্বেগ ভোগ করে তাই সে ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। অমনই অত পরিশ্রম ক'বে ঘরেব ভিতরেই কররের স্থান প্রস্তুত করেছিলাম। শীধ্বেরর মাধা ঠিক হইলে, নিজের পাগলামী নিজেই ভাবিয়া লক্ষ্যিত হইলেন।

#### স্বপ্নে ফকিরদর্শন।

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমেব দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কঠোর সাধক তিনটি মুসলমান ফিকিব রহিয়াছেন। তল্মধ্যে একটি দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণকলেবর, গৌরবর্ণ অতি তেজস্বী বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন—"দেখ, এই আমি বসিলাম; যে পর্যান্ত্র না সিন্ধ হইব, এই আসন হইতে উঠিব না, অনাহাবে এই আসনেই কলেবব ত্যাগ করিব।" ফ্রিকের সাহেব এই বলিয়া বামপদেন গুল্ফোপনি সোজা হইয়া বসিয়া, দক্ষিণ পদ সম্মুখে বিস্তার পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তেব তর্জ্জনী দ্বারা পদাস্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক, নাসাগ্রে স্থিব, বর্ণ স্বায় ধ্যানস্থ হইলেন। অপর ছইটি ফ্রিকর অপেক্ষাকৃত অল্পবন্ধর; চেহারা ক্রিঞ্ছ স্থুল, স্বভাব ধীর, বর্ণ স্বায়ৎ গৌর; পূর্ক্ববের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নিনিজ্ অরণ্যের ভিতবে, মাটিব নীচে, আসন কবিয়া বসিলেন। কিছুদিন পরে, উহাদের থবব লইতে আসিয়া, পূর্ব্বাক্ত ফরির সাহেবকে দেখি, তাঁর আর সে আকৃতি নাই, স্ব্রাক্ত বাতে ফুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ফাটিয়া রস গড়াইতেছে, উন্ধ ও কোমরের স্থানে স্থানে প্রিয়া মাংস থসিয়া থসিয়া পড়িতেছে। ফ্রিকর সাহেব, অসম্ব ক্লেশ ভোগ করিয়াও, আসনে স্থিতাবে উপথিষ্ট আছেন। অপর হু'টি ফ্রিকরের কি অবস্থা ঘটিল, জানিবাব জন্ত যেমন জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, পারে হোঁচেট্ লাগিয়া নিম্রাভঙ্ক হইল। ফ্রিরদের তীত্র তপস্থাব চিত্র ভাবিতে ভাবিতে অবশিষ্ট রাত্রি অভিবাহিত হইল।

প্রভূষে ঠাকুর আর আর দিনের মত পারচাবি করিতে করিতে কুঞ্জ বাবুর বাড়ীর দক্ষিণে, ইক্ষু-ক্ষেতের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঘাসের উপর যাইরা উপস্থিত হইলেন, এবং নিজ্য যে স্থানে দীড়াইরা কিঞ্চিৎকাল দক্ষিণ মুথে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া থাকেন, ঠিক সেই স্থানেই দীড়াইরা হা' চার বার পা তোলা ফেলা করিয়া নিজ আসনলরে চলিয়া আসিলেন। স্থাযোগে যে স্থানে ফকির সাহেবকে দেখিরাছিলাম, ঠিক সেই স্থানে ঠাকুর নিজ্য ঘাইরা দীড়াইরা দেখিতেন। তাই বিশ্বিত হইরা অবসর মত জিজ্ঞাসা করিলাম, "সকাল বেলা পুকুরের কোণে বে স্থানে আপনি যেরে দীড়ান, ঠিক সেইস্থানে একটি ফকিরের আসন ররেছে স্থপ্ন দেখুলাম, স্থাট কি সজ্য ?"

ঠাকুর বলিলেন--"স্বপ্নটি সমস্ত পরিক্ষার করে' রল না।"

আমি শ্বপ্রবৃত্তান্ত আগাগোড়া ঠাকুরকে বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"স্বপ্লটি সত্য; ফকির সাহেবের যথার্থ অবস্থাই দেখেছ। ইনিই কৃষ্ণ-সপ্রের দেহ আশ্রার ক'রে আর্মার সাধনকুটীরে আসনের নীচে এসে রয়েছেন। আর পুকুরের দক্ষিণ-পূর্বব কোণে যাঁদের দেখেছ, তাঁদের মধ্যেও একজন সর্প হ'য়ে আছেন—জা্র বর্ণ ছুধের মত সাদা, চক্ষু রক্তবর্ণ, অত্যন্ত উজ্জ্বল; সময়ে সময়ে আমতলার এসে থাকেন; লক্ষা রাখ্লে দেখ্তে পাবে।"

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিবার পব, আর একটি দিনও, ঠাকুরকে ঐ স্থানে যাইয়া দাঁড়াইয়া পা তোলা ফেলা করিতে দেখি নাই। ইহাব ভিতরে যে কি রহস্ত আছে জানি না! স্বপ্নটি শুনিয়া ঠাকুর আমাকে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। গেগুারিয়া আশ্রমটি এক সময়ে ম্সলমান ফকিরদের নির্জন ভজনভূমি ছিল। বস্থ দিদ্ধ ফকিরের কবর এই আশ্রমে এবং আশ্রমসংলগ্ন শীমুক্ত সতাশচন্দ্র গুড়মান্বর বাড়াতে রহিয়াছে। বাড়ীব পূর্ব্ব দিকে, প্রকাশ্ত আমগাছের গোড়ায়, একটি ম্সলমান মহাত্মার কবর আছে। দয়া কবিয়া তিনি সময়ে সময়ে মনোহবা দিদিকে (সতাশবাবুব মাতাকে) দর্শন দেন। ফকির সাহেবেব তৃপ্তিব জন্তা বা মধ্যাদা রক্ষার্থে, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ঐ বৃক্ষমূলে ধ্প, ধুনা, প্রদীপাদি দেওয়া হয়।

#### গুরুত্রাতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা; ঠাকুরের উপদেশ।

আশ্রমন্থ গুরুলাতাদের ঝগড়া কোন্দল ও বহিন্দু থ ভাব দেখিরা, আমি ভিতরে ভিতরে গর্মিত হইতে গাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—'বাড়ী বরে নানাপ্রকার উদ্বেগ অশাস্তি ভূগিরা বাঁহাদের দিনপাত কবিতে হর, তাঁহারাই স্থ্যে স্বছ্লেশ থাকিবার জপ্র এথানে আদিরা পড়িরা বহিয়াছেন। যথার্থ সাধন ভক্তন বা ঠাকুবেব সঙ্গলাভ করা ইহাদের এথানে থাকিবার উদ্বেশ্ব নর; তাই সামাপ্র সামাপ্র স্থার্থ সইয়া ইহাবা ঝগড়া বিবাদে সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুবের আকর্ষণে এবং ধর্মলাভাকাজ্ঞকার মাত্র আমিই এথানে রহিয়াছি। অক্তাপ্ত গুরুলাতাদের অপেক্ষা ঠাকুবেব আদেশ আমিই অধিক প্রতিপালন করিয়া চলিতেছি এবং ঠাকুরের সঙ্গও আমিই অধিক সময় কবিতেছি। এই সব কারণে আর দশটি অপেক্ষা আমি বেশ্বী আদরের হইরাছি কি না ব্রিবাব অভিপ্রারে, কৌশলক্রমে একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—শন্ত্রক্রর আশ্রর লাভ করে, কেহ বা নিয়ম নিঠা পূর্বাক চল্তেছে; মাবার কেহ বা উন্টা বাঞ্চে চল্তেছে। কারও সামাপ্ত দোবে গুরুতব শাসন, আবার কারও বা গুরুতর অপরাধেও উপ্লেক্ষা প্রদর্শন, এক্ষণ কেন হত্ত

ঠাকুর বলিলেন-"মানুষের প্রকৃতি দেখে, অবস্থা বুঝে, তাকে চল্ভে দিতে হয় ও

চালাতে হয়। সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, তিনটি লোক একই ব্যবস্থা ক্ষে ব্যবস্থা ক্ষে ব্যবস্থা ক্র্লে সব সময়ে চলে না। কারও কুইনিনে উপকার হ'তে পারে, আবার কারও বা মৃত্যুও হ'তে পারে। বোগ এক হ'লেও, রোগের হেতু এবং রোগীর শরারের অবস্থাদি বুনে, ঔষধ ও পথেয়র ব্যবস্থা কর্তে হ'লে, এক এক জনের এক এক ভাবে চলা আবশ্যক হ'তে পারে। বার যেটি, সে সেইটি নিয়ে থাক্বে, অন্যের কিসে কি হ'চেছ তা দেখ্বার প্রয়োজন কি পুআর দেখেই বা কি বুঝ্বে পুআমার মত না চল্লে কাবও কিছু হবে না মনে করা, অত্যক্ত ভুল।"

আমি জিজাসা করিলাম—"সন্গুরুব নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ করণেট কি সকণেব একট অবস্থা লাভ হবে ۴

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা হ'তেই হবে; কোন একটি ফেঁশনের টিকেট ক'রে দশটি লোক গাড়াতে চেপে বস্লে, জেগে থাক্ বা ঘুনিয়ে থাক্, ঝগড়াবিবাদ ক'রে, কি ভাস-পাশা খেলেই চলুক, সকলকে এ৫ই স্থানে যেয়ে পেঁ।ছাতে হবে।"

আবার জিজ্ঞানা করিলাম—"তা হ'লে আব আদেশ বা নিয়মদি প্রতিপাগন করায় লাভ কি ?" ঠাকুর—"লাভ পুব আছে। যাবে সকলে একই স্থানে, তবে কেউ পালিতে ব'সে, আবার কেউ বা পাল্ডি ঘাড়ে নিয়ে, পথেব পার্থক্য এই মাত্র।"

ঠাকুরের প্রথম ছ'টি প্রশ্নোজ্বরে মনে মনে একটু হঃখিত হইয়াছিলাম, এবাব মনে বেশ ক্রুপ্তি আসিল; পাছে জ্রীমুখ ইইতে আবার অস্তু প্রকাব কিছু বাহির ইইয়া পড়ে এই ভরে আর কোনও প্রশ্না করিয়া, ধীরে ধীরে আসন শুটাইয়া সরিয়া পড়িলাম।

## অভিমানে ছর্দ্দশা; ঠাকুরের অনুশাসন।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি, আমার রাশিতে বিষম কুগ্রহ চাপিল। সেই সমন্ন চইতে শুকুলাতাদের উপর তাছলা ভাব এবং তাহাদের কার্য্যকলাপে দিন দিন দোবদৃষ্টি পড়িতে লাপিন। সেই সন্দে নাজের অবস্থা ভাবিরা অতিশর শনীত হইরা উঠিলাম্। নীলকঠবেশ, মালা, তিলক, একাহার, পদাস্তে দৃষ্টি, নিতা হোম, পাঠ ও ঠাকুরের সঙ্গে অধিকক্ষণ বাস ইত্যাদি বাহিবের অস্তানে আমার অতিরিক্ত নজব পড়িরা গেল। সাবা দিন আমিন নাম করিরা বে অপুর্বা আনন্দ সংস্থাত করিতাম, এ সম্বের বীরে থারে আমার অক্তাত্সারে ভাছা একেবারে অস্তাহিত হইল। আহারাতে রাজি ১৯০২টো পর্যন্ত নির্মাণ বাই, এই সমরের ক্ষেণ্ডে প্রার্থ

ছই একদিন অন্তরই স্বপ্নদোষ হইতে লাগিল। নামে অক্ষচি ও মনে বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও নানাপ্রকার উপাধি উপস্থিত হইল'। হস্ত, বাছ, মন্তকাদি যে সকল স্থানে ক্ষদ্রাক্ষ আঁটিয়া ধারণ করি, সে সকল স্থানে ক্ষালা অন্তন্ত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ এই আলা বৃদ্ধি পাওরাতে লোম্ছা-পোড়ার মত যন্ত্রণা সর্বাণ ভোগ করিতে লাগিলাম; এবং সেই সকল স্থানে ফোস্কার মঁত ছাল উঠিতে লাগিল। মাথাটি আপ্তন হইয়া গেল। ভিতরের অশান্তি ও শরীরের ক্লেশ অসহ হওয়াতে ঠাকুরের নিকট যাইয়া বলিলাম, "ক্রেকদিন্যাবং, আমার সপ্তাহে তিন চার দিন করিয়া স্বপ্রদোষ ইইতেছে, মনে স্বর্বাণ বিরক্তি, শরীরেও বিষম আলা দিনরাত ভুগিতেছি, এরুপ হর্দশা আমার হইল কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তুর্দ্ধশা আর হয়েছে কি ? এখন থেকে খুব সাবধান হ'য়ে না চল্লে, আরও কত হর্দ্দশায় পড়্বে! ধর্মাটি তামাসার জিনিস নয়। সকলের পায়ের তলা দিয়ে ধর্ম্মের পথ। মনুষ্য, পশু, পক্ষা, কটি, পতঙ্গ সকলের পায়ের নীচ দিয়ে ধর্মের সিঁড়িতে উঠতে হয়। মাথা উচু ক'রে কখনও ধর্ম্মলাভ হয় না। অভিমান বড়ই বিষম জিনিস। জ্ঞাটা, মালা তিলকাদি ধর্ম্মের বেশভূষা ধারণ ক'রে, বিন্দুমাত্রও যদি প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, তন্মুহুর্ত্তেই তাহা ত্যাগ কর্তে হয়। না হ'লে উহাই সর্প হ'য়ে দংশন করে। সর্ববদা এ সৰ বিচার ক'রে চল্তে হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে যে বস্তু ধারণ করা হয় না, এবং যাতে শুধু একটা প্রতিষ্ঠান লোভই বৃদ্ধি পায়, তা যাই হোক্ না কেন, কাকবিষ্ঠানৎ ত্যাগ করবে। আর যেটি তাঁর উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ'লেও তাতে জ্রাক্রপ করবে না। এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত চলতে হয়। ধর্মাভিমান বড়ই 🆖 ভয়ানক। এত অনিষ্ট আর কিছতেই হয় না । মদখোর, বেশাসক্ত, নিভান্ত ছরাচার বাক্তিও যদি নিজের তুরবস্থা বুঝে, নিজেকে নিভাস্ত অপদার্থ জবন্য মনে করে, সে একজন সদম্তানী, চরিত্রবান্, ধর্মাভিমানী ব্যক্তি অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অস্তাম্ত অপরাধের পার কিনারা আছে, কিন্তু ধর্মাভিমানীর পার সহজে নাই। সাধন, ভজন, তপস্তা, কথা-বার্ত্তা, বেশভুষা, যে কোনও বিষয়ে ধর্ম্মের অভিমান হয়, প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, বিষম রোগ মনে ক'রে, তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর্বে। শরীর মন ঠাণ্ডা না হ'লে রুদ্রাক্ষ ধারণ সহ हर्रव मा, शत्रम इ'रत्र यार्रव। এখন यार्त्र त्रजाक माला जूरल त्राच, रूषु जूलमीत माला श्राप्त्रण करा।

আহারসম্বন্ধেও কোনপ্রকার অনিয়ম অত্যাচার কর্লে স্বপ্নদোষ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না। অশুদ্ধ আহার একবার পেটে গিয়ে রক্তে পরিণত হ'লে, ফ্রেমে ক্রমে শরীরের সমস্ত রক্তই দুবিত করে। ঐ রক্ত বত কাল দেহে থাকে, নানাপ্রকার বিকার জন্মায়। উহা একেবারে নিঃশেষ না হওয়া পর্যান্ত, নানা প্রকার উৎপাত ভোগ কর্তে হয়। এক এক প্রকার রঙ্গে এক এক প্রকার বিকারের উৎপত্তি করে। রস ত্যাগ না কর্জে, শরীরটি সহজে নির্মাল হয় না। শরীর বিকারশূস্য না হ'লে ভজন সাধনও হয় না। বিশুদ্ধ সান্থিক আহার ঘারাই শরীর শুদ্ধ হয়। আগে শরীরটাকে ঠিক ক'রে নেও। শরীর নিয়েই সব। শরীর ঠিক না হ'লে, কি দিয়ে কি করবে ?"

ঠাকুরের অফুশাসন বাক্য শুনিরা, আমি নিজ আসনে চণিয়া আসিলাম, এবং সমস্ত রুজাক্ষের মালা খুলিরা রাখিলাম। আহারের পবিত্রতা ও মাত্রা ঠিক বাখিবাব জন্তু, ঠাকুবের প্রসাদ মিলাইরা শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত খাইতে লাগিলাম।

## প্রসাদের গুণ ও তাহাতে অবিশ্বাস।

গেশুনিরানিবাসী, আমাদের শ্রন্ধের শুরুপ্রাতা প্রীর্ক্ত শ্রামাচরণ বন্ধি মহাশর প্রতিদিনই সন্ধার কিন্ধিৎ পূর্ব্বে আশ্রমে আসিরা উপস্থিত হন; ঠাকুরের নিকট কিছুক্ষণ নীরবে বসিরা থাকিরা, বাড়ী যাওরাব সমরে আমাব নিকট হইতে প্রসাদ পাইরা যান। ব্রাক্ষসমাজেব লোক হইলেও, প্রসাদে বন্ধি দানাব অচলা ভক্তি। তুইটি বা তিনটি অরপ্রসাদমাত্র তাঁহাকে গণিরা দিরা থাকি; অধিক দিতে চাহিলেও তিনি নেন না। প্রসাদ হাতে পড়া মাত্রেই, তিনি থবু থবু কাঁপিতে থাকেন। আফিংখোরের মত তাঁর চোর্থ হ'টি বুলিরা আদে। তিনি ক্ষণমাজ্রও না দাঁড়াইরা, ক্ষতপদে বাড়ী চলিরা যান। অবসরমত নিজ আসনে বসিরা, ঐ প্রসাদ মুখে রাখিরা একেবাবে সংজ্ঞাশুক্ত হইরা পড়েন, তিন চার খন্টাকাণ সমাধিত্ব থাকেন। আমাদের ক্ষেদে পড়িরা, কখনও তিনি ত্ব' এক গ্রাস প্রসাদ পাইলে, ত্ব' তিন দিনের জন্ম তাঁহাব পাইথানা বন্ধ হইরা বার। ঐ সমরে তিনি নেশাথোবের মত চুলু চুলু অবস্থার দিন রাত কাটান। কথার কথার আনি বিনিবান ক্ষমতা থাকে না; প্রসাদের শুলে মনটিকে নামেতেই নিবিষ্ট কবিরা রাধে, শরীরও অবসন্ধ হইরা পড়ে।' বন্ধি দাদার অবন্ধ দেখিরা শুনিয়া অবাক্ হইতেছি। ভাবিলাম, এই প্রসাদ ত গ্রাসে প্রানে প্রসাদ হ গ্রামে প্রান্ধ হাইতেছি। আমার এক্লপ হর না কেন ?

কিছু কাল হয়, কলাক্ষাণা ছাড়িরা দিরাছি; তাহাতে মনের উৎসাহ উভ্তম যেন একেবারে নিবিরা গিরাছে; লারারও পুঁর্বের মত নাই, নিজের হইরা পড়িরাছে। কিন্তু কিছুতেই ত এলোমেলো পুশ্ন পেনা বছা ছইতেছে না! সকল প্রকার নিরম নিষ্ঠা করিবাও যথন কোন কল পাইলাম না, তথন বিজ্ঞিদানার কথা মনে হইগ। ভাবিলাম, শরনের সময়ে মুখে প্রসাদ রাখিরা নিদ্রা বাইব। কার্ক্ত্রং অবিভার শরীর বভাবতঃই অস্থির এবং মন চঞ্চল থাকে বলিরা, প্রসাদের অসাধারণ গুল অস্থুত্ব হয়ু না; কিন্তু

নিদ্রিতাবস্থার দেহ মন স্থির থাকে, স্থতরাং আহারের বা সঙ্গের কোনও প্রকার দোবে, নিদ্রিতাবস্থার যদি অকশাৎ বিকারের সঞ্জাবনা হয়, মহাপ্রসাদ মুখে রাখিলে, তাহার গুণে অবশ্রুই উহার শাস্তি হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া, অন্ধ একগ্রাস প্রসাদ মুখে রাখিয়া, নিজিত হইলাম। রাজে স্থপ্র দেখিলাম—'ঠাকুর আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই ঠাকুরকে দেখিয়া আনন্দ উৎসাহ করিতে লাগিল। বছবিধ উৎকৃষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, ঠাকুরের ভোগ রায়া হইল। ঠাকুর পরম পরিভোবে সেবা করিলেন। অন্ধান্ত দিনের মত, ভোজনের পাত্র হাতে লইয়া, আমি সকলকে প্রসাদ বাঁটিতে লাগিলাম। আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া, ১৫।১৬ বৎসরের ব্বতী, প্রসাদ পাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে, আমার হাতে প্রসাদ পাওয়ার অপেকা না করিয়া, নিজেই ঐ পাত্র হইতে প্রসাদ ভূলিয়া লইয়া, থাইতে লাগিল। আমি, তাহার হাতথানা বাঁ হাতে আঁটিয়া ধরিয়া, অপর হাতে প্রসাদ ভূলিয়া তাড়াভাড়ি থাইতে লাগিলাম। নেয়েটি তথন হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল।' তায়ুহুর্তেই আমি জাগিয়া পড়িলাম। দেখিলাম স্বপ্রদোষ হইয়া গিয়াছে। মুখের সেই প্রসাদই পুব বাস্তাতার সহিত চিবাইয়া থাইতেছি। অবলিষ্ট রাত্রি কালিয়া কাটাইলাম। ভাবিলাম—'হায়, এ কি হইল পুব বছকাল যাহাকে ভূলিয়া গিয়াছি, মহাপ্রসাদের গুলে আজ নিজিতাবস্থায় তাহার শ্বুতি জাগাইয়া আমার এই সর্বনাশ কবিল! নিজিত দোষকে পুনর্জীবিত করাই কি মহাপ্রসাদের গুল পুবাধ হয়, অন্ধ ভক্তদের কয়নারই একটা পরিণাম মাত্র।'

মধ্যাক্ষে, মহাভারতপাঠাস্তে অবসর পাইরা, ঠাকুরকে বলিলাম—"স্থাদোষ না হর সেজ্ঞ শরনের সমরে মুখে প্রসাদ রেখেছিলাম। নিজিতাবস্থার স্থপ্প একটি মেরের সহিত প্রসাদ লইরা কাড়াকাড়ি করে থাওরাতে, স্থাদোষ হইল। মুখের প্রসাদ চিবাইতে চিবাইতে জাগিরা পড়লাম। ঐ মেরেটিকে ত আমি একমত ভূলে গিরেছিলাম, তবে এমন হ'ল কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা বল্লে কি হয় ? প্রকৃতিতে যা কিছু দোষ লুকায়ে আছে, তা সমস্তই ত ফুটে বে'র হবে। উহার প্রতি আসক্তি, তোমার বছকালই ত ছিল। কল্পনাতেও যখন কোন প্রকার কামভাব উহার প্রতি আন্তে না পার্বে, তখনই বুঝ্বে, এই প্রবৃত্তি তোমার নস্ট হ'য়ে গেছে। অইপ্রকার মৈপুনই ত্যাগ কর্তে হবে। স্ত্রীলোকের স্পর্শেতে ক'রে যেমন উত্তেজনা হ'য়ে থাকে, উহাদের স্মরণে, দর্শনে এবং উহাদের সহিত আলাপাদি ক'রেও সেই রূপই হয়। স্তৃতরাং বার্যরক্ষা কর্তে হ'লে, ইহার একটিও অবহেলা কর্লে চল্বে না। একটা বিষয়ে চেন্টা কর্তে হ'লে, তীমের মত প্রতিজ্ঞা ক'রে লেগে যেতে হয়। না হ'লে কিছুই হবার যো নাই। মাটির দিকে মাথা হেঁটু ক'রে রেখে, আড়ে আড়ে এদিক্ সেদিক্ তাকালে ব্রতরক্ষা হয় না; বরং চোরের মত কপট ব্যবহারই করা হয়। কোন প্রকার অসৎ কল্পনা মনে এলে, চীৎকার ক'রে গান ক'রো অথবা পাঠ ক'রো।

আমি যে পাত্রে রাল্লা করি, সেই পাত্রেই আহার করিলা থাকি; অনেক সমন্ত্র কলাপাতা সংগ্রহ করিতে পারি না, একস্তু বড়ই অস্থ্রিধা বোধ হয়। আজ একটি শুক্রভাতা, আমাকে একধানা এনামেশের ভিদ্ আনিয়া দিয়া বলিলেন, 'ইহাতে তুমি আহার করিও, মাজিতে কোনও কট্ট হইবে না।' আমি প্রথানা ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া, ঠাকুরকে দেথাইয়া বলিলাম, 'এই পাত্রে আমি আহার ক'রতে পারি পূ

ঠাকুর দেখিরা বলিলেন—"রাম! রাম !! ওতে কি খেতে আছে ? ওসব স্পর্শও করতে নাই। আমি কয়দিন ওতে চা খেয়েছিলাম, এখন আবার আমার নারকেলের মালাতেই চা খাচিচ। ঐ পাত্র শুদ্ধ নয়।"

আমি, ডিস্থানা লইয়া, যিনি দিয়াছিলেন, তাঁহাকেই দিয়া দিলাম।

## ফাস্ত্রন

## গেণ্ডারিয়ার দিদ্ধ ফকিরদের আশ্চর্য্য কথা।

মাৰ মাসটি শেষ হংলা গেল, কিন্তু গেণ্ডাবিয়ার শীত কিছুই কমিতেছে না। রাজিতে হু' এক খন্টা আসনে বসিলেই শীতে যেন শরীর অবসর করিয়া ফেলে; ধুনি না জ্ঞালিয়া স্থির থাকিতে পারি না। প্রত্যহই আমি ধুনির কাঠ সংগ্রহ কবিয়া রাখি। কান্তন মাস পড়িতেই একদিন আমাব ধুনিব কাঠ সংগ্রহ ছিল না; নিদ্রাভঙ্গ হইতেই বাহিবে যাইয়া ধুনিব কাঠ আনিবাব সন্ধন্ন করিয়া, যেমনহ আসন হইতে উঠিলাম, তমুহুর্জেই ঠাকুর আমাকে পূনেব্যবে নিজ্ঞ আসনে থাকিয়া, ডাকিয়া বলিলেন—"ওহে, এখন বাইরে যেও না, একটু অপেক্ষা কর; বাছে চ'ড়ে ফ্কির সাহেব আস্ছেন, এখনই চ'লে যাবেন।"

আমি ঠাকুরেব কথা শুনিরা, অমনই আসনে বাসরা পড়িগাম। ভাবিলাম, 'মান্নুৰ কি কথনও বাবে চ'ড়ে চল্তে পারে 
 পাছে ফকিব সাহেব আমাকে দেখিরা আশ্রমে না আসিরাই চলিরা যান, সেইজন্তই বুঝি ঠাকুব, আমাকে বাবেব কথা বলিরা, এ সমরে বাহিরে হাইতে নিষেধ করিলেন।' সকাল বেলা উঠিয়া দেখিলাম, আমতলার ও আশ্রমেব দক্ষিণ দিকেব উঠানে, স্থানে স্থানে পরিষ্কার বাবের পারের চিক্ত বহিয়াছে। অবস্বমত ঠাকুরকে জিল্ঞাসা করিলাম—'ফ্কিরের সঙ্গে বাহ কেন 
 ঠাকুর বলিলেন—"অনেক ফ্কির তান্ত্রিক সাধনের কোনও প্রণালী ধ'রে সাধন ভক্ষন

করেন। ইঁহারা শক্তিব উপাসক। সাপ বাঘ সঙ্গে রাখা ইঁহাদের প্রয়োক্তন হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"রাত্রিতে ফকিব সাহেব আসেন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"দেখা করতে।"

আমি বলিলাম- "আপনি ত আসন ছেড়ে উঠেন না। দেখা হয় কি প্রকাবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ত। হয়।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"এসব ফকিরদের কি আমরা রাত্রিতে বাইরে থাক্লে দেখুতে পারি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তাঁরা দয়া ক'রে দর্শন দিলেই পার।"

আৰু ঘহাভারতপাঠের পর, বেলা আড়াইটার সমরে, একটি দীর্ঘাক্ততি বৃদ্ধ মুসলমান ফকির, আম-শুলার আসিরা উপস্থিত হইলেন। ফফির সাহেব আসা মাত্রেই, ঠাকুর তাঁহাকে দেখিরা ধুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। ফফিব সাহেবকে দেখিরা মনে হইল, বয়স প্রায় ৮০ বংসর হইবে; কিছ

ভাঁহার কথায় বার্তার যাহা বুরিলান, তাহাতে অমুমান হয় অনেক বেশী। ত্রিশ বংসরেরও অধিক কাল. তিনি লোকালয় পরিত্যাগ কবিয়া, গেঙারিয়ার নিবিড় জঙ্গলে থাকিয়া, সাধন ভজন করিতেছেন। ধর্মসম্বন্ধে তিনি ঠাকুরেব সঙ্গে ঠারে ঠোরে সাঙ্কেতিক ভাষার যে সব আলাপ क्तिलन, काश किছूरे दुविष्ठं भातिनाम ना। कथाम कथाम ककित माह्य विनातन-- 'वर কাল আমি জাহাজে চাক্রি করিয়াছিলাম। নৃতন নৃতন দেশ আবিছার করাই, আমাদের কাজ ছিল। একবার ভারতমহাসাগরের দক্ষিণ সমুদ্রে আমবা ঘাইতে ঘাইতে দুর্বীক্ষণ্যন্ত্রহারা একটি দেশ দেখিতে পাইলাম, দেশটি ধুব বড় বলিয়াই মনে হইল। ক্রমণঃ আমরা দেই দিকে জাহাক চালাইতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন দূর হইতে একখানা জাহাজ, আমাদের দেখিয়া বাঁশী বাজাইরা, আর আগে যাইতে নিষেধ করিল। পবে ঐ জাহাজধানাব সহিত মিলিরা, আমরা আরও কিছু দূর, দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইরা দেখিলাম, বছত্বানব্যাপী বিস্তৃত খুণীঞ্জলরাশি ভয়ত্বর স্রোতে সাঁ সাঁ শব্দে চলিয়া একটা কেন্দ্রন্থানে যাইয়া পড়িতেছে। ঐ স্রোতে একবাব জাহাজ পড়িলে, কোনও উপায়েই উহা আর রক্ষা করা যাইবে না। ঐ জাহাজের গোকের মুখে ভনিলাম, ঐ শ্রোতে পড়িয়া কয়েকথানা জাহাজ ডুবিয়াও গিয়াছে। বোধ হয় সমুদ্রের **উভিতরে এমন কোনও বস্তু আছে, যাহাতে জাহাজ আকর্ষণ করিয়া ডুবাইয়া ফেলে, অথবা জলেরই** এমন খুণ বে, তাহাতে কিছু ভাগিতে পারে না। ঐ পাকজণের বাহিরে থাকিয়া, করেক দিন আষরা ঘুরাঘুরি করিলাম। তিথিবিশেষে ঐ আবর্ত্তজলের কেন্দ্রন্থানে সোণার মত রং, অতি উक्कम, श्रुट वर्फ এक हो ब्यानात मठ, कि रान राम यात्र, आवात पूर्विया यात्र। छेहा स्व कि, দুরবীক্ষণ্য এবারাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। খুর্ণী জলেব সীমা অভিক্রেম করিয়া ঐ দেশে প্ৰস্থিবার কোন স্থবিধাই আমরা পাইলাম না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"রামায়ণে যে লকার কথা আছে, এই দেশই কি সেই লছা ?" ঠাকুর বলিলেন—"তা হ'তে পারে। এখন যাকে লকা বলে, সেই সিলোন, লকা নয়। সমুদ্রপণে জাহাজাদিতে ক'রে লকায় যাওয়া অসম্ভব। শূন্তপথেও নাকি সহজে যাওয়া বায় না। জলে টেনে নেয়, এরূপ শুনা আছে। লকার চতুর্দিকে খুণী জালের বিবরণও পাওয়া বায়। লকা বছ দূরে।"

ক্ষির সাহেব বলিলেন—'এক বার আমরা উত্তরমহাসাগরে গিরাছিলাম; সেথানেও আমরা উত্তর দিকে বাইতে বাইতে বহু বিশ্বত এক দেশ দেখিতে পাইলাম। বরক কাটিয়া আমাদের আহাজ কেন্দ্র হাইতে পারিল না। আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে কিছু থাবার লইরা, একখানা ক্রতগামী কলের গাড়িতে, ঐ দেশের দিকে বরকের উপর দিরা চলিলাম। ক্রমে আমরা সেই-দেশের দক্ষিণ প্রান্তে পঁরুছিলাম। দেখিলাম, গেথানেও মানুষ আছে; তাহাদের আকৃতি সম্বতই

আমাদের মত, কিন্তু মুখটি ঠিক খোড়ার মত। তাহারা অতি স্থান করে। স্বর বড়ই মধুর। অস্তরে তাদের বড়ই দয়া—ব্যবহারে বৃথিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"ঐ দেশকে কিম্পু রুষবর্ষ বলে। হয়মুখ নর ঐ দেশে বাস করেন, পুরাণাদিতে এরূপ বর্ণনা আছে। তাঁহারা অসভ্য নন, খুব ভদ্র।"

## রমণার বুড়োশিবের কুপা। ঠাকুরের পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা।

ঢাকা সহরের উত্তর দিকে, পুরাণ রমণাব অধিকাংশ স্থানই, ভরস্কর বন জন্ধণে পরিপূর্ণ। ঐ
জন্ধণে একাকী দিনের বেলাও, কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সাহস পার
কই কান্তন, বুখবার।
না। বছ কালের পুরাণ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, উহার ভিতরে স্থানে স্থান
দেখা যায়। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা ঐ জন্পণে প্রবেশ করিয়া, একটি মন্দিরে পঁছছিলাম। মন্দিরে
ছই তিন জন নানকশাহা সন্মাসী আছেন। শুনিলাম, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে, শুরু নানক যথন
ঢাকা আধিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁর এই পদ্চিক্ত রহিয়ছে। সাধুরা ঐ নির্জ্জন অরণ্যে
খাকিয়া, এই পদ্চিক্তের সেবা পূঞা করিতেছেন। আমাদিগকে তাঁহারা ধুব আদর যত্ন করিয়া
বসাইলেন এবং কড়া প্রসাদ দিলেন।

ঠাকুর ওখান হইতে বাহির হইয়া, রাস্তার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, বনের ভিতরে, বুড়োশিবের মন্দিরে আমাদিগকে লইয়া উপস্থিত হইলেন ; বুড়োশিবকে সাষ্টাঙ্গ প্রাণাম করিয়া, মন্দিরের সম্মুথে বছ কালের প্রাচীন বটগাছের তলায় বসিয়াই, সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। গুরুজ্ঞাতারাপ্ত, সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া, গুগবানের নাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অকল্মাৎ ছ' তিন সেকেণ্ডেব ভিতরে একটি অলোকিক ব্যাপাব ঘটয়া গেল। ভগবান্ মহেশবের অপরিসীম রুপার বিশারক্ষনক নিদর্শন, পরিষার প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেকে একেবারে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ 'এ কি হইল' বিলয়া উর্দ্ধিকে চঞ্চলদৃষ্টিতে ভাকাইতে লাগিলেন। আমরা, ঘটনাটি শ্বরণ করিয়া, ভাবিতে ভাবিতে, বেলা অবসানে গেপ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'যে স্থানে কোনও কালে যাই নাই, যাহা কথনও দেখি নাই, সেরূপ কোন কোন স্থানে যেয়েও মনে হয়, যেন পূর্ব্ধে কথনও সেই স্থান দেখেছি। এরূপ হয় কেন ?'

উত্তর—"পূর্বকামে যে সকল স্থানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, সেখানে উপস্থিত হ'লে, কারও কারও, উহা পরিচিত ব'লে মনে হয়।"

এই বলিয়া ঠাকুর ভাঁহার পূর্বজন্মন্বতির বিষয় বলিতে লাগিলেন—

ঠাকুর বণিলেন—"গয়াতে যখন আমি ছিলাম, এক দিন বেড়াতে বেড়াতে, কছর অপর পারে রামগয়ায় উপস্থিত হ'লাম। সেখানে একটি মান্দরে নৃসিংহদেব দর্শন ক'রে, তথনই আমার মনে পড়ল, যেন প্রের কখনও আমি এই মৃত্তি দেখেছি। তার পরেই আমার ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা স্মরণ হ'তে লাগ্ল। ঐ স্থানে, ফ্রন্থর পারে, পুরাণ বান্ধান ঘাটের উপরে, একটি অশ্বন্থ গাছ আছে, সেই গাছের পশ্চিম দিকের একখানা ডালাতে ছুরি দিয়ে "ওঁ রামঃ" এই নামটি বড় ক'রে কেটে লিখে রেখেছিলাম। তাও আমার মনে হ'ল। অমনই আমি উঠে সেই গাছটির কাছে উপস্থিত হ'লাম, দেখ্লাম আমার সেই লেখা ঐ ডালাতে রয়েছে। তবে ডালার র্দ্ধির সঙ্গে সক্রেওলি অনেকটা তফাৎ তফাৎ হ'য়ে পড়েছে। তার পরে রামগয়ার যে স্থানে থেকে, সাধন ভক্তন করেছিলাম এবং সে সময়ে আমার সঙ্গে যে হু'টি পরমহংস ছিলেন, সে সমস্তই আমার মনে হ'ল। ক্রমে অনেক কথাই মনে পড়ল। আমি পাহাড়ের সর্বত্ত লুরে ঘুরে, সেই সমস্ত স্থান ও চিক্ত দেখে অবাক্ হ'লাম। পুর্ববজন্মের সমস্ত স্থাতিই সেই দিন সেই মৃহর্তে ছেগে উঠ ল।

বহুতীর্থ দর্শন ও বহুস্থান পর্যাটন কর্তে কর্তে, কেহ পূর্বব জন্মের সাধন ভজনের বা বিশেষ সম্বন্ধের একটা স্থানে উপস্থিত হ'লে, অকস্মাৎ তাঁর পূর্ববভাব বা স্মৃতি, মুহূর্ত্মধ্যে উদর হ'তে পারে। বহু সাধন ভজনেও, এটি সহজে হয় না। কোন্ স্থানের সহিত, কোন্ বিগ্রাহের সহিত, কার জীবনের কি সম্বন্ধ আছে, বলা যায় না। সমস্ত যোগাযোগ হ'লে, কারও কারও ভাগ্যে তাহা প্রকাশ হয়। সকলেরই যে হবে, এমনও নয়।"

প্রশ্ন-"নোংরা অপরিষ্কার একটা স্থানেতে উপস্থিত হ'লেও, আনেক সমরে দেখা যার, মন সেখানে প্রকৃত্তর হ'রে উঠে, চিত্ত যেন আপনা আপনি জ্মাট্ হ'রে পড়ে। আবার পরিষ্কার পরিষ্কৃত্তর স্থানর বাগানবাড়ীতে গিরেও, যেন মন বিরক্তিপূর্ণ হ'রে যার, চিত্ত চঞ্চল হ'রে পড়ে। এর কারণ কি 🏞

উত্তর—"বিশেষ বিশেষ ভাবে, যে যে স্থানে, যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে, সে সকলের একটা ভাব ঐ সকল স্থানে ক্ষমাট হ'য়ে থাকে। ওথানে উপস্থিত হ'লেই, সেই সকল ভাবে চিন্তকে স্পর্শ করে। চিন্ত যত নির্মাল হয়, ততই এসকল অনুভবে আসে, নচেৎ হয় না। ভজন সাধন, তপস্থা, দেব দেবীর অধিষ্ঠান, মহাপুরুষদের বাস বা পরলোক্সত পুণ্যাত্মাদের অবস্থান, যে সকল স্থানে হয়, সহস্র বৎসর পরেও সেখানে উপস্থিত হ'লে, সেই সকল ভাবে চিন্তকে অভিতৃত করে। সে প্রকার, আবার যে সব স্থানে বিষম অত্যাচার, অনাচার, ছফার্য্যাদির অনুষ্ঠান হয়, বহুকাল পরে সেখানে গেলেও, সে সকল ভাব চিন্তকে স্পর্শ করে। চিন্ত নির্মাল হ'লেই, স্থানের প্রভাব বুঝ্তে পারা বার।"

### আদেশপালনে অসমর্থতা; ঠাকুরের সহামুভূতি ও উপদেশ।

বভাবে যে সকল দোষ বছকাল্যাবৎ রহিরাছে এবং যাহা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া, এত কাল

একেবারে অগ্রান্থ করিয়া বদিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম—'এসব দোষ

ছাড়াইতে আর চেষ্টা করিতে হইবে কেন ? ইচ্ছামাত্রই ত ত্যাগ কবা

যার,' এখন তাহা ত্যাগ করিবাব চেষ্টা করিতে গিয়া, দেখিতেছি, একটিও ছাড়াইতে পারিতেছি না।

মূল অমুসদ্ধান করিতে গিয়া দেখি, এ সকল দোষেব শিকড় স্বভাবের এত নিভৃত স্তরে যাইয়া চুকিয়াছে

যে, তাহার অন্ত পাওয়া যার না। স্বভাবেব সেই বিন্দুমাত্র দোষকেই, এখন যেন অপার সিদ্ধু মনে

হইতেছে। নিজের তুর্কলিতা বুঝিয়া হতাশ হইয়া, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—'সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া

স্বভাবের একটি দোষও ত ছাড়াইতে পারিলাম না। এখন কি করিব প

ঠাকুর ধ্ব মেহভাবে সহায়ভূতি করিয়া বলিলেন—"স্বভাবের দোষ কি কেহ ইচ্ছ।মাত্রেই ত।াগ কর্তে পারে ? নিষেধ বর্জ্জন আর বিধির অনুষ্ঠান—ইহার মধ্যে নিষেধ বর্জ্জন অপেক্ষা বিধির অনুষ্ঠানই সহজ্ঞ। বিধির অনুষ্ঠান কর্তে কর্তে নিষিদ্ধ বিষয়গুলি আপনা আপনি ধারে ধারে হ্যাগ হ'য়ে আসে। নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চল্তে চেটা কর, দোষ সমস্ত আপনিই যাবে।"

আমি বলিলাম—'যে সকল নিরম প্রতিপালন ক'রে চল্তে বলেছেন, তাছা ত টিক্ষত পারছিনা।'

ঠাকুর বিশেন—"চেফী ক'রে যাও। পার না পার, সে দিকে লক্ষ্য রেখো না। ব্রক্ষাকর্যাজ্ঞানে বে সকল ব্যবস্থা আছে, ভাষা কি সহজেই লোকে কর্তে পারে ? এফস্ত্র বার বৎসর সময় দিয়েছেন। বার বৎসরের চেফীয় ক্রনে ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আসে। ছ'চার বারের চেফীয় ফল না পেলে, হাত পা ছেড়ে দিতে নাই; যতদিনে ঠিক না হয়, ততদিনই চেফী রাখ্তে হয়।"

আমি জিজাসা করিলাম—'যে সকল নিয়ম প্রতিপালন ও নিষেধ বর্জন করতে বলে দিয়েছেন, ভা না পার্লে কি আপনি অপরাধ গ্রহণ করেন পূ

ঠাকুর বলিলেন—"কিছু না। আমি ত কভই বল্ব, সবই কি আর একেবারে ঠিক মত কর্তে পার্বে ? তা হ'লে ও সিদ্ধই হ'লে। যতটা পার ক'রে যাও। চেন্টা ক'রেও বিদিনা পার, কোন অপরাধই হবে না। ইচ্ছা ক'রে একটা অনিয়ম না কর্লেই হ'ল। হঠাৎ যা হ'য়ে পড়ে, তা নিজে কর্লে মনে কর কেন ? নিজে কর্লাম ভাবলেই ভ

অপরাধ। সমস্তই ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। তিনিই সব করছেন, তিনিই সমস্ত করায়ে নিচ্ছেন —এটি বুঝ্লেই শাস্তি।

আমি বলিলাম—'একটা দ্ধনীয় কাৰ্য্য না করবার জন্ত পুনঃপুনঃ চেষ্টা করেও, যথন পরাস্ত হয়ে কবে ফেলি, তথনও ত অমুতাপ হয় ; মনে হয়, 'বুঝি আরও চেষ্টা কর্লে উহা না কবে পারতাম।'

ঠাকুর বণিলেন—"যথার্থ পাপ পুণ্য, ধর্ম অধর্ম, আমরা কিছুই ত বুঝি না! ছোট বেলা হ'তে দেখে শুনে একটা ভাল মন্দের সংস্কার মাত্র দাঁড়ায়ে গেছে। বাস্তবিক তর বুঝা বড়ই কঠিন। লোকের লজ্জায়, লোকের ভয়ে, আমরা কতকগুলি কার্য্য করি না; মনে করি—পাপ। যথার্থই উহা পাপ কি না, ঠিক বলা যায় না। পাপ পুণ্য সকলেরই একটা একটা স্বরূপ আছে, সেটি দর্শন হ'লেই পাপ কি, পুণ্য কি, লোকে ঠিক বুঝ্তে পারে। কোনও কার্য্য পাপ বোধ হ'লে তাকি সে আবার কর্তে পারে 
 এখন যাহা পাপ পুণ্য মনে কর্ছ, সমস্তই একটা সংস্কার মাত্র।"

বারদি নিবাসী জমিদার ঢাকা জগন্নাথ কলেজেব বর্ত্তমান খাতেনাম। প্রিন্সিপ্যাল আমাদেব শ্রদ্ধাপ্রদ শুরুত্রাতা জ্রীবৃক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশন্ন কোনও সময়ে নানা কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঠাকুবকে বলিয়া ছিলেন—"আমরা প্রত্যহ রাশি রাশি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে আবও একটি শুরুত্রব অপরাধের যোগ করিয়া যেন আপনি আমাদিগকে আরও বিপন্ন কবিলেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"(কন ?"

উত্তব— "আপনি যে দকল বিধি নিষেধ বিধান কবিয়াছেন, তাঠা পালন কবা স্থায়কর। আমাদের অপর অপরাধের উপর, গুরুনিদেশণত্ত্বন নামে আরও গুরুত্ব অপবাধের যোগ হঠয়াছে।"

ঠাকুর খুব মেছের সহিত বলিলেন—"এ সম্বন্ধে সিদ্ধাস্ত কিছু স্থির হয়েছে 📍

কুঞ্জ বাবু বলিলেন— 'আমি মনে মনে একটা সমবর করিয়া লইয়াছি, তাগা ঠিক কি না, আপনি জানেন।"

ठोक्त विशास-"कि मभस्य ?"

উত্তর—"আপনার বিধি নিষেধ আপাততঃ সহজ বোধ হইলেও অতি কঠিন। একটি দিনও যদি তাহা পালন করিয়া উঠিতে পারি, তবে ত জীবদ্ধুক্ত হইয়া যাই। আপনি এরপ আশা ও ইচ্ছা করেন না বে, একদিনে আমরা তাহা পালন করিতে সমর্থ হইব। কতক গুলি উচ্চলক্ষ্য আমাদের সমক্ষেধিরীয়া দিয়াছেন। তাহার দিকে চাহিয়া সাবধান ও সচেষ্ট ভাবে চলিলে ক্রমে আমরা সেই লক্ষ্য শাধনে সমর্থ হইরা ধঞ্চ হইব, ইহাই আপনার অভিপ্রায়। তাহা না হইলে, আমাদের ক্ল্যাপের পরিবর্ত্তে অকল্যাণের পথ প্রস্তুত হইয়াছে মনে করিতে হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—"ঠিক, ঠিক, তাই ত ঠিক।"

### সাধুর প্রতি অনাদরে ও উৎপীড়নে বিপত্তি।

আজ অপরাহে, সহর ইইতে অনেক লোক আসিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত ১০ই কান্তন, রবিবার। হইলেন। ধর্ম্মবিধয়ে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা ইইতে লাগিল।

একটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে বলিলেন—"ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী আছেন ভনিতে পাই, ভাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন না কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এ সম্বন্ধে আমি কোন কোন জমাতের মহান্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁরা বল্লেন, 'বাঙ্গলা দেশে তাঁদের আদর যত্ন নাই, থাক্বারও স্থান নাই। এদিকে এলে আহার ও বাসের অস্থবিধাতেই তাঁদের ভেগে পড়তে হয়। ভারতবর্ধের প্রায় সর্বব্রেই সাধুদের থাক্বার বড় বড় ধর্ম্মশালা, সত্রাদি আছে; যত কাল ইচ্ছা সাধুরা তাতে আরামে থাক্তে পারেন। স্থানীয় জমিদার, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি ধনী লোকেরা তাঁদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে সেবা করেন। বাঙ্গলা দেশে সে প্রকার স্থানও নাই, আর তাঁদের সেবা করে এমন লোকও নাই। বরং গুণুা, চোর, বদ্মাইস মনে ক'রে, বাঙ্গালীরা তাঁদের অবজ্ঞাই করে।"

এক জন বলিলেন—পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলোকেরা থাবার না পাইলে, গাবে ভক্ম মেখে, লেটো পারে, সাধু হয়। অনেক শুগু। বদ্মাইসও সাধুর বেশে ঘুরে। স্থবিধা পাইলে তারা সর্ব্বেই চুরি ডাকাতিও করে। ভাল সাধুরা একটু পরিচয় দিলেই ত পারেন।

উত্তর—"পরিচয় নিতে জান্লে তাঁরাও পরিচয় দেন। অনেকে সাধুদের পরখ্ কর্তে গিয়ে বিপক্ষও হ'য়ে পড়েন।"

এই বলিরা ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। যথা—"একবার গলাদাগরের পথে একদল সাধু রামপুরহাটে করেক দিন অবস্থান করিরাছিলেন। রাস্তার ধারে জনার্ত মাঠে তাঁহারা ধুনি জ্ঞালিয়া দিনরাত থাকিতেন। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অপরাত্রে তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিতেন। একটি বালালী বাবু—উকিল, প্রত্যহুই আসিয়া সাধুদের ঠাট্টা বিজ্ঞাপ করিতে লাগিলেন। জ্ঞানে মে তিনি সাধুদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। স্থুল শরীর দেখিলে, তিনি কোনও সাধুর পেটে লাঠি দিরা খোঁচা মারিরা, বলিতেন, 'আরে তোম তো হাল্যা মালপোয়াকা সিধ হো, ক্যান্ত্না থাতা হাার;' কোন সাধুর লটাটি বাল্রাইরা বলিতেন, 'চোরাই মাল ক্যান্ত্না ইস্মে রাখা হাার ? রাত্মে চুরি কর্তা হাার, আউর দিন মে সাধু বন্কে বৈঠা হ্যার।' সাধুরা ঐ বালালী বাবুকে দেখিলেই ভরে জড়সড় হইতেন। জয়াতের ভিতরে একটি সিদ্ধেশ্বর ছিলেন, ভিনি বহাত্তক বলিলেন, 'মহান্ত্রাক্ষ, বালালী বাবুনিত আরকে বঞ্চা অপরাধ কর্কে যাতা হ্যার, উক্লো কেরা ক্সা

কীজিরে।' মহান্ত বলিলেন, 'বাঙ্গালীলোক সাধুকো নেহি মান্তা হ্যায়।' একদিন ঐ বাবু আসিয়া মহাস্তকে বলিলেন, 'এই সাধু! তোম্ গাঁজামে তো খুব দম্মারতা হ্যান্ন, ইস্মে তো খুব কেরামং। আউর কুছ কেরামৎ দেধলানে দেক্তা হ্যার ?' এই সময়ে দেই দিদ্ধপুক্ষটি উকীল বাবুকে ডাকিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন, 'আন্রে বাঙ্গালী বাবু, ক্যা বল্তা হাায় ? সাধুকা আউর কুছু কেরামং দেখোগে ? ভালা, লেড্কা বালা লেকে ঘর কর্তা হ্যায় তো, আচ্ছা, চলা যাও ঘব, আব্ যায়কে দাধুকা কেরামৎ দেখে। ' সাধুর কথা ভনিয়া, উকিল বাবু চমকিয়া গেলেন, মুখ তাঁর ভকাইয়া গেল; তিনি জ্বতপদে বাড়ীর দিকে চলিলেন; রাস্তায় দেখিলেন, তাঁর চাক্রটি ছুটিয়া আসিতেছে। ্বা**বুকে দেথিয়া সে চীৎকা**র করিয়া বলিল, 'বাবু, আপনার ছেলেকে দাপে কাটিয়াছে।' বাবু বাডী যাইয়া, ছেলের মৃচ্ছ1 অবস্থা দেখিয়া, একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন ; তথনই ওঝা, বৈজ, ডাব্লারাদি আনাইয়া যত প্রকার চেষ্টা করিবার করিলেন, কিন্তু সমস্তই নিছল হইল। তথন সাধুর ইচ্চাতেই এই প্রকার ঘটিয়াছে বুঝিয়া, সন্ত্রীক তিনি ঐ সাধুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক কারাকাটি করিয়া সাধুর পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন। সাধু বলিলেন—'আব্ কাছে আয়া ? সাধুকা কেরামৎ দেখো না ? আউর তিন রোজ বাদ আর যাও।' সাধুব কথার আখাস পাইরা, উকিন বাবু, ছেলেটিকে একটি ঘরে রাখিয়া দিলেন, তাহার শরীব ফুলিয়া গেল; তিনু দিন পরে তিনি সাধুব পারে পড়িয়া ঔষধ চাহিলে, সাধু ধুনি হইতে কিছু ভন্ম লইয়া বাব্টির হাতে দিয়া বলিলেন, 'মাপ্না হাত্সে শও ঘরণা পানি লেকে, লেড্কা কা শিরপর ঢাল দেও, আউব এহি ভদম্ আছো কর্কে উদ্কা শরীরমে মল্ দেও; আধা ঘন্টা বাদ লেড্কা আচ্ছা হো যায়েগা।' সাধু এই বলিয়া তথনই জমাত ছাজিরা চলিরা গেলেন। বাবুটি ঐ প্রকার করাতে ছেলেটি স্নত্ত হইরা উঠিল। সকলে অবাক। বাবৃটি পরে সাধুকে ঢের খুঁজিলেন, কিন্তু আর পাইলেন না।"

#### স্বপ্ন-কর্ম্মের উপদেশ।

ঠাকুর, আমাকে কিছুকাল্যাবৎ, সাপ্রমন্থ সকলের সেবা ও বাহিবের কাল কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। সকাল বেলা লইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার নিয়মিত কার্য্য করিয়া এই কান্তন, মরলবার।

প্রায় অবসর পাই না, সমরে সমরে নাম করিতে বিরক্তি বোধ হইলেও, বাহিরের কোন কাল কর্ম্মে বা কাহারও সেবা কবিতে আমাব প্রবৃত্তি হয় না। আমি ঐ সময়ে কোন একটি প্রায় তুলিয়া ঠাকুরেরই সলে গয় করি। গত রাত্রিতে স্বশ্ন দেখিলাম, একটি মহাম্মা আমাকে আসিয়া বলিলেন, "গুরু বেমন বলেছেন, ঠিক সেই মত ক'রে বাও, ওতে কথনও নিরুৎসাহ হ'য়ো মা। কর্ম্মিটি ত্যার কর্মতে নাই। যতকাল না বিশুদ্ধ সবস্থা লাভ হয়, তত কালই কর্ম্ম কর্মতে হবে; রক্তমোগুর্ব বত কাল আছে, কর্ম্ম না ক'রে নিস্তার নাই। মালগু ক'রে কর্ম্ম না ক্র্মেটে, পরের মৃত্তে হবে। বৈধ কর্ম্ম মারাই রক্তমোগুর্ব কর্ম মারাই ব্যবহার লাভ হবের বারা।

ঠাকুর বলিলেন—"সময় দীর্ঘ বোধ হ'লে বা নাম কর্তে বিরক্তি জম্মালে, ব'সে থাক্তে নাই, বাহিরের কাজই কর্তে হয়। ঐ সময় কোর ক'রে নাম কর্তে গেলে, নামে আরও শুক্তা আসে। তাতে অনিষ্ট হয়।"

আমি বলিলাম—আমার মনে হয়, বাহিরের কাজ কর্ম্ম করা অপেকা, ঐ সময়ে জোর ক'রে নাম বা পাঠ করাতেই বেশী উপকার হয়।

ঠাকুর বলিলেন—"সে কিছু নয়। বাহিরের কাজ কর্ম্ম করা আর নাম করা, আমি কিন্তু সমানই মনে করি। সমস্তই ত কর্মা। লক্ষ্যটি স্থির থাক্লেই হ'ল। ক্র্মা করা নিয়ে কথা, কার কোন্ কর্ম্মে কি বস্তু লাভ হয়, তা কে বল্তে পারে ? লক্ষ্যটি স্থির রেখে কাঁথা সেলাই-ই কর আর নামই কর, একই কথা। জীবনের গতি কোন্ দিকে. তাহা ঠিক না হওয়া পর্যান্ত, এরূপই কর্তে হয়। তোমার এখনও একটা জীবনের দিক্ ঠিক হয় নাই। যখন তাহা ঠিক হ'য়ে যাবে, তখন একধারা কর্মা কর্বে। জীবনের গতি ঠিক হ'জে, এ জীবন কোন্ দিকে কোন্ পথ দিয়ে যাবে, বলা যায় না। সকলেরই এক পথ নয় ত। সানাপথে চ'লে, মানুষ লক্ষ্যবস্তু লাভ করে। ব'সে থাক্তে নাই; তা হ'লেই ক্রেমে একটায় গিয়ে দাঁড়াবে।"

#### স্বর্থ-প্রলয়ের দৃশ্য।

গত রাত্রে একটি ভশ্পানক স্বপ্ন দেখিরাছি। দেখিলাম—'বেলা অবসানপ্রায়, আমি রান্ধা করিতে

বিদ্যাছি, অকস্মাৎ ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল। করেক সেকেণ্ডের মধ্যেই

মৃহ্ম্হ: ভূমিকম্প হইতে লাগিল। বদিরাও আমি হির থাকিতে পারিলাম
না। চারিদিকে ভাষণ শস্ব শুনিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, বিষম ব্যাপার—

অনক আকাশবাাপী ভরকর ঘূর্ণিবায় গ্রহ-উপগ্রহ-সমেত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডাট চক্রাকারে ঘুরাইতে বুরাইতে কোথার যেন লইরা যাইতেছে। ধূলিরাশিতে সমস্ত নভোমণ্ডল একেবারে ধূমাকারে আছর হইরা গিরাছে। অসংখ্য কাক, চিল, বাজ প্রভৃতি পক্ষী সকল ঘূর্ণিবায়তে পড়িয়া আবর্তজ্ঞলের ভূণের মত, ঘূরিতে ঘূরিতে পৃথিবীর দিকে আসিরা পড়িতেছে। চটাচট্ শব্দে চতুর্দ্ধিকে রাশিক্ষত শিলাবর্ষণ হইতেছে। মহা ফুর্লন্দ্র দেখিরা, আমি হঠাৎ পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম—ঝল্মল্ করিয়া ঐ দিকে একটি পুর্বা উঠিল। বিশ্বিত হইরা অমনই আমি আকাশের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—সকল দিকেই একটি একটি করিয়া সুর্বা উদর ইইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে দশ বারটি ভরকর প্রথমতেলোবিশিষ্ট স্বর্ব্যের এককালে প্রকাশ ও তাহাদের বন বন ক্রমণ ক্রেমিত হইয়া পড়িলাম। সে সময়ে ঐ সকলের সহিত পৃথিবীটিও ভরকর সৌ। সোঁ। শব্দে নক্ষমেরের

ছুটিয়া, নিয়দিকে কোথায় যেন যাইতে লাগিল। আমি অমনই আসনে বসিয়া গুরুদেবের জ্ঞীপাদপদ্ম ধ্যানে রাথিয়া 'অয়গুরুক,' 'জয়গুরুক,' বলিতে বলিতে মহা হইয়া পড়িলাম। একটু পরেই দেখি, সকল দিক্ শাস্ত হইয়া গিয়াছে, সমস্ত নিস্তক।' অমনই জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুর স্থাট শুনিয়া বলিলেন,—"ভবিষ্যৎ প্রলায়ের দৃশ্যটিই দেখেছ। প্রলায় অনেক প্রকার আছে। যা দেখেছ, তা এই সৌর ক্ষগতের প্রলায়, ওরূপ একটা সময় শীঘ্রই আস্ছে বটে।"

#### স্বপ্ন—ঠাকুরের দেহত্যাগের উদ্যোগ।

তিন চার দিন হর, স্বপ্নে ভয়ানক প্রলয়ের দৃষ্ঠ দেখিয়াছি, গতকণ্য আবার তাহা অপেক্ষাও ভয়ুক্ষর স্বপ্ন দেখিয়া, মন অতিশব্ধ থারাপ হইরা গিয়াছে। দেখিলাম-- আনরা ১৯শে কারনে মঞ্লবার। বহুলোক ঠাকুরের দক্ষে একটা স্থানে রহিয়াছি। ঠাকুর উত্তব দিকে আগন করিয়া বিসন্ধা বলিলেন, 'আমার কাজ শেষ হ'লে গেছে: এখন আমি দেই ভ্যাগ কববো।' পবে আমাদেব দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'এবুলাবনে আমাব কাপাথানা কেলে এমেছিলাম, ভাগা কেঙ নিয়ে আসতে পার ৫০ আমি অমনই তীবুলাবনে চলিলাম, অল্লকণের মধ্যেই কাপাথানা আনিয়া দিলাম। ঐ সময়ে গুরুলাতাভগিনীরা ঠাকুরকে ঘিবিয়া দাঁড়াইলেন। আমি ঠাকুবেৰ বামপার্শে, একহাত অন্তরে রহিলাম। ঠাকুর সকলেরই প্রতি সমেহদৃষ্টি কবিয়া, এক এক জনকে এক একটা কিছু দিতে লাগিলেন। আমি সর্বাপেকা ঠাকুবের নিকটে থাকিলেও, ঠাকুব আমাকে কিছুই দিনেন না। পরে দেহত্যাগের সময়ে, সমাধিত হইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাইয় বলিলেন. কি, তোমাকে কিছু দিই নাই প এই বলিয়া নিজ মন্তকের সম্মুখ ২ইতে একটি জিনিস মুঠে ধনিয়া তুলিয়া লইয়া আমাৰ হাতে দিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা তুমি এটি নেও।' ওটি পাওয়া মাত্রে আমি মাথায় রাখিলাম। ভাবাবেশে উন্নত্তবং হইরা নৃত্য করিতে লাগিলাম। মামি ক্ষণকাল পবে ঐ জিনিসটি মাটিতে ফেলিয়া আসন করিয়া উহার উপরে বসিয়া, নাম কবিতে লাগিলাম। আব অমনই জাগিয়া পড়িলাম। · ঠাকুরকে স্থারভাস্তটি বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—মামি ত কথনও এ দব কল্পনাও কবি না, তবে এক্লপ দেখিলাম কেন ৮

ঠাকুর বলিলেন—''কেন দেখ্লে, বলা যায় না। এ সব স্বাগ লিখে রাখ্তে হয়। সমস্ত স্বাগ আলীক নয়। একটি স্বাগ বিশ বংসর পরে সত্য হয়েছে, দেখেছি।''

আমি বলিলাম—যে বস্তু মাধার একবার স্পূর্ণ কর্লে ফুডার্গ হওরা যার, তা মাটিতে কেলে পেতে নিয়ে, আসন ক'রে বস্তে, আমার প্রায়ৃতি হ'লো কেন ?

ঠাকুর বলিলেন—"ওটি হ'চেচ শক্তি। ভগবানের নাম করতে হ'লে, শক্তির উপরেই . ত বস্তুতে হয়।" ইহার পর ঠাকুর একটু সমর চুপ করিয়া থাকিয়া, বলিলেন—"ভোমাদের কয় ভাইয়ের ভিতরেই বৈষ্ণব বীক্ষ রয়েছে। এখন যে যে ভাবেই থাক, পরে সকলেরই বৈষ্ণব ভাব দাঁড়াবে।"

ঠাকুর দেহ ছাড়িবেন ভাবিরা কোথার ছঃখে অধীর হইব, তাহা না হইরা, ঠাকুর এ জিনিস আমাকে দিবেন মনে করিরা, গর্ক হইতে লাগিল। হার দশা। এই ত আমার অবস্থা।

### ক্পণতায় অনুশাসন। ঘরখানা উইল কর্বে কার নামে ?

সাপ্রমের দক্ষিণের ঘরে, সকালে সন্ধ্যায়, অনেক গুরুত্রাতা আসিয়া উপস্থিত হন। এই এরধানাই সকলের বসিবার ঘর। স্কৃতরাং আসনে স্থির হইয়া এ ঘরে বসিবার যো নাই। ঠাকুরকে যাইয়া আজ বলিলাম, দক্ষিণেব ঘরে সর্বান্ট লোকের গোলমাল। ওধানে সাধন করার বড়ই অস্থবিধা। সকলেই এসে বাজে গল্প করে, অথচ তাহা বলুলে ঝগড়া হয়।

ঠাকুর বণিগেন—"ওখানে অস্কবিধা হ'লে অক্সত্রও ত যেতে পার ? গাছতলায়, এদিকে সেদিকে, আশ্রামে স্থানের ত আর অভাব নাই। নাম করা নিয়ে কথা, তা ত ঘেখানে সেধানেই হ'তে পারে। দশটি লোক যেখানে মিলে মিশে একটা আনন্দ করে, সেখানে তাদের বাধা দিয়ে, নিজের স্থবিধার চেট্টা করতে নাই।"

আমি বলিলাম—'আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, পুকুরের ধারে, আপনি যদি বলেন, একথানা ছোট ঘর করে নিতে পারি। তা ছ'লে আর কোনও অস্থবিধা থাকে না।'

ঠাকুর বলিলেন—"তার পর ? কোথাও চ'লে গেলে ঐ ঘরখানা উইল ক'রে যাবে কার নামে ?"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর একথা আমাকে বলিলেন কেন ?'

রাত্রিতে ঠাকুর আমার সম্বন্ধে মহেক্স বাবুকে বণিলেন—"ওর সাধন জজনেতে যা একটু হ'চেছ, এক কৃপণতা দোষে তা মাটি ক'রে দিচেছ। হাতে ওর এক শত টাকা আছে, আনেক চেফটার জমায়েছে। তা কোন প্রকারে খরচ করায়ে দিতে পারেন? কৃপণতাই সঙ্কীর্ণতা কি না। ধর্মার্থীদের স্বভাবে একটি মাত্র দোষ থাক্লেও, ভাতে ক'রে সাধন জজনের সমস্ত ফল নফ হ'য়ে যায়। এখন হ'তে এবিষয়ে সাবধান না হ'লে, ক্রেমে ঘটনার প'ড়ে, ধাকা খেয়ে খেয়ে, ঠিক হবে।"

ঠাকুর এ সমরে ছোট দাদার উদারতার ধুব প্রশংসা করিলেন। 'ঘরধানা উইল ক'রে যাবে কার নামে ?' ঠাকুরের এই কথার ভাৎপর্যা ও সমর আমি বুর্বিলাম। ঠাকুরের মুধে ঐ সক্লা কথা শুনিরা, মাধা আমার বিষম গরম হইরা গেল। ভাবিলাম, 'প্ররোজনীয় বন্ধর অভাবে যতকাল উদ্বেগ, অলান্তি ও ক্লেশ বোধ আছে, ততকাল বিনা আরাদে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ঐ ক্লেশের ও অলান্তির উপশমের ব্যবস্থা রাধা দোষ হইল। নিরত অভাব ভোগ করিয়া মন যদি অলান্তিপূর্ণ ই রহিল, তা হ'লেই বা সাধন ভজন করিব কিরপে ? অর্থ সঞ্চয় ত সাধন ভজনেবই স্থবিধার জন্ত, বিলাসিভার জন্ত ত নয়। সাকুর এত বুঝেন, আমার এই শুক্ত অভিপ্রায়টি বুঝিলেন না!'

### আমার সঙ্কীর্ণতা। ঠাকুরের উপদেশ ও ভিক্ষার ব্যবস্থা।

গত কল্য ঠাকুরের মুখে আমার সন্ধীর্ণতার বিষয় শুনিয়া অবধি, ভয়ানক যাতনা ভোগ কবিতেছি।

প্রাণ যেন হুছ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। অভাব বশতঃই আমাব এই
কুপণতা অথবা স্বভাবেই আমার সন্ধীর্ণতা, তাহা পরিষার বুঝিতেছি না।
ঠাকুব বিলয়ছেন বে, 'ক্রমে ধাকা থেয়ে, এ দোষ আমার দূর হবে।' কিন্তু ধাকাও ত কম থাইতেছি
না! দোষ দূর হইতেছে কই । কয়দিন হয়, সরকারি ভাতারে 'য়ত বাজ্ত হইয়ছে' দিদিমা
বলাতে, ঠাকুরের সেবায় আয় ছটাক পরিমাণ য়ত প্রতাহ আমি দিয়া আসিতেছিলাম। পাঁচ ছয় দিন
ক প্রকার দেওয়ার পর, একদিন আমার মনে হইল, 'ভাল! সবকারি ভাতারে ত য়ত আসিতেছে
না, দিদিমাও বেশ স্থবিধা বুঝিয়ছেন। ওরা য়ত কাল য়ত না আনিবে, তত কালই ত এই প্রকার
ঠাকুর সেবায় আমাকে য়ত দিতে হইবে! এত কঠে আমি য়ত সংগ্রহ কবি; এ ভাবে প্রতিদিন
দিলে আমার এক মাসের হোমের য়ত ত দশ দিনেই শেষ হইয়া ঘাইবে।'

এই প্রকার বিচার ও আক্ষেপ আমার মনে আসার পরে, সেই দিনেই, ঠাকুর, দিদিমাকে ভাকিরা বিদার দিরাছেন—"আহারের সময়ে ওর ঘি আমাকে দিবেন না। ঐ ঘি আমার হজ্জম হবে না।" ঠাকুরের কথা শুনিরা সকলে মনে করিলেন, হোমের ম্বত বহু দিনের সংগ্রহ—নষ্ট হইরা গিরাছে; তাই ঠাকুর ঐ কথা বলিলেন।' আমি কিন্তু ঠাকুরেব বলার তাৎপর্য্য, তথনই ব্ঝিরা, ক্রমদিনবাবৎ জ্বলিরা পুড়িরা যাইতেছি। আমার অভিপ্রার্থ্য ঠাকুর ব্যবস্থা করিরাছেন, তবে ভাতেও এত জ্বালা কেন ? ভিতরের ক্লেশ অসহু বোধ হওয়াতে, ঠাকুরকে যাইরা বলিলাম, 'আমার সন্ধীর্ণতা কিলে যাবে, বলিরা দিন। হাতেব টাকাগুলি আমি দান ক'রে ফেল্ব ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"টাকা যা রয়েছে, এখনই ব্যয় ক'রে দরকার নাই। এখন থাক্। সাময়িক একটা ভাবে বা উৎসাহে কোন কাজই কর্তে নাই। অনেক সময়ে, উৎসাহে দান ক'রে, পরে অনুভাপে লোক নরক ভোগ করে। সমস্ত কাজই স্বাভাবিক অবস্থার ধীর ভাবে কর্তে হয়। এখন থেকে আর কিছু সঞ্চয় ক'রো না। দাদারা ধাহা মাসে মাসে দেন, পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ ব্যয় ক'রে কেলো। বে শঞ্জেনুছ, ভাতে সঞ্চয় কর্তে নাই।"

আমি বলিলাম---'বায় কি নিজেব প্রয়োজনে কর্বো, না অক্টের জন্ত ?'

ঠাক্র বলিলেন—"তোমার আবার নিজের প্রয়োজন কি ? আজ থেকে আহারের জন্ম জিলা কর্বে। অর্থ কারও নিকট চাইবে না। জিলায়, দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত, গাগণ কর্বে না। কেহ বেশী দিয়ে গেলে, তা কাকেও দিয়ে দিবে। আহারের কোন বস্তুই সঞ্চয় কর্বে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত, রামাও কর্বে না। যে দিন জিলায় কিছু না জুট্বে, ভাগুার হ'তে নিবে। আশ্রামের ভাগুারের সামগ্রী ত জিলুকদদেরই জন্ম। এই ভাবে চ'লে, যদি জেমন বৈরাগ্য জন্মে, ভবেই ত সম্মাস। না হ'লে, এখন থেকে যে দিকে জীবনের গতি হবে, সে দিকেই যেতে হবে। অক্ষাচর্য্যাশ্রামেই, স্মস্ত অভ্যাস কর্তে হয়। অক্ষাচর্য্য ঠিক হ'লেই ত সব হ'লো। এ সকল অভ্যাস এখন না কর্লে, আর কর্বে কবে ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভিক্ষা কয় বাড়ী পর্যন্ত কর্তে পার্বো ?' ঠাকুব বলিলেন—"ভিক্ষা তিন বাড়ী পর্যান্ত কর্তে পার্বে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোন কোন জাতিব বাড়ী ভিক্ষা কবা বায় ?'

ঠাকুর বণিলেন—"চাল ভিক্ষা সকলের বাড়ীই করা যায়। শ্রন্ধার ভিক্ষাপ্ন সর্ববত্রণ প্রবিষ্কা। ব্রক্ষারীদের, ভিক্ষাই ব্যবস্থা।"

প্রথম ভিক্ষা ঠাকুরের হাতে ; এ কি চমৎকার!

ঠাকুব এ সকল কথা বলিয়া নীরব হইলেন, পরে আমি ভাবিতে লাগিলাম—'লোকে বলে, প্রথম দিনের ভিক্ষা যে ভাবে যাখা পাওয়া যায়, সারা জীবনে ভিক্ষা সে ভাবেই সেই প্রকারের বস্তু লাভ হইয়া থাকে। এজন্ম নাকি উপনম্বনের সময় ভিক্ষা মা'র হাতেই প্রথমে লইতে হয়। স্নেহভাবে দরদ করিয়া উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তু, ঠাকুর বিনা কে আর আমাকে দিবে ?' এই মনে করিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম, 'জীবনে প্রথম ভিক্ষা তা হ'লে আপনার নিকটই আজ্ব কর্বো ?'

ঠাকুর খুব মেহের সহিত আমার দিকে চাহিয়া একম্থ হাসিয়া বলিলেন—"তা বেশ, আঞ্চ আমিই তোমাকে ভিক্ষা দিব, কাল থেকে অস্ত বাড়ী যেও। এখন ভিক্ষা এ পাড়াতেই ক'রো।"

সকাল বেলা, ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ পাইয়া, নিজ আসনে আসিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময়ে দেখি, আপ্রমে মহা ঘটা পড়িয়া গেল। একটি অবহাপদ্ম ভক্ত শুক্তরাতা, আজ ঠাকুরের সেবার জন্ম প্রচুর সামগ্রী লইয়া আপ্রমে উপস্থিত ছইলেন। পলাউ, ছানার ডাল্না প্রভৃতি বছ উপাদের বান্ধ, ঠাকুরের ভোগের কন্ত প্রস্তুত হইল। বেলা প্রায় একটার সমরে, ঠাকুরের বেলা হইল। আয়ারাজে ঠাকুর, নিজ হাতে ভুক্তার্কিই গলাউ এবং ডাল্না প্রভৃতি, একটি পাধরের বাটাতে তুলিরা,

আমাকে ডাকিরা উহা দিরা বলিলেন—"এই নেও, আজ এই তোমার ভিক্ষা। এখন নিয়ে বেখে দেও, তোমার আহারের সময়েই খেয়ো।"

আমি খুব আনন্দিত মনে উহা লইরা আদিলাম এবং ঢাকিরা রাখিরা ভাবিতে লাগিলাম,—'হার ঠাকুর! পলাউ যদি দিলে, ভা হ'লে গরম গরম এখনই খেতে বল্লে না কেন। চার পাচ ঘণ্টা পরে ইহা ত ফুড়ারে একবারে জল হ'য়ে যাবে। প্রথম ভিক্ষার উৎক্লষ্ট প্রসাদ হাতে ধ'বে দিলেও গরম ধাক্তে ভৃত্তির সহিত খেতে দিলে না!'

ঠাকুরের সেবার পর, নিয়মিত রূপে মহাভারত পাঠ করিয়া, স্থিব হইয়া আসনে বিসরা রহিলাম।
ঠাকুর, আর আর দিনের মত, ৫॥ টার সময়ে আমাকে বলিলেন—"যাও, এখন তুমি আহার কর গিয়ে।" আমি আহার করিতে বসিয়া, প্রসাদের বাটীটা স্পর্শ কবিয়াই, চমকিয়া উঠিলাম। 'দেখিলাম, তরকারি সহিত সমস্ত পলাউ চমৎকার গরম রহিয়াছে, ঠিক যেন উহা কেহ উননের উপব হইতে আনিয়া রাখিয়াছে।' পাখরের বাটীতে পলাউ-প্রসাদ, গাঁচ ঘন্টা পবেও কি প্রকারে এত গরম রহিল, ভাবিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। কতক্ষণ উহা লইয়া বসিয়া কান্দিলাম। প্রসাদ পাইতে আজ আমার সয়্কা উত্তীর্গ হইল। প্রসাদ পাওয়ার পব গত রাত্রে নিজিতাবস্থায় সয় দেখিলাম, 'সয়য় মাত্রে পাখীর মত শৃশুমার্গে অনস্ত আকাশে উর্দ্ধিকে উড়িয়া যাইতেছি।'

অন্ত (২০শে ফান্তন) জীবনে প্রথম, বাহিরে ভিক্ষা করিদাম। মনোহরা দিদি, পুর প্রদার সহিত চাউল, বুটের ডাল, আলু, কাঁচকলা, বেগুল, লঙ্কা, দৈদ্ধর ও ঘত ভিক্ষা দিলেন। আমি নিজের পরিমাণ মত রাধিয়া, অবশিষ্ট পাথীদের ছড়াইয়া দিলাম। পকার হারা হোম করিয়া যোগজীবন, প্রীধর ও পণ্ডিত মহাশরকে এক এক গ্রাস দিয়া, প্রসাদ পাইলাম। ভিক্ষান্ত, আমার বড়ই ভৃপ্তি বোধ হইল। এই কয়দিন্যবিৎ, ঠাকুরের কথা সর্বাদাই মনে হইতেছে। হাতের টাকাগুলি বায় না করিয়া ফলা পর্যান্ত, বড়ই অশান্তি ভৌগ করিতেছি। জীবুলাবনে থাকার কালে মাঠাকুরুল, ঠাকুরকে একথানা মহাভাবত দেওয়ার আকাজল প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি, ঠাকুরকে তাহাই দিব দ্বির করিয়া, টাকা আনিতে বাড়ী যাইব। ঠাকুরকে বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা জানাইলে, ঠাকুর বলিলেন,—"বাড়ী যেয়ে ভিক্ষা ক'রো না; মা'র মনে কর্মট হবে। বাড়ীতে যখনই যাবে, মাঠাকুরুণের প্রসাদ পেও।"

সমবন্ধর শুক্তবাতা, জীবৃক্ত অখিনীকুমার মিএকে দক্ষে লইরা, বাড়ী চলিলাম। বাড়ী পঁছছিতে নৌকার ও খুলপথে ৫।৬ ঘণ্টা সমর লাগে। এই সমরের মধ্যে বছবার ১৫।২০ মিনিট করিরা রান্তার শুপ খুনা চন্দন ও শুপ্শুলের পরিকার প্রগন্ধ পাইরা, উভরেই আন্চর্য্য হইতে লাগিলারী। বিভৃত মর্লানে, চল্ভি পথে, সলে সলে এই প্রকার সদ্গন্ধ কোখা হইতে কি প্রকারে আসিতেছে, কিছুই বুরিলাম না।

# >চত্ৰ

### সেবা-ভক্তিতে বিগ্ৰহ জাগ্ৰত হন।

এবার বাড়ীতে মাতাঠাকুরাণী কথার কথার তাঁর গোপাল ঠাকুরের কথা বলিলেন, শুনিরা অবাক্

হইলাম। মা'র হ'টি স্থন্দর ছোট ছোট গোপাল ঠাকুর আছেন। তিনি প্রতিদিন

তাঁহাদের খ্ব শ্রন্ধা ভক্তির সহিত সেবা পূজা করিয়া থাকেন। একদিন পাড়ার
একটি ছষ্ট ছেলে, আমাদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে থেলা করিতে আসিয়া, ঐ গোপাল ঠাকুর হ'ট
দেখিতে পার; থেলা সাঙ্গ হইলে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, সন্ধার পরে, সে গোপাল হ'টি চুরি করিয়া
লইয়া যায়। মা, তাহা কিছুই জানেন না। শেষ রাত্রিতে গোপাল ঠাকুর, স্বপ্নে মাকে বলিলেন—
'গুগো! একবার আমাদের ছাব্। ঐ ছষ্ট ছেলেটা আমাদের নিম্নে এই বাড়ীতে এনে উদ্ভরের ঘরে
শিকার উপর ইাড়ির ভিতর নারিকেলেব মালায় ক'রে রেথে দিয়েছে। সকাল হ'লেই, পুক্ত পাঠারে,
আমাদের নিয়ে যাস্।' মা শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া, অমনই জাগিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্ততার সহিত্
ঠাকুরঘরে গিয়া, দেখিলেন—যথার্থই ঠাকুর সিংহাসনে নাই। তিনি অমনই পুরোহিতকে ডাকিয়া
আনিয়া, স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত থলিলেন। পুরোহিত ঠাকুর, গ্রামের অপর প্রান্তে সেই বাড়ীতে যাইয়া,
একেবারে ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং শিকাব উপর হাঁড়ির ভিতরে নারিকেলের মালায় গোপাল
ছইটিকে পাইয়া, লইয়া আসিলেন।

ঠাকুরকে এই কথা বলার, ঠাকুর বলিলেন—"শ্রাদ্ধা ক'রে সেবা পূজা কর্লে, বিগ্রন্থ জীবস্ত হন। তথন তিনি সেবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন; মাসুষের মত থাবার চান; কোনও প্রকার অনাচার অত্যাচার হ'লে ব'লে দেন। এ সব কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অনেক খলেই এ সব দেখা যায়। তোমার দাদার শালগ্রামটিও বড় চমৎকার; বেশ জাগ্রত। আমি যখন ফরজাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম, একদিন অযোধ্যা থেকে ঠাকুর দর্শন ক'রে বাসায় এসে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই, তোমার দাদার ঠাকুর, আমাকে বল্লেন—'ওবে, আমাকে কিছু খাবার দে। ওরা আমার পূজা করে, কিন্তু খাবার দেয় না। আমি সঙ্গে কিছু খাবার এনেছিলাম, তাই ওই বামনদেবকে দিলাম। সেই থেকেই ভোমার দাদা, ঠাকুরের জোগ দিছেন।"

এই বলীরা ঠাকুর, দাদার শালগ্রামের আরও অনেক কথা বলিলেন। দে সকল বিষয়, গত বৎসর আমি ব্রুম দাদার নিকটে ছিলাম, দাদার মুখে শুনিয়া, সেই সমন্বের ভারেরীতে লিখিরা রাখিয়াছি, প্রশ্বত আহুলে আর লিখিলাম না। কোনও একটি বৈশ্বব প্রমহংস, অ্যাচিত ভাবে হঠাৎ একদিন

আসিরা, ঐ শালগ্রামটি, দাদাকে দিয়া বান। দাদা, তাঁকে বলিলেন—'আমি, এ সব মানি না, বিখাস করি না।' পরমহংস বলিলেন—'বরে এমনই রেথে দিন। ঠাকুর আমার খুব জাগ্রত, ইনি নিজেই মানারে নিবেন।' দাদা, শালগ্রাম সম্বন্ধ একেবারে উদাসীন থাকিলেও, ঠাকুরের ক্লপায়, শালগ্রামকে বিখাস করিতে বাধ্য ইইরাছেন।

ঠাকুর, দাদার কথা তোলাতে, স্থাগে পাইয়া বলিলাম—'কয়দিন হয় দাদা, তাঁর ৫।৬ বৎসরের মেয়েটির জাগ্রত অবস্থায়ও যে সকল দর্শনাদি হয়, সে সম্বন্ধে আগনাকে জিজ্ঞাসা করতে লিখেছেন।' এই বলিয়া আমি বিস্তারিত ক্লপে, দাদার পত্রের বিষয়, ঠাকুরকে জানাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"তোমার দাদা ডাক্তার মানুষ। লিখে দাও, মাথা গরম হয়েছে বা কোন রোগ হয়েছে মনে ক'রে, ওকে ঔষধ পত্র না খাওয়ান। এ অবস্থায় ঔষধ খাওয়ালে জনিষ্ট হবে। সাধারণে চোখে বা দেখে না, কেহ তা দেখে বল্লেই গোল। লোকে মনে করে, মাথার কোন রোগ হয়েছে। এ অবস্থায় রোগ মনে ক'রে ঔষধাদি খাওয়ালে, অনেক সময়ে বিপদ ঘটে।"

আমি জিজাসা করিলাম-'মাথার গোলমালে কি লোকে ওসব দেখে না ?'

উত্তর—"তা দেখ্রে না কেন, খুব দেখে। এজন্তই শান্ত পুরাণের বর্ণনার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলায়ে নিতে হয়। মাধার গোলমালে যা দেখে, তা গোলমালই দেখে, প্রামাণের সহিত তার মিল থাকে না।"

প্রশ্ন—'সাধনের সময়ে আসনে ব'সে, লোকে যে সব বিভীষিকা দেখে, তা কি সভ্য ?' উদ্ভৱ—"আসনে স্থির থেকে সাধন কর্লেই, তা সভ্য কি মিধ্যা ধরা পড়ে।"

### কৌশলের দান: অনুতাপ।

বাড়ী যাইরা, এবার ৮০০ দিন ছিলাম। পোষ্টাফিন ইইতে টাকা তুলিয়া হাইরা, মাতাঠাকুরাণীকে ২৫১ টাকা দিয়া, গেগুরিয়া আসিয়াছি। ঠাকুংকে একথানা মহাভারত কিনিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে, একটি শুকুলাতাকে ৪০১ টাকা দিলাম। নিবের প্রয়েজনে পুত্তক ক্রন্ন করিরা, ৮০০ টাকা ব্যন্ন করিলাম। অবশিষ্ট টাকা ছ' দিন আমার হাতেই রাথিয়াছিলাম। কোন কোন শুকুলাতা, তাহা জানিতে পারিয়া, অভাব ও প্রয়েজন জানাইয়া, আমার নিকট কিছু চাহিতে লাগিল। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গোলাম। ভাবিলাম এক উংপাত। আমি তাড়াভাড়ি ঐ টাকাশুলি লইরা গিয়া, দিদিমার হাতে দিয়া বলিলাম—'দিদিমা। এই টাকা আপনার ইচ্ছামত ব্যন্ন করিবেন; আলমের ভাগুরে ইছা আমি দিলাম।' জানি না, ঠাকুয় কোন্ প্রেয়া, আমারে ঘানের কৌনল ব্রিয়া, আমাকে বলিলেন—"আল্রামের ভাগুরের জন্ম বৃজ্জো ঠাকুয়পের হাতে অভগুলি টাকা দিয়েছ কেন ?"

ঠাকুরের ঈবৎ হাক্তমুখে, ঠাট্টার ভাবে, এই প্রশ্নটি শুনা মাত্র, আমার মাধার বেন বক্ত পড়িল, আমি লক্ষার মাধাটি হেঁট করিরা, নীরবে বসিরা রহিলান, ভাবিলাম—'হরেছে, এবার বুঝি সব শুমর ফাঁক।'

গত বংগর ত্রীবৃন্ধাবনে, দামোদর পুঞ্জারিকে যে দান করিয়াছিলাম, তাহা আমার এ সমরে মনে পড়িল, আর ভবানক অমুতাপে ও জালায় অস্থির হইতে লাগিলাম। গত বৎসর 💐 বুলাবনে, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেই, ঠাকুর আমাকে বমুনায় স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। সঙ্গে আমার এগারটি টাকা ছিল। আল্গা স্থানে রাখিয়া গেলে, পাছে কেহ জানিতে পারে, এই আশকায়, টেঁকে শুঁ জিয়া স্থান করিতে গেলাম। পথ আমার অজ্ঞাত বলিয়া, কুঞ্জের মালীক দামোদর প্রজারি সঙ্গে চলিলেন। দ্বানের সময়ে টাকা সারিয়া রাখিতে, দামোদর উহা দেখিয়া ফেলিলেন। আমি মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম, ঠাকুরের কোন কিছুর প্রয়োজন জানাইয়া এ বেটা যথন ইচ্ছা, টাকা কয়টা বাহির করিয়া লইবে। নজর যথন উহার পড়িয়াছে, এ টাকা যাওয়ারই মধ্যে। স্থতরাং এথনই ভবিষ্যুৎ উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল।' মনে মনে এই স্থির করিয়া, স্নানের পর দামোদরকে ব্রিলাম - "পুজারিজী। আপনিই ত আমাদের ঠাকুরের সেবার সমস্ত ভার লইয়া আছেন। এই কয়টা টাকা মাত্র আমার আছে, আপনি ইহা ঠাকুরের দেবার লাগাইরা দিবেন। আর আমি যে ছ' তিন মাদ আপনার আশ্রুরে থাকিব, দরা কবিয়া ঠাকুবের প্রদাদ, হু' বেলা হু' মুঠো আমাকে দিবেন। তীর্ষে আসিয়া সর্ব্ধ প্রথমে ব্রাহ্মণকেই ত দান কবিতে হয়, না হ'লে কিছুই ত সফল হয় না। তাই আমার याश किছू আছে, आপনাকেই দান করিলাম, আমাকে আনীর্বাদ কম্বন।' এই বলিয়া টাকা কয়টি দানোদরের হাতে দিয়া নমস্কার করিলাম। দামোদর হাতে টাকা পাইয়া, খুব খুসি হইয়া, অত্যস্ত আদ্ভৱর সহিত আমার পিঠে হু'ট চাপড় মারিয়া বলিলেন—'ও তোহারা তো ভক্তি বড়া ভারি! ভালা! জালা ৷৷ আবে দব দে দিয়া ৷ রাম ৷৷ বাম ৷৷' আমিও মনে মনে বলিলাম—'হাঁ, দান ভক্তি আমার যা, তুমি পরে বুঝ্বে।

এবারও, আশ্রমসেবার জন্ম দানটি, আমার যে ভাবে হইয়াছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর বিশিলেন পারর প্রয়োজন, কোনও দিকু না তাকায়ে, দান তাকেই কর্তে হয়। দান দরদ ক'রে কর্তে হয়। দান দরদ ক'রে কর্তে হয়। নিজের একটা অভাব হ'লে তা যেমন পূরণ কর্তে ইচ্ছা হয়, অল্ফের প্রয়োজনও যদি দেই প্রকার মনে লাগে, তা হ'লেই যথার্থ দান হয়। আজাশৃত্য দান, দেখাদেখি দান বা উৎপাত শান্তির জন্ম যে দান, তাকে দান বলে না। আর প্রতিষ্ঠার জন্ম দান, একটা মতলব ক'রে দান বা অন্ম কোন প্রকারে স্বার্থের গন্ধ রেখে যে দান, তা দানই নয়। উহা একটা কৌশল করা মাত্র। ওতে আজ্বার কোন কল্যাণই হয় না, বরং অনিষ্ট হয়।"

## ছুদ্দিনে ঠাকুরের ক্পাদৃষ্টি।

গতকল্য !একাদশী তিথিতে, আর আর বারের মত, নিরমু উপবাস কবিরাছি। সন্ধ্যার পরে, ছয় সাত বংশরের কয়েকটি বালিকা আসিয়া, আমার আসনেব পাশে বসিল এবং ১৩ই চৈত্র, শুক্রবার। গর বর্ণিতে পুন:পুন: জেদ করিতে লাগিল। আমি, ছ' একটি গল ভুনাইছাই. তাহাদিগকে বিদায় করিলাম। রাত্রে স্বপ্নদোধ হইল। অবশিষ্ট রাত্রি, প্রায় বাবটা হইতে ভোর পর্যান্ত, একবার বাহিরে একবার ঘবে, উঠাবসা করিয়া কাটাইলাম। বিষম আক্ষেপ মাসিল। মনের ক্লেশে মাথাটি আগুন হইয়া গেল। ঠাকুরের উপরে, দারুণ অবিখাদ জন্মিল। ভাবিলাম---'সমস্তই বুণা। অনর্থক শ্রম করিতেছি।' সামার শরীরের একটা হুর্গতি, যে গুরুর ব্যবস্থামত, এত কাল কার্য্য করিয়াও ফিরিল না, তাঁর উপদেশ মত চলিলে, স্বভাবের দোষ, মনের বহিন্দু থ ছরবছা বে দুব ছইবে, তারই বা প্রমাণ কি ? ভগবানকে লাভ করিব প্রত্যাশায়, বাঁহার ক্লপাই একমাত্র ভরষা করিয়া, নিশ্চিম্ভ হইরা রহিয়াছি এবং যাঁহার উপদেশই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া, স্থির হইয়া বসিয়া আছি, সামান্ত সামান্য বিষয়েই যদি জাঁর বাকা মিধাা হটল, তাহা হটলে, প্রক্লত ধর্মণাভের জন্ম তিনি যে সকল উপান্ন বলিল্লা দিতেছেন, তাহা যে সত্য, তারই বা বিশ্বাদ কি ৪ চিকিৎসকেব ব্যবস্থা মত ঔষধ দেবনে ব্যোগের উপশম না হইলে, তাঁহাব হাত্যশে রোগীর নির্ভর করা. আব অনুষ্টের দিকে চাহিল্লা থাকা. একই কথা। আমি. তাহা কিছুতেই পারিব না। কলাই আমি ঠাকুরকে শেষ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিব।' এই স্থির করিবা, সুর্য্যোদরের অপেকা করিতে লাগিলাম।

অন্তদরে খান করিয়া, কোনও প্রকারে নিত্যকর্ম গাবিয়া গইলাম। নির্জ্জনে অবসর ব্রিয়া, ঠাকুরের চা-সেবার সময় সয়য় কালে, তাঁর পশ্চাদ্দিকে, ঘরের বাহিবে, উঠানে পড়িয়া গাইলে প্রশাম করিলাম। "হায়! ঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিলাম," এ সময়ে মনে হইতেই, আমার কায়া আলিয়া পড়িল, আমি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। এই সময়ে ঠাকুরও, আধকায়া খরে, প্রায় ছই মিনিট কাল "হিরি বোল" "হরি বোল," বলিতে লাগিলেন। আমি মাথা তুলিতেই, ঠাকুর পশ্চাদ্দিকে আমার পানে মুখ কিরাইয়া, মমতাপুর্ণ ছলছল চক্ষে, খুব মেহভাবে ডাকিয়া বলিলেন—"আহা কাল নিরশ্ধ উপবাস ক'রে এখনও কিছু খাও নাই ? এই নেও, একটু জল খেয়ে এখন ঠাণ্ডা হও গিয়ে।" এই বলিয়া, ঠাকুর কিছু মিটিও একটি বেল আমার হাতে দিলেন। ঠাকুরের সেই সময়ের কায়া, অর্মকুট খর ও এক প্রকার চাহনিতে, আমার যেন বুক ফাটিয়া গেল। কেবল এই মনে হইতে লাগিল, 'আহা! এ জগতে এরপ দরদের চ'কে কে আর আমাকে দেখিবে?' আমি কান্দিতে কান্দিতে অবসর হইরা পড়িলাম। একটু পরে থাবার লইয়া নিজ আসনে আগিয়া বিলিলাম।

্ সকালে জনবোগের পর, বেলা প্রায় সাজে নরটার সময়ে, ঠাকুরের নিকটে বাইরা বসিলাম। ঠাকুর

কিছুকালের জন্ম পাঠ বন্ধ করিলেন। ঐ সময়ে আমি বলিলাম, 'অনেক সময়ে অনেক কথা আপনাকে বলব মনে করি, কিন্তু নিকটে আদিলেই সব ভূলে যাই।'

ঠাকুর আমার কথার বাধা দিরা বলিলেন—"বলিবে আর কি ? বলা কওয়ার আর কি আছে ? কাজ ক'রে যাও। একটা স্থায়ী অবস্থা হঠাৎই ত মহাত্মারা দেন না। সিংহের ছুধ সোণার পাত্রে না রাখ্লে টেকে না, নফ হ'য়ে যায়। মহাত্মারা পা্রটি ঠিক ক'রে নিয়ে, বস্তু দেন। অবস্থালাভের জন্ম ব্যস্ত হইও না, সে ঠিক সময়েই হবে।"

আমি বলিলাম—'এক সময়ে হবে, এই আশা পেলেই ত নিশ্চিম্ভ থাকি।'

ঠাকুর বণিলেন—"এখন যদি তোমাকে ঐ অবস্থা দেওয়া যায়, তোমার অনিষ্ট করা হবে। উদ্ধিরেতা হ'লে, তুমি কারোকেই গণ্য কর্বে না। ঐ অবস্থা লাভ হ'লে, তুমি দ্বির থাকতে পার্বে না। ঐ ঐথর্য্যতে ক'রে, সমস্ত সংসার তুমি ছারখার কর্বে, সর্বনাশ কর্বে। অভিমানটি নইট হ'লেই, ওসব ঐপর্য্যলাভ নিরাপদ। এখন কাজ ক'রে যাও। ওসব দিকে খ্যাল রেখো না। সব দিকে ঠিক হওয়া, তু' এক দিনের কর্ম্ম নয়।'

ঠাকুব, একটুকু থামিয়া, আবাব বলিতে লাগিলেন—"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে, ন্ত্রীলোকের সহিত কোন প্রকার সংস্রবই রাখতে নাই! এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয়। তাঁদের দিকে তাকাবে না, তাঁদের সঙ্গে বস্বে না, তাঁদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপও কর্বে না। ন্ত্রীজাতি যেই কেন হউন না, অত্যন্ত বৃদ্ধাই হউন আর যুবতীই হউন অথবা নিভাম্ভ বালিকা পুকীই হউন, সর্ববদা তাঁদের থেকে ভফাৎ থাক্বে। চুম্বকে যেমন লোহাকে টানে, সেই প্রকার স্ত্রীজাতির শরীর এমন কতগুলি উপাদানে গঠিত যে, ভাতে পুরুষ শরীরকে আকর্ষণ করে। এটি বস্তুগুণ, এতে পাত্রাপাত্র, সাধু অসাধু বিচার নাই। এজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা, এমন কি মাতা, ভগিনা, তুহিতার সম্বন্ধেও, সাবধান থাক্তে অমুশাসন ক'রে বলেছেন—

'মাত্রা স্বস্রা ছহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিক্রিয়গ্রামো বিঘাংসমপি কর্ষতি॥

মাতা, ভগিনী, ছহিতার সঙ্গেও নির্জ্জনে একাসনে বস্বে না; বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম বিশ্বান্কেও আকর্ষণ করে। বিধান্ বল্তে ব্রহ্মবিছাবিৎ, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। যিনি মুক্তপুরুষ, তাঁকেও এতে আকর্ষণ করে কাশীতে দণ্ডী আমী এ কথা বিশাস করতে পার্লেন না, তিনি মনে কর্লেন, 'এ কুখুন্ও হয় ? ব্রহ্মবিদ্ধা যিনি লাভ করেছেন. সেই বিধান্কে কিছুতেই এতে আকর্ষণ কর্তে পারে না।' তিনি, ব্যাসদেব ভুল লিখেছেন মনে ক'রে, তা কেটে দিয়ে, 'নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি লিখে রাখ্লেন। তার পর তাঁর যে হুর্দিশা ঘটেছিল, তা ত শুনেছ ?"

### অবিশ্বাস, সাধনে অভিমান; অনুশাসন।

মহাভারতপাঠের পর, ভিতরে বিষম উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, ঠাকুবের সম্বন্ধে আমার যে সব অবিশ্বাস সন্দেহ জ্মিগ্নাছে, বলিগ্না ফেলি। আমি চাপিগ্না রাখিতে না পারিগ্না, ঠাকুরকে বলিগাম. 'মিধ্যা কথা বলা কি শুধু আমাদেরই দোব, না ভগবানেরও ?'

ঠাকুর বলিলেন— "ভগবান্ কখনও মিথ্যা বলেন না; তার ইচ্ছা, কার্যা, বাক্য সমস্তই সত্য। সেখানে মিথ্যার কিছুই নাই।"

আমি বলিলাম—'শ্রামবাজারে আমার প্রতি আদেশ হরেছিল—"হুণটি ঘণ্টা হির হ'লে ব'দে নাম ক'রো, স্বপ্নদোষ হবে না।" আমি ত ঐ সময় থেকে প্রত্যাহ অস্ততঃ পাঁচ সাত ঘণ্টা ব'দে নাম কর্ছি, কিন্তু স্বপ্রদোষ ত নিবারণ হ'ল না। এজন্ত আপনার কথায় আমাব অবিখাদ আদিয়াছে। দেখিতেছি, আমরা মিধ্যা বলি অতীত ও বর্তুমান বিষয়ে, আরু আপনারা বলেন ভবিশ্বৎ সম্বন্ধে।'

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া, কোনও প্রকার অসম্ভণ্টির ভাব প্রকাশ না করিয়া, একভাবেই থাকিয়া বলিলেন—"তুমি স্থিরমনে তু' ঘণ্টা নাম ক'রে থাক ?"

আমি বলিলাম—'স্থিরমনে কি ক'বে কর্ব ? মন ত স্বভাবতঃই অস্থির। আসনে হ' ঘণ্টারও অধিক সময় একভাবে ব'দে নাম করি।'

ঠাকুর বলিলেন,—"তা হ'লে আর অন্তের দোষ কি ? ছ' ঘণ্টা কেন, ছ' মিনিটও তুমি
স্থির হ'য়ে নাম কর না। একটিবার কর দেখি, কেমন কথা অত্যথা হয়। শুধু নাম
কর্লেই ত হবে না, স্থির হ'য়ে করা চাই। এই নাম অক্ষর নয়, একটা শব্দ নয়; এই
নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি। ভগবান্ই নাম। নাম করা আর ভগবানের সক্ষ করা
এক। লক্ষ্য বস্তু ছেড়ে দিয়ে, নাম কর্লে কি হবে ? নাম করার সময়ে, মনটি নানাদিকে
ব্রে বেড়ায়, নাম ঠিক করা হয় না। নিজের দোষ দেখ না, অত্যেরই দোষে কয়্ট পাছে
মনে কর। নিজের ফেটি না দেখে, এরূপে অত্যের প্রতি দোষারোপ কর্তে নাই, অপরাধ
হয়।"

একটু খেৰে, আবার বশ্তে লাগলেন—"তুমি অত্যাত্ম অপেক্ষা আসনে একটু অধিক সময় ব'লে থাক, এতেই তোমার কতটা অভিযান হয়েছে! দেখ, কি ভয়ানক! তোমার মন্ত ষারা আসনে বঙ্গে না, নাম করে না, সর্ববদা হাস গল্প ক'রে বেড়ায়, কিছুই করে না দেখতে পাচছ, তাদের ভিতরেও এমন সব সদ্গুণ আছে, যা তোমার নাই। কোন চেন্টা না ক'রে, শুধু বিশাসবলে, কেহ কেহ এমন অবস্থা লাভ কর্বে, যা সাধন ভক্তন ক'রে বছকালে তোমার লাভ করা কঠিন হবে। সর্ববদা নিজেকে ছোট ভেবা, কারও অপেক্ষাই কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রো না। অনেকে, বহু সাধন ভক্তন ক'রে, কঠোরতা ক'রে, যে অবস্থা বহুকালে লাভ কর্তে পারে না, একটি লম্পটের, বদ্মায়েসের, ডাকাতের সেই অবস্থা বহুকালে লাভ কর্তে পারে না, একটি লম্পটের, বদ্মায়েসের, ডাকাতের সেই অবস্থা বাভাবিকই থাক্তে পারে । অভিমান কর্বার কি আছে ? একটু সাধন কর ব'লে, অভিমানে পথ দেখ্ছ না! এই অভিমান থাক্তে, একটা অবস্থা তোমাকে দিলে, এশ্বর্থামন্ত হ'রে তুমি কারোকে তৃণতুলাও জ্ঞান কর্বে না। প্রতিকার্য্যে বিচার ক'রে চ'লো, বিচার না কর্লে অনেক অনর্থ জন্মে। নিজেকে ছোট ব'লে না জানা পর্যান্ত, হাজার সাধন ভক্তন চেন্টা তপস্থায়ও কিছুই হবে না।"

ঠাকুরের প্রতি আমার অবিশ্বাস আসিয়াছে এবং ভবিশ্বাৎ সম্বন্ধ তিনি মিথ্যা কথা বলেন, এই সকল বিষয় ঠাকুরকে মুখের উপরে বলা অবধি, ভিতর যেন আমার একেবারে শুক্ত শানান হইয়া গিয়াছে। দিনরাত আমার কি ভাবে যাইতেছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। অস্তবের অসহ্থ যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তবং হইয়া, নিজের শরীরে, নিজেই নানান্থানে আঘাত করিলাম, চুল ছিঁড়িলাম, মাথা ঠুকিলাম, কান্দিতে কান্দিতে অস্থির হইয়া, হাত পা সময়ে সময়ে আছড়াইতে লাগিলাম। আত্মহত্যা করিবারও সময়ে সময়ে মের্মাক আসিতে লাগিলে। ঠাকুর এই সময়ে পাঠ বন্ধ রাধিয়া, এক একবার উচ্চেঃস্বরে 'হবিবোল', 'হরিবোল' বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্লণ পরে, আমাকে ভাকিয়া বলিলেন—"কাল থেকে আবার তুমি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ ক'রো।"

আৰু ঠাকুরের আদেশ মত, আবার সেই 'নীলকণ্ঠবেশ' ধারণ করিয়া, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। বেশের গুণেই হউক অথবা ঠাকুরের রুপায়ই হউক, ধীরে ধীরে আমার আলা বন্ত্রণা, কিছুক্শের মধ্যেই নির্ভি হইরা গেল।

## পরিবেশনে ত্রুটি। তীর্থপর্য্যটনের নিয়ম।

এবার কলিকাতা হইতে আসার পর, এ পর্যন্ত আশ্রমে বড়ই অর্থক্সচ্চুতা চলিতেছে। গুৰুজ্ঞান্তারা অনেকে আহারের অস্থ্রবিধ্ ভোগ করিয়া, শ্বতন্ত্র বন্দোবন্ত করা সত্ত্বেও, আশ্রমে আহারাদি বিষয়ে ভালর দিকে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিছু দিন, ঠাকুরের এবং সমাধিমন্দিরের কন্ত পৃথক্ ভাবে ভোগ রামা করিয়া, আশ্রমন্থ প্রক্রাতাদের সাধারণ

রকম ব্যবস্থার চলিয়াছিল। ঠাকুর, বোধ হয় আমাদের ভিতরের ছ্রবস্থা আমাদিগকে দেখাইবার জন্তই, তথন ওসব বিষয়ে কিছু বলেন নাই। 'ঠাকুর পূবের ঘরে পৃথক্ আহার করেন, তার পাক স্বতন্ত্র প্রকার হর' ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কথা ভূলিলেন। ঠাকুর উহা জ্ঞাত হওয়া মাত্রই, সেই দিন হইতে, দক্ষিণের ঘরে, সকলের সহিত এক সঙ্গে বিদিয়া, সাধারণের পাকে আহার করিতেছেন। পরিবেশনের ভার, পূর্বাপর আমার হাতেই আছে। আমি গুরুত্রাতাদের অপেকা, ঠাকুরকে ভাল তরকারি অধিক পরিমাণে দিয়া থাকি। ঠাকুর, ছই তিন দিন আমাকে ওক্লপ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়াও শুনি নাই।

আজ আবার ঠাকুর বলিলেন—"একস্থানে দশটি লোক ব'সে আহার কর্লে, পরিবেশনে লঘু গুরু কর্তে নাই; এক রকমই দিতে হয়। প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় অধিক পরিমাণে দিলে, এঁটো বস্ত দেওয়া হয়। খেয়ে আহারে কোন তৃপ্তি হয় না, ক্ষুধাও মিটে না।"

আন্দ মহাভারতপাঠের পর ঠাকুর, আমাকে তীর্থপর্যাটনের নিয়ম বলিলেন—"তীর্থপর্যাটন যৌবনে না কর্লে আর হ'রে উঠে না। যা কিছু করা, এ সময়েই কর্তে হয়। পর্যাটনের সময়ে সর্ববদা মাথা হেট ক'রে, মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে চল্তে হয়। প্রতিদিন ৩৪ ক্রোশ বা বেলা দশটা পর্যাস্ত চ'লে, একটা স্থানে বিশ্রাম কর্তে হয়। সেখানে ভিক্ষা ক'রে, স্থপাক আহার কর্লেই ভাল। পর্যাটনের সময়ে ধাতু বস্ত সঙ্গে রাখ্তে নাই। অর্থাদি স্পর্শন্ত কর্তে নাই। টিকেট কেহ ক'রে দিলে নিতে পার। জলপাত্র করেজ হ'লেই ভাল। কৌপীন, বহিবলি, একথানা কম্বল ও পাঠের ছ' একখানা পুস্তক মাত্র সঙ্গে রাখ্তে হয়। কারও সঙ্গে না চ'লে, একাকা চলাতেই বেশী উপকার হয়। আহারের জন্ম কোনা দেবালয়ে প্রসাদও পাওয়া যায়।"

ত্রী আমি ভাবিশাম, এ মন্দ নয়। দেবতা বিগ্রহকে কল্পনা বই কিছুই মনে করি নাই, এ অবস্থার আমাকে তীর্থ পর্যাটনের ব্যবস্থা।

#### যোগসঙ্কট।

গত রাত্রিতে, বিষম সকটে পড়িরাছিলাম। রাত্রি বারটাব সমরে, আর আর দিনের মত, হাত মুখ
ধুইরা আসনে বিদিলাম। প্রার দেড়টার সমরে, ঠাকুরের গলার আধ্রয়াল
১৯শে চৈত্র।
পাইরা, জাগিরা পড়িলাম। তিনি প্রারই গভীর রাত্রিতে ছই একটি গানে
টান দিরা, হ' এক মিনিটের মধ্যেই ভাবাবেশে গোঁ গোঁ করিতে করিতে করেত করিত করিব। পড়েন। গভ

"( সেই ) এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিন্ত সমাধান কর রে। আদি সত্য তিনি, কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে;

জীবস্ত জ্যোতির্মায়, সকলের আশ্রায়,
দেখে সেই, যে জন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈত্য স্বরূপ, বিরাজিত হুদি-কন্দরে;
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে, যাঁহার চিস্তনে সন্ত্যাপ হরে।
অনস্ত গুণাধার, প্রশাস্ত মুর্গতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে।
পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজ গুণে, দান হান ব'লে দয়া ক'রে।
চিরক্ষমাশীল কল্যাণ-দাতা নিকট সহায় তুঃখসাগরে;
পরম স্থায়বান, করেন ফলদান, পাপ পুণ্য কর্ম্ম অমুসারে।
প্রেমময় দ্য়াসিজু কুপানিধি, শ্রেবণে যাঁর গুণ আঁখি করে;
তাঁর মুখ দেখি', সবে হও হে স্থা, ত্যিত মন প্রাণ যাঁর তরে

বিচিত্র শোভাময়, নির্ম্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে রূপ বচন হারে; ভজন সাধন তাঁর, কর রে নিরন্তর, চিরভিখারী হ'য়ে তাঁর দ্বারে॥"

ব্রহ্ম সঙ্গীতের এই গানটিব হু' এক পদ গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইরা পড়িলেন। ঠাকুরের ঐ গান এবং আশ্চর্য্য গন্ধীর এক প্রকার শ্বর গুনিয়া, আমার ভিতরে, আপনা আপনি এতই বেগে নাম হইতে গাগিল যে, আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কিছুক্দণ পরে, আমার হাত পা মাথা যেন থিচিয়া পেটের ভিতরে টানিয়া লইতে লাগিল। আমি তথন ঐ অস্বাভাবিক ক্রিয়া, প্রত্তি আলে হইতেছে ব্রিয়াও, তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিতে পারিলাম না। শিরা, ধমনি ও ক্রম প্রত্যাক্তরের মাংসপেশীগুলি মোচড়াইয়া, মনে হইল, যেন আমাকে একেবারে কুয়াগ্রাকৃতি করিয়া কেলিল। ভিতরে বাহিরে কেবল নামই গুনিতে গাগিলাম। শরীরে এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অমুভব হইতে গাগিল; কিছু তাহা নিবারণের কোনও চেষ্টাই আদিল না। কিছুক্দণ পরে, আমার দেহের জানও বিস্থা হইল। তথন কি অবহায় কোথায় কি ভাবে ছিলাম, ঠাকুরই জানেন। এই অবহায় মতক্ষশ ছিলাম, আমি কিছুই জানি না। পরে, ধীরে ধীরে নামের বেগ কমিয়া আসিল, হাত পাশু ক্রেম ক্রেম কেরে করিয়া, সোজা করিয়া বিলাম। ঠাকুরকে মধ্যাকে সমন্ত্র অবহা জানাইয়া, বিজ্ঞাসা ফরিলাম—'এয়প কেন হ'ল প্র

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ওপ্রকার হয়। নাম খাসে প্রখাসে হ'লে, যখন ঐ নাম প্রতি
শিরার শিরায় চলতে থাকে, তখন হাত, পা, নাক, কাণ, চোখ, সমস্ত অঙ্গ প্রতক্ষ ভিতর
দিকে টেনে নেয়। ঐ শ্ববন্থার আরস্তেই, সতর্ক না হ'লে, আর নাম এ সময়ে একেবারে
ছেড়ে দিলে, বিষম সন্ধটে পড়তে হয়। ঐ অবন্থায়, হাত পা সমস্ত, একেবারে পেটের
ভিতরে চ'লেও যেতে পারে। আবার অত্য প্রকারও হয়। নামটি অন্থি মজ্জা মাংসে
প্রতি অঙ্গ প্রত্যক্ষে যখন হ'তে থাকে, তখন হাত, পা, জামু প্রভৃতি শরীরের সমস্ত
সন্ধিন্থলের প্রস্থি সকল খ'সে যায়, একেবারে আল্গা হ'য়ে পড়ে; হাত পা লম্বা হ'য়ে
যার। ভেমন মত হ'লে, হাত পা এমন কি মাথাটি পর্যান্ত শরীর হ'তে ছুটে পড়ে। আবার
ধীরে ধীরে, ঠিক ঠিক স্থানে এসে লেগে জুড়ে যায়। এ সব শুধু কথা নয়, নিজে দেখেছি।"

প্রশ্ন—'একই নামে, শরীরের ভিতবে পরম্পাব বিরুদ্ধ অবস্থা ঘটায় কেন ?' উত্তর—"নাম এক এক ভাবে চ'লে, দেহে এক এক প্রকার অবস্থা করে।" প্রশ্ন—'নাম কর্তে কর্তে এক এক সময়ে শরীরে ভয়ানক ব্যালা হয় কেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—"এ জালা কি জালা ? নাম যদি কর্তে পার, তা হ'লে জালা কি টের পাবে। প্রাচান কালে ঋষিদের সময়ে তুর্নলের ব্যবস্থা ছিল। দেহশুদ্ধির জক্ষ কারো কারোকে তাঁরা তুর্যানলে শুদ্ধ ক'রে নিতেন। এ যুগে তা হবার যো নাই। শরীর সে প্রকার নয়; সে প্রকারের হঠযোগেরও অভ্যাস কেহ করে না। এখন মহাপুরুষেরা কুপা ক'রে, নামাগ্রিতে দেহ শুদ্ধ ক'রে নেন। খাস প্রখাসে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন এই জালার আরম্ভ হয়। ক্রেনে নামের সঙ্গে সক্ষে এই জালা এতই রুদ্ধি হ'রে পড়ে যে, মনে হয়, শরীরের প্রতি অণু পরমাণু একেবারে দক্ষ হ'য়ে গেল। এই নামাগ্রির জালায় মানুষ তখন পাগলের মত ছুটাছুটি করে। সন্ধাস প্রহণের পরে, পরমহংসজীর আদেশে, যখন আমি বিদ্ধাপর্বতে ছিলাম, এই জ্বালা আমার হমেছিল। এই জ্বালায় দ্বির থাক্তে না পেরে, সারা দিন আমি গায়ে পাতলা কাদা মাখ্তাম। একদিন, ঐ জ্বালা বিষম অসহ হওয়ায়, পর্ববতের ভিতরে একটা কুণ্ডে গিয়ে ব'পেরে পড় লাম। ঐ সময়ে একটি সন্ধাসী, আমাকে তুলে এনে, বল্লে— 'এ কি করেছ ? এ জলে কখনও নাবৃতে আছে ? এখনই যে পাথর হ'য়ে যেতে। দেখ, তোমার চুল, দাড়ি, সৌল সমস্ক একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে। এ জলের এ রকমই গুণ।' সন্ধাসী, অমনই পাছাছ শুন্তে, একটি লতা এনে, তা ছেঁচে কিছুটা রস ক'রে, চুলে লাগায়ে দিলেৰ।

বে সব স্থানে ঐ রস দিয়েছিলেন, তা কাল হ'লে।। আর বেগুলিতে লাগান হ'লো না, তা এখনও সাদা হ'য়ে আছে। তাই আমার সাম্নের এ সব চুল সাদা আর ছু' পাশে ও পিছনের চুল কাল। গুরুজীর দর্শন পেয়ে, তাঁকে জ্বালার কথা বলায়, তিনি বল্লেন - "এ জ্বালায়ই এত অস্থির হ'ছে! এখন তুমি জ্বালায়্খী চ'লে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন কর্লে, স্থানের প্রভাবে, এই জ্বালা আরও চতুগুণ বৃদ্ধি হবে; পরে শীন্ত্রই একেবারে নিবৃত্ত হ'য়ে যাবে। আমি অমনই জ্বালামুখী চ'লে গেলাম।"

এই বলিয়া ঠাকুর, বিদ্ধাপর্কতে দাধন সমরে, যে সকল অবস্থা হয়েছিল, অনেক বলিলেন। ঠাকুরের মুখে সে সব কথা শুনিয়া, পূর্বে একবার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি বলিয়া, এয়ানে আর লিখিলাম না।

#### প্রকৃতির গলদ বার্দ্ধক্যে প্রকাশ। উপদেশ।

আমার জীবনের গতি একটা ঠিক হইতে এখনও বহু বিলম্ব। ঠাকুরের মুখে ইহা শুনিয়া অবধি, মনটি অতিশর থারাপ হইরা গিয়াছে। এবার বাড়ী যাইয়া, আমার হিতাকাজকী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, একটি বুজের মুপে, তাঁহার জীবনের কথা শুনিয়া, নিয়ত কেবল তাহাই ভাবিতেছি। তিনি আমার ব্রহ্মচর্যোর কথা শুনিয়া, বলিলেন—'আবে বাপু, এখন যাহাই কর না কেন, শেষ পরিণাম যে কি দীড়াবে, বলা যায় না। যৌবনে ইন্তিয়প্তাবলা যেমন অধিক হইয়া থাকে, তেমন আবার সংস্ঞে পাকিলে, ধর্মোৎসাহও খুব বুদ্ধি পাইতে দেখা যার। প্রকৃতির গলদ যৌবনে চাপিরা রাখা যার, কিন্ত বৃদ্ধাবস্থার উহা প্রায় ফুটরা উঠে। যৌবনাবস্থার ধর্মের দিকে আমার বড়ই ঝোঁক ছিল: সন্ধা; পূজা, অপতপ দইরাই প্রায় অনেক সময় কাটাইতাম। চরিত্রের বলও আমার অসাধারণ ছিল। এক বার একটি অক্সরি মামলার পড়িরা, বিষম ঝড় তুফানের পরদিন, আমি পল্মানদী দিয়া ঢাকা চলিলাম। পূর্ব্ব রাত্রিতে অনেক নৌকাড়ুবি হইয়াছিল। আমি পালি নৌকা হইতে দেখিলাম— : १।১৮ বৎসরের একটি পরমা স্থন্দরী মুবতী, উলঙ্গবেস্থার, চড়ার উপরে বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে বিপদ্ধা মনে করিবা, অমনই আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। মেরেটি বলিল, 'গত রাত্রিতে এই नमोटि आमारमय नोका फूट यात्र। आमात बामी कीविक आहम कि ना, कानि ना। श्रीत মুক্তবিস্থার আমি এই চড়ার আসিয়া পড়ি। আমি বড়ই বিপদে পড়িরাছি; আমাকে বক্ষা করুন। আমি তাহার কথা ভনিয়া, কান্দিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ নিজের কাপড়ের অর্দ্ধথানা পরিতে দিয়া, ভাহাকে নৌকার লইরা আদিলাম ৷ আমার কার্ব্য শেষ না হওরা পর্ব্যস্ত, সে এ৪ দিন পালি নৌকার আমার সঙ্গেই ছিল। পরে তাহার বাড়াতে, তাহাকে প্রছাইরা দিলাম। এ সমরে, नाम भात त्रहरे हिन ना। उৎकारन, मृहुर्स्तत सम्रु७, आमात त्यान धाकात विकास स्व नारे। বরুব তখন আমার ২৭।২৮ বংসর। আর আজ পর্যান্ত, জীবনে কখন কোন বিশের ছুকার্যাও আমি

করি নাই। কিন্তু এখন আমার বয়দ প্রায় ৬৭ বৎসর হইল, দাঁত পড়িরা গিয়াছে, শরীর রুপা, অবসর; এই নিস্তেজ বুজাবস্থায়ও আমার এমনই ত্ববস্থা ঘটিরাছে যে, সেই সমরের কথা মনে করিরা, আক্রেপে দিনরাত কাটাইতেছি। কেবলই মনে হয়, 'হায়, এমন সুযোগ হাতে পাইয়া তথন কেন ছাড়িলাম ?' তাই বলি বাপু, বিষম প্রলোভনে পড়িলেও, এক সমরে নিজ চেষ্টায় ভাল থাকা যায়; কিন্তু মূলে ভাল হওয়া যায় না। প্রকৃতিতে যে সকল দোষ আছে, তাহা চাপিয়া রাথা সহজ, কিন্তু তার মূল উৎপাটন করা নিজের সাধ্যে নাই। তা শুধু শুরুক্রপায়ই হয়।'

এই গল্পটি ঠাকুরের নিকট বলিলাম। ঠাকুর বলিলেন—"ভবিশ্বাৎ কিছু ভেবে প্রয়োজন নাই।
এখন যা বলা যাচেছ, ক'রে যাও। এজন্ম যৌবনেই সাধন ভজন কর্তে হয়। বয়স বেশী
হ'লে, মনের উৎসাহ উপ্তম, ক্রেমে ক্রেমে নিবিয়া আসে। শরীর অবসন্ধ ও রুগা হ'য়ে
পড়ে, তখন সাধন ভজন করা কি সহজ । যৌবনই যথার্থ সাধন ভজন করার কাল।
এ সময় থেকে পুব চেন্টা ক'রে, ধর্ম্মে একটা সংস্কাব ও রুচি জন্মায়ে নিতে পার্লে,
কতকটা রক্ষা পাওয়া যায়। খাসে প্রখাসে নামটি অভ্যন্ত না হওয়া পর্যন্ত, নিরাপৎ
ভূমি লাভ করা যায় না। অদ্যেটর ভোগ যদি যোল আনাই ভূগ্তে হয়, স্বভাবের দোৰ
ভ্যোগ কবা যদি অসম্ভবই হয়, তা হ'লে সাধন ভজন, ব্রহ, তপস্থা এ সকলের আর
ভাৎপর্যা কি । ভগবানের বিন্দুমাত্র কুপা হ'লে, লক্ষ লক্ষ জন্মের ভোগ, পলকে নম্ট হ'য়ে
যায়; এ অভি সত্য কথা। তাঁর কুপাই সার, আব কিছুই কিছু না। কাতর হ'য়ে তাঁর
দিকে ভাকালে, তিনি নিশ্চয় কুপা করেন।"

### র্ষ্টিসময়ে তর্পণ; ঠাকুরের রূপা।

আন্ধ অন্তমীন্নানেব দিন। ব্ৰহ্মপুৰে যাইরা মানতর্পণ কবিব, অনেক দিন হইতে এ প্রকার মনে করিরা আদিতেছিলাম, তাহা হইল না। আর আর দিনের মত, প্রাক্তারে উঠিরা, বুড়ীগলারই মান কবিতে গোলাম । ভরানক বৃষ্টি হইতে লাগিল। তির্পার করে পাঙ্গুর জল পিতাকে দেওরা ইইবে না, মনে করিরা, অভ্যন্ত কট হইতে লাগিল। তর্পণের জলে বৃষ্টির কোঁটা পড়িলে, ঐ জল কথির হইরা যার, শুনিরাছি। তাই নদীর পাড়ে বাইরা, কিছুক্লণ বিষপ্প হইরা বদিরা বহিলাম, পরে অফ্রপার দেখিরা, নাটাল প্রশত হইরা, ঠাকুরের নিকট পুর কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর, সারা বংসর আমি পিতাকে তর্পণের জল দিরা আসিরাছি, আর আজ বিশেষ দিনে, এক গণ্ডুর জল তাঁকে দিতে পারিলাম না। ঠাকুর, দারা ক'রে কিছুক্লণের জন্ত এ বৃষ্টি থামারে দেও।' বৃষ্টি এক ভাবেই রহিরাছে দেখিরা, আমি স্পাক্তা

নদীতে নামিলাম এবং প্রদ্ধপুত্রকে স্নাহবান করিয়া, এক এক জনের নামে, ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ১৫।২০টি জুব দিলাম। মাথা জুলিয়া দেখি, আর বৃষ্টি নাই, একেবারে থামিয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা জ্বলও পড়িতেছে না। আমি দেবতর্পণ, ঋবিতর্পণ ও পিড়তর্পণ করিয়া, শেষ গঙ্গুষ জ্বল দেওয়া মাত্রে, অকন্মাৎ আবার ঝাণটা হাওয়া আদিয়া, মুবলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমি ইহা দেখিয়া, একেবারে অবাক্ হইলাম। এ সব কি আকন্মিক ঘটনা, না—ঠাকুরের রূপারই ফল, কিছুই পরিষ্কার বৃ্থিলাম না। গঙ্গাতীরে চমৎকার সদগন্ধ পাইয়া চিত্ত বড়ই প্রফুল হইল।

মধ্যাক্ষে, অবসরমত, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কথন কথন দিনের বেলা আসনে বসিয়া, কথন বা গভীর রাত্রিতে, আবার রাস্তায় ঘাটে বা বাগানে, জঙ্গলে, অকস্মাৎ খূব সদসন্ধ কিছুক্ষণের জন্ত পাওয়া যায়, একটু পরেই আর থাকে না। অনেক সময়ে অমুসন্ধান করে দেখেছি, সে সব স্থানে, ঐ প্রকার গন্ধের কোন হেতুই থাকে না; এ প্রকার হয় কেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—"এ সব গন্ধ পাওয়া ভাল। দেব দেবা, ঋষি মুনি বা মহাপুরুষেরা, দিয়া ক'রে যে হানে আসেন, সে হানে, তাদের ক্পাতেই, তাঁদের গায়ের গন্ধ কেহ কেহ পান। এই গন্ধ নানারকমই পাওয়া যায়। কখনও ধূপ ধূনার গন্ধ, কখনও চন্দন গুগুগুলের গন্ধ, কখনও পদা গন্ধ, কখনও অন্য প্রকার হুগন্ধি ফুলের গন্ধ, মর্ত্তমান কলার গন্ধ, কাঁঠালের গন্ধ, আবার ফাঁকর সাহেবদের আগমনে, গাঁজার বা লবানের (হুগন্ধ কুলনির্যাস) গন্ধ পাওয়া যায়। সে সময়ে, তাঁদের চরণ উদ্দেশে, ভক্তি ক'রে প্রণাম করুতে হয়। আর ছির হ'য়ে ব'সে, খুব নাম কর্তে হয়; তাঁদেরও তাতে খুব আনন্দ হয়। ক্রেমে তাঁদের আরও কুপা প্রত্যক্ষ করা যায়।"

### माथटकत्र मानक व्यवहात ; शैं। ज्ञात धूँ याग्र नममहाविछा।

আৰু কথার কথার, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'সায়ু, ফকির, তান্ত্রিক সাধকেরা, অনেকেই তুমুদ্দ গাঁজা থান। এই সব থাওুরাতে, তাঁদের সাধনের কি কোন প্রকার সাহায্য করে ? গাঁজাথোর সাধুদের দেখেলই ত ৩৩৩। ব'লে মনে হয়।'

ঠাকুর বলিলেন—"গুগুরোও অনেকে, সময়ে সময়ে সাধুর বেশ ধ'রে থাকে, তা ঠিক। গ্রাতে, আকাশগলা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, একদিন গোফার ভিতর থেকে দেখ্লাম, করেকজন লোক, অনেকগুলি জিনিস পত্র নিয়ে, ঝম্ ঝম্ ক'রে পাহাড়ের উপরে উঠে ষ্টেছে। তাদের দেখেই, আমি চিন্তে পার্লাম। পাহাড়ের নীচেই, তারা সাধু সেজে শাক্ত। প্রতিদিন সকালে, আমি, তাদের সাইটাক্ষ প্রণাম করতাম। ঐ দিন

সকলে বেলা, বাবাজীকে গিয়ে বল্লাম, বাবাজী, পাহাড়ের নীচে, যারা গায়ে জম্ম মেখে, তিলক কেটে, মালা প'বে, সাধু সেজে ব'সে থাকে, তারা সাধু নয়। গত রাত্রে, তাদের, আমি কতকগুলি জিনিস পত্র নিয়ে, পাহাড়ে উঠতে দেখেছি।' বাবাজী বল্লেন, 'ওরা সাধু নয়. গুণ্ডা। দিনে, সাধুর বেশ ধ'বে থাকে, আর রাত্রে, সহরে গিয়ে চুরি ডাকাতি করে। সে সব চোরাই মাল, পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে একটা গোফাতে রেখে দের, তা আমি জানি। তুমি যে ওদের পরিচয় পেয়েছ, তা ওদের কিছুতেই জান্তে দিও না; বিপদে পড়্বে। ওদের সঙ্গে, এতকাল যে প্রকার বাবহার ক'বে এসেছ, ঠিক তেমনই ক'রো।' আমি, বাবাজীর কথা শুনে, আর আর দিনের মত, তাদের সাফ্টাঙ্গ প্রণাম ক'বে এলাম। তারা, লোক দেখ্লেই, ধুনির কাছে, সাধু সেজে ব'সে থাক্ত, আর লোক না থাক্লে, গাঁজা খেয়ে গোলমাল কর্ত। কোনও সাধুকে গাঁজা খেতে দেখ্লেই, আমার সময়ে সময়ে মনে হ'ত, ইনিও বুঝি ঐ রকমই এক জন। ছেলেবেলা থেকে কারোকে গাঁজা খেতে দেখ্লেই, আমি, তার উপর খুব চ'টে বেতাম।"

"একদিন বৃদ্ধগয়া যেতে, রাস্তার ধারে, বট গাছের নীচে, পায়ে ভস্মমাখা, পুর তে কস্বী
একটি সাধুকে, ধুন জেলে ব'সে আছেন, দেখতে পেলাম। আমি, তাঁর নিকটে গিয়ে,
উপস্থিত হ'তেই, তিনি, আমাকে বস্তে আসন দিলেন। পুনংপুনং তিনি গাঁজা থাছেন
দেখে, আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হ'ল। আমি সাধুকে বল্লাম, 'এত গাঁজা খেলে কি
চিত্র স্থির রেখে সাধন ভক্ষন করা যায় ? আপনি এত গাঁজা খান কেন ?' সাধু একট্
হেসে আমাকে বল্লেন, 'বৈঠ বাচছা, গাঁজা কাহে পিতে দেখোগে ? আচছা।' এই
ব'লে, তিনি, তাঁর চেলাটিকে বল্লেন, 'আরে! দশ চিলুম্ গাঞা, এক দফে চড়াও।'
কিলাটি একেবারে দশ কবিতে গাঁজা চড়ায়ে, তার উপবে আগুন দিতে লাগ্লেন। সাধু
একটি একটি ক'রে ঐ কল্মি নিয়ে এক এক দমে ফর্সা ক'রে ফেলে দিতে লাগ্লেন।
প্রতি দমেই তিনি ধুয়া গিলে, কিছুক্ষণের জন্ম কুস্তক ক'রে, চোখ্ বুজে স্থির হ'য়ে থেকে,
উহা ছেড়ে দিতে লাগ্লেন, আর আমাকে আঙ্গুল দিয়ে সঙ্কেত ক'রে ঐ ধুয়ারই
কুস্তকের পর ছেড়ে দেওয়া মাত্র, উহাতে দশমহাবিভার এক একটি আকৃতি হ'তে
লাগ্ল। জেমে দশ দমের ধুয়াতে, সাধু, আমাকে দশটি মহাবিভার ক্লপ দেখালেন।
আমি ওখানে কিছুক্ষণ ব'সে থেকে, বুছগয়ায় চ'লে গেলাম।"

শ্বীতে গ্রীমে বর্ষায়, অনেক সময়, অনাবৃত মাঠে, মন্ত্রানে, অন্তর্জে, সাহাড়ে, পর্বতে সাধুদের থাকৃতে হয়। ঐ সকল স্থানে নানা প্রকার জল হাওয়ার, ব্যাধি জন্মাইতে পারে। তাহা নিবারণের জন্ম, সাধুরা গাঁজা, চরস, কুইচ্লা প্রভৃতি নেশা বস্তু, অভ্যাস করতে বাধ্য হন।"

"মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশা বস্তুর স্বাভাবিক একটা গুণ এই যে, প্রকৃতির ষথার্থ অবস্থাটি, উহাতে প্রকাশ ক'রে দেয়। অনেক ভাল ভাল ভালি ভালিক সাধু সন্মাসীও, আত্মপরীক্ষার জন্ম স্বভাব যথার্থই অধিকৃত হ'রেছে কি না, তাহা পরিক্ষাররূপে জান্বার জন্ম, ভ্রানক প্রলোভনের বস্তু, চোখের সাম্নে রেখে, ঐ সকল নেশা ক'রে থাকেন। আর তাতে ভিতরের অবস্থা কি প্রকার হয়, সে দিকে সর্বাদা লক্ষ্য কর্তে থাকেন। ভাল সাধুরা, নেশার কথনও বশ হন না, প্রয়োজনমত গ্রহণ ক'রে থাকেন মাত্র।"

### দয়া ও সহাত্মভূতিতে সাধারণ নীতি টেকে না।

এবার, ছু' তিনটি চোর, গভীর রাত্রিতে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, আমাদেব আশ্রমে কর দিনই আদিরা, কোন স্থবিধা না পাইরা, অমনই চলিয়া গেল। চোর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই, ঠাকুর, ভাষাদের ডাকিল্লা বলেন—"ক্রেগে আছি হে।" চোবেরা, ঠাকুরেব ঐ কথা, কল্প দিনই ভনিষা, আশ্রমে আসা বন্ধ করিয়াছে। এই ব্যাপার জানিয়া, আমাদের কারও কারও মনে এ প্রকার আলোচনা হইতেছে, 'ঠাকুব এক্নপ করেন কেন? চোবকে ত ধরিব্বা শান্তি **দেওরাই উচিত।** পাছে চোবের উপর অত্যাচার হয়, এ*জন্ম* তাদের সরিয়া পড়িতে, ঠাকুর, এ প্রকারে, নিত্য তাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন মনে হয়।' ঠাকুরের নিকট এই বিষয়ে কথা তুলিলে, ঠাকুর বলিলেন—"যে স্থলে দয়া ও সহামুস্তৃতি হয়, সাধারণ নীতি সেখানে টেকে না। গাজিপুরের পাহ্বারী (পয়-আহারী) বাবা, প্রায় সর্ববদা সমাধিতে থাক্তেন সপ্তাহে তু' তিন দিন মাত্র, কিছু কালের জন্ম, গোফার দরজা খুলে রাখ্তেন, ঐ সময়ে, অনেক বড় বড় লোক তাঁকে দর্শন কর্তে যেতেন; অনেকে অনেক মূল্যবান্ বস্তুও বাবাজীকে দিতেন। বাৰাজীর গোফাভেই, সে সব জিনিস থাক্ত। বাবাজী পোয়াটা **ক** ছুধ মাত্র প্রেক্তা। একদিন বাবাজা, সকালে, গোফা হ'তে বা'র হ'য়ে, গঙ্গায় স্নান কর্তে গেলেন, সেই অবসরে, একটি চোর, বাবাজীর গোফায় প্রবেশ ক'রে, বা কিছু ছিল, সমস্ত জড় ক'রে, কম্বলে গাঁঠরি বাঁধ্লে। এই সময়ে, বাবাকী স্নান ক'রে উঠ্লেন; বাবাকীর पृष्टि भफ्राउँ, क्रांत क्छा रूका भागान। ताराकी शाकाय अस्म, वामरन ना व'रम

লামনই ঐ বস্তাটি, কানেক করে মাধার তুলে নিবে

চল্তে লাগ লেন। আট গশ বার রাস্তার

শীচ ছয় ঘণ্টার চেইটায় চ'লে শে প্রে

শীচ ছয় ঘণ্টার চেইটায় চ'লে শে প্রে

শোর ভালির অভ্যান বিশ্ব একট্ লয়া
তোমার হ'ল না ওছির ভালির অভ্যান বিশ্ব একটা লাঠি ভর ক'রে

চল্তে শান্তি

তি ভব বারাজীর পায় জড়িয়ে ধ'রে, কাঁদ্তে লাগ্ল।
বার্লির রব্দেরে বিশ্বর বিশ

একটু থামিয়া, ঠাকুর, আবার বলিলেন—"অনেক দিন হয়, প্রচারক অবস্থায় একদিন আমি, একটু বেশী রাত্রিতে, মেছোবাজার দিয়ে, বাসার দিকে যাছিছ; ফুটপাথের উপরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম। ছেঁড়া, পুব ময়লা কাপড় প'রে, সে পুব ব্যস্ততার সহিত, রাস্তার এক বার এদিকে এক বার ওদিকে তাকাছে। তার শুক্ষ মলিন মুখ ও এক প্রকার কাতর ভাবে চাহনি দেখে, আমার বুকে এসে লাগ্ল। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'মা! এত রাত্রিতে, এ ভাবে, তুমি দাঁড়ায়ে কেন ?' মেয়েটি বল্লে, 'দেখুন, তিন চার দিন, আমার কিছু রোজগার হয় নাই। ছু' দিন আমি কিছুই খাই নাই।' তার কথা শুনে, আমি কেঁদে ফেল্লাম। তাকে বল্লাম, 'আর একটু অপেক্ষা কর, দেখ, আজ্ল ভগবান কিছু দেন কি না।' এই ব'লে, আমি রাত এগারটা পর্যান্ত ঘুরে ঘুরে, কয়েকটি আম্বব্দু হ'তে, পাঁচটি টাকা সংগ্রহ কর্লাম। তা দিয়ে, আট আনার খাবার, আড়াই টাকা দিয়ে একখানা ভাল শাড়া এবং ছুই টাকা নগদ নিয়ে, মেয়েটির নিকটে উপস্থিত হ'লাম। মেয়েটিকে নমস্কার ক'রে, ওসব তার হাতে দিয়ে, বল্লাম, 'মা! এই বারু, নিয়ে বিয়ে খাও। আজ্ল ভগবান, এই তোমাকে দিলেন। আর এই কাপড়খানা প'রে তুমি রাস্তায় দাঁড়িও। হিসে কি হয়, কিছু বুকি না! এ দিন থেকে, উপাসনায়, ভগবানের ক্বপা, বিশেষ ভাবে অনুভ্র কর্তে লাগ্লাম।"

### প্রাণ্ডত ও ঠাকুর।

বার্ত্তমণ বাব্র পুদ্র, পাঁচ সাত বৎসরের বালক, আধণাগ্লাটে কাশিক, ত্রিক্ত বার্ত্তমণ বার্ত্তমন্ত্র প্রাণ্ডির। আসিরা, তাহাদের বাজীর একটি গরুকে ধরিল। এ গরুকিং লইরা পাঁজিল বার্ত্তমন্ত্র বার চৌদ্ধ হাত অন্তরে, পুকুরের ধারে, একটি চারা পাছের সহিত, লখা দড়িতে বান্ধিরা রাখিরা, ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, 'গোঁসাই, গরু রইল, দেখোঁ বেন ছুটে না; আমি আসি।' এই ব'লে পণ্ডিত, ছ' হাতে পেছন চাপড়াইয়া, খেলা করিতে দৌড় মারিল। ঠাকুর, ঐ সমরে, পাশ শিরিয়া, গরুর দিকে মুখ করিয়া বসিলেন, অন্ত কিছু না করিয়া, ভাবাবেশে ময় না থাকিয়া, একটানা, গরুটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বেলা প্রান্থ ছুইটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্যান্ত, ওয়াপত্তিতের আর দেখা নাই। সন্ধাব কিঞ্চিৎ পূর্বে, আশ্রমের ভিতর দিয়া, ওয়াপত্তিত বাইতেছে জানিতে পারিয়া, ঠাকুব, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! এখন জোমার গরুটি নেবে? আমি যে সেই থেকে ভোমার গরু দেখ্ছি।" পণ্ডিত দৌড়িয়া আসিয়া, বলিল, 'ও, গরুটা এখানেই আছে? বেশ, নিয়ে যাই।' এই বলিয়া গরুটিকে লইয়া গেল। ঠাকুরও, আসন হইতে উঠিয়া, শৌচে গেলেন।

# ঠাকুরের স্বপ্ন; সাধুতে বিশ্বাস।

গত রাত্রিতে তন্দ্রাবন্ধার, বড়ই স্থন্দর একটি স্বপ্ন দেখিরাছি। দেখিলাম, 'ধর্ম্মলাভের জন্ত বছস্থান ঘ্রিরা ফিরিয়া, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়ছি। ঠাকুরের সমূখে বাইয়া দেখি, তাঁর মন্তকে স্থন্দর জটা, বং ঈয়ৎ তাশ্রবর্গ, প্রকাণ্ড শরীর; কর ধরিয়া, সটান অবস্থায়, স্থির ভাবে আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, তিনি সমূখের দিকে, অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন; নিজের অসাধারণ সাধন প্রভাবে, সমন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে, যেন অগ্রাহ্ম করিতেছেন। ইহার নিকটে, আমি দীক্ষা প্রহণ করিয়া, কিছুকাল নানাস্থানে থাকিয়া, সাধন ভজন করিলাম। অবশেষ, এই ঠাকুরের দর্শন আকাজ্বায়, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি আর তিনি নাই। সেই উগ্রতেজঃসম্পন্ন আকৃতি, একেবারে বিশৃষ্ট ইয়া গিয়াছে; এখন তাঁহার রূপ অন্ধ্র প্রকার। জটাভার বৃদ্ধি পাইয়া, কোমর পর্যান্ত পড়িয়াছে। বিশ্ব জৌলাভির্মার ক্রমণ স্থান্ধ প্রাক্রতি গোঁলাই, স্থির গজীর শাস্তভাবে, মাধুর্যারেল ভূবিয়া, নিজের অবস্থায় বিভোর হইয়া, যেন চুল্টুলু করিতেছেন। সেই চিন্তমোহন রূপের দিকে তাকাইয়া, আমি অবশ হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর, তখন মাথা তুলিয়া, আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কি? ভূমি কি চাও, দীক্ষা নিবে?' আমি বলিলাম, 'হা, নিব।' ঠাকুর বলিলেন, 'পূর্ব্ধে বার নিকট দীক্ষা নিমেছিলে, তাঁকে যে ত্যাগ কর্তে হবে।' আমি বলিলাম, 'আপনাকে দেখে, আমি সেই ক্লপ যে ভূলে গেছি।' ঠাকুর, আমাকে, তখন আবার দীক্ষা দিকেন। নিম্রান্ডক্রের পর্যান্ধ, ঠাকুরের সেই রূপটি, এক

মুইর্জের করও ভূদ হইতেছে না; অন্তরে যেন অপূর্ব রূপের একটা ছাণ পরিষ্ধা রাষ্ট্রিইছে । গ্রাকৃত্রক অবসরমত, নির্জ্ঞনে এই বিষয় বলাতে, ঠাকুর বলিলেন—"এ সব স্বপ্ধ লিখে রাখতে হয়। এক মিনিটের স্বপ্নে, একটা জন্মের ভোগও শেষ হ'য়ে যেতে পারে। আমার জীবনের একটা দিক্, স্বপ্নে পরিকার ক'রে দিয়েছে। পূর্বেব আমি, কখনও স্বপ্ন সভ্য হয়, ইহা বিশ্বাস কর্তাম না, পরে দেখে দেখে, বিশ্বাস করতে হয়েছে।"

"ব্রাক্ষধর্ম্মের প্রচারক অবস্থায়, বহুকাল পূর্বেব, আমার এক বার হার্টডিঞ্জিজ্ অভ্যস্ত বৃদ্ধি পেরেছিল; বেদনা হওয়া মাত্রেই, আমি মুর্চিছত হ'য়ে পড়্তাম। এক মিনিট পুর্বেও বুক্তে পার্তাম না। কখন কোথায় কি অবস্থায় পড়ি কি মরি, এই আশকার, আমার দেহ রক্ষার জন্ম, একটি দ্বারওয়ান্ নিযুক্ত হয়েছিল, কোথাও বার হ'তে পার্ভাম না ব'লে, মনে বড়ই আক্ষেপ হ'ত। মনে হ'ত, যদি কাজ কৰ্মাই কিছু কর্তে না পার্লাম, তা হ'লে, আর বেঁচে থেকে লাভ কি ? এ সময়ে, কর্ণওয়ালিস্ ব্লীটের একটি বাসায়, আমি থাক্তাম। শেষ রাত্রিতে, স্বগ্নে দেখ্লাম, জগন্নাথের ঘাটে, অনেক সাধু এসে রয়েছেন, তাঁদের মধে। একটি সাধু, গায়ে ভস্ম, মাুথায় জটা, একখানা কম্বল গাল্পে দিয়ে, ধুনি জ্বেলে ব'সে আছেন। আমাকে হাত নেড়ে ডাক্লেন এবং বল্লেন, 'ৰাচ্ছা, ইহা আয় যাও, দাওয়াই লে লেও, বেমার ছুট্ যায়েগা।' ক্রীপ্রটি দেখে, জেগে পড়লাম, প্রাণ বড়ই অন্থির হ'ল; ভাব্লাম—'একবার গঙ্গাতীরে যেয়ে দেখি না কেন,' আমি, অমনই বার হ'রে পড়্লাম। গঙ্গাতীরে, জগন্নাথের ঘাটে গিয়ে দেখি, গঙ্গাণাপরের ষাত্রী বিস্তর সাধু, ওখানে আড্ডা ক'রে ব'সে আছেন। স্বপ্নে যে স্থানটিতে, আমি, সাধু-पर्यंत পেরেছিলাম, ঠিক সেখানে গিয়ে দেখি, সেই সাধুই, ধুনি কেলে ব'সে রয়েছেন। স্থামাকে দেখে, খুব স্নেহের সহিত 'বৈঠ বাচ্ছা, বৈঠ, দাওয়াই লেওগে ?' এই ব'লে, তিনি একটা কোটা হ'তে, অতি সামান্ত পরিমাণে একটু ভম্ম, আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, 'এহি পায় লেও, মূচ্ছ। তোমায়া আউর কভি নেহি হোগা। হামারা পাশ দাওয়াই আউর স্থায় নেই, রহনেসে তোমারা বেমার একদম্ ছুট্ যাতে।' এই ব'লে, ভিনি, আমাকে ধুনি হ'তে কতকগুলি ভম্ম দিয়ে, বল্লেন, 'কয় রোজ এহি ভসম্ লেকে শরীব্রমে আচ্ছা কর্কে রগ্ডাও।' আমি তখন উহা নিয়ে এলাম। প্রতিদিন ঐ ভশ্ম কর্দিন ধ'রে, গারে মাধ্লাম। সেই সময়ে, আমার আক্ষাবন্ধু অনেকে, আমাকে ভয়ানক কুসংস্থারী

এই স্থা অধিকল পুরীতে ঠাকুরের হইরাছিল।

ব'লে, মনে কর্তে লাপুলেন। আমার কিন্তু ঐ সময় হ'তে, হার্টিডিজিজে আর মৃচ্ছা হাঁর নাই। এই ঘটনার পর হ'তে, সাধুদের প্রতি, আমার একটা খুব শ্রেজা এলো। রাস্তা ঘাটে, সাধুবেশ দেখ্লেই, আমি ভক্তি ক'রে নমস্কার কর্তাম। ভাল মন্দ কিছুই বিচার কর্তাম না। মনে হ'ত, 'কার ভিতরে কি আছে, তা ত আমি জানি না। নমস্কার করায় আর দোষ কি ? যদি ভাগ্যক্রমে ঐ নমস্কার কোনও মহাপুরুষকে হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে, বিশেষ কল্যাণও ত হ'তে পারে।"

"একদিন আমি মূজাপুর খ্রীট্ দিয়ে যাচ্ছি, দেখ্তে পেলাম, একটি দীর্ঘাকৃতি কাঙ্গাল-বেশ সাধু, দণ্ড কমগুলু হাতে ছুটে আস্ছেন। দূর হ'তে দেখ্তে পেয়ে, আমি তাঁকে নমস্কার কর্ব মনে ক'রে, ফুটপাথের অপর দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি নিকটে আস্তেই, আমি, তাঁকে নমস্কার কর্লাম। চল্তি মুখে, তিনি, আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর্লেন। তথন মনে হ'ল, যেন আধমণ বরফ, আমার মাথায় কেহ চাপিয়ে দিলে। সমস্ত শরীরটি আমার ঠাগুা হ'য়ে গেল। আমি সাধুর সঙ্গে যেতে মনস্থ করা মাত্রে, সাধু আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে, বল্লেন, 'চলো, বাচছা চলো'; এই ব'লে, খুব দ্রুতপদে যেতে লাগ্লেন। আমিও, তাঁর প\*চাৎ প\*চাৎ চল্লাম। কি ভাবে, কোন্ দিক্ দিয়ে, কোথায় যে গেলাম, কিছুই জানি না। একেবারে যেন মিস্মেরাইজড্ হ'য়ে পড়্লাম। কত ক্ষণ পরে দেখি, ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হয়েছি। সাধু, আমাকে একটা গাছের নীচে বসিয়ে, অনেক উপদেশ দিলেন। গুরু ব্যতীত কিছুই হয় না, তিনি পুনঃপুনঃ বল্তে লাগ্লেন। আমি, তাঁর নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করাতে, তিনি আমাকে বল্লেন, 'না, তাহিবে না; তোমার গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন, সময়ে তিনিই, তোমাকে খুঁজে নিবেন, ব্যস্ত হ'তে হবে না।' তার পর আমি, তাঁর অমুসরণ কর্তে ইচ্ছুক হ'য়ে, প×চাৎ~ পশ্চাৎ চল্লাম। হাবড়ার পোলের উপরে চল্তে চল্তে, দেখ্লাম, হঠাৎ, সাধু অদৃশ্য হ'য়ে পড়্লেন। এ ঘটনার পরে, সাধুদের প্রতি, আমার আরও শ্রন্ধা বেড়ে গেল।"

"এক বার স্বপ্নে দেখ্লাম, 'ভগবানকে লাভ কর্বার জন্ম, বহুস্থান মূরে মূরে, একটা স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, একখানা সাইনবোর্ড উড়তে উড়তে আমার সাম্নে এসে পড়ল। সাইনবোর্ডখানাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, "এই পথে চল।" লেখার পরেই মৃষ্টিবন্ধ তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করা একখানা হাত, ওতে রয়েছে, দেখতে পেলাম। সাইনবোড-খানা শৃক্তপথে ধেতে লাগ্ল। আমি অস্ত কোনও দিকে লক্ষ্য না ক'রে সেই অকুলিসক্ষেত

ই'রে চল্তে লাগ্লাম। হাতখানা, আমার আগে আগে চল্ল; আমি, কত বন জন্পল, পাহাড় পর্বত, চুর্গমন্থানে, পথে অপথে চ'লে চ'লে, একটা ভয়ন্ত্রনীমদার পাড়ে যেয়ে উপ-স্থিত হ'লাম, নদীর যেন কুল কিনারা নাই; সেখানে পঁছছে দেখি, আর একখানা সাইনবোর্ড, নদার ঠিক পারেই রয়েছে, তাতে লেখা, "বিশ্বাসীদিগের পারে যাইবার ঘাট।" তার পর আরও কত। এ সব স্থা, স্থা নয়; যথার্থ অবস্থাই, কারও কারও, স্থাপ্প প্রকাশ হয়।"

### মহাত্মাপুরুষের চামারীবৃত্তি।

ঠাকুর কথার কৃণায় আৰু বলিলেন—"একদিন মেছোবাজার দ্বীট্ দিয়ে যাচিছ, আমার জুভা ছিঁড়ে গেল। রাস্তার উপরে, একটি চামারকে দেখে, তাকে জুতা সেলাই কর্তে দিলাম, কিন্তু সে পয়সা চুক্তি কর্লে না। জুতা সেলাই হ'য়ে গেলে, আমি তাকে পয়সা দিলাম। সেই পয়সা হ'তে, ক্ষ্যু, আমাকে হু'টি পয়সা ফিরিয়ে দিল এবং তখনই তার যন্ত্রাদি গুটিয়ে নিয়ে চল্ল। আমার একটু আশ্চর্যা বোধ হ'ল। আমি তার পিছনে পিছনে চল্লাম। সে গঙ্গাতীরে, বাবু-ঘাটে যেয়ে, তল্পি তল্পা, রাস্তার নীচে, একটা ভাঙ্গা খিলানের ভিতর গুঁজে রেখে, গঙ্গাম্মান কর্ল; পরে তিলক কলৈ, সন্ধ্যা দ্রুপণাদি ক'রে, খিদিরপুরের দিকে চল্ল। আমিও, তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগ্লাম। সে, একটি বাড়ীতে প্রবেশ কর্ল। আমিও, ঐ বাড়ার দারে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, একটি লোক এসে, আমাকে অতিথি মনে ক'রে, বাড়াতে নিয়ে গেলেন। যেয়ে দেখি, ঐ চামারটি একজ্ঞন মহাস্ত। তাঁর বিস্তর শিষ্যদেবক আছেন। আথ্ডায় ঠাকুর প্রভিষ্ঠিত আছেন। খুব ধুমধাম ব্যাপার। আমি দেখে শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। মহাস্তকে किঞাসা কর্লাম, 'আপনার এত শিষ্যসেবক, নিজে মহাস্ত, জাতিতে আকাণ, কিছুরই ত অভাব নাই, তবে আপনি জুতা সেলাই করেন কেন ?' মহান্ত বাবাজী, আমার প্রশ্ন শুনে, কেঁদে ফেল্লেন, এবং হাত জোড় ক'রে, তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে, পুনঃপুনঃ নমস্কার করতে কর্তে বল্লেন - 'গুরু আমার বড় দয়াল ছিলেন। একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার পুর্বেই, আমি আহার করেছিলাম, তাতে তিনি, আমাকে শাসন ক'রে বল্লেন, 'আরে, তু কাতে সাধু হয়া, ভূতো চামার হো।' আমার গুরুদেবের সেই বাক্য, আমা হ'তে অস্থাবা হবে ? —এই জন্ম আমি, সেই দিন থেকেই. চামারী ক'রে জাবিকা নির্বাহ কর্ছি। সারা দিন চামারী ক'রে, নিজের আহারোপধোগী চার আনা পর্সা মাত্র পেলেই

[ ১२৯৮ मील

আদি চ'লে আসি। গুরুদেব, শেষকালে, তাঁর গদিতে, আমাকেই দয়া ক'রে রেছে গিয়েছেন। কিন্তু তা হ'লেও, সাধ্যমত, চামারীবৃত্তি দারা, তাঁরই সেবা ক'রে, দিন শটায়ে দিচ্ছি। আমাকে আশীর্বাদ কর্বেন, যেন শেষদিন পর্য্যন্ত, আমি, আমার গুরুদেবের সেই বাক্য, রক্ষা ক'রে যেতে পারি।"

"ইহাকে দেখার পর, আমার মনে হ'ল, 'এ প্রকার ছন্মবেশেতে মহাত্মারা বেখানে সেখানে থাক্তে পারেন; বাইরের আকার, বেশভূষা ও আচার ব্যবহার দেখে, যখন তাঁদের চেন্বার যো নাই, তখন কার কি অবস্থা, কি প্রকারে বুঝ্ব ?' সেই হ'তে আমি রাস্তায় বা'র হ'লেই, হ' দিকে স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর চামার, হাড়ী, ডোম, মুটে, মজুর যাকেই রাস্তার সম্মুখে ত্' পাশে দেখতে পাই, মনে মনে নমস্কার ক'রে চলি। এতে ক'রে, লোকালয়ে যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষেরা, সময়ে সময়ে, ঐ প্রকার ছল্মবেশে খুরে বেড়ান, সাম্নে পড়্লেই, তাঁদেরও ধ'রে নেওয়া ঘায়।"

## কুলগুরু, গ্রন্থগুরু, জ্রাগুরু, সিদ্ধগুরু এবং সদ্গুরু সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নোত্তর।

যথার্থ ধর্ম্মলাভের অক্স প্রবল আকাজ্জা ও মনের উৎসাহ, অনেকের ভিতবে থাকিলেও, আজ্জকাল উপযুক্ত শুষ্ণর অভাবে, দে বিষয়ে বড়ই অস্থবিধা হইতেছে। যাঁহারা কোলিক শুকুব কার্য্য কবিতেছেন, দেশের ছ্রবস্থাবশতঃ, সমরের গুণে, তাঁদের আর সে অবস্থা নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাব গুণে বা সমরের প্রভাবে, লোকের মতি বৃদ্ধিও এখন অন্ত প্রকার। সরল বিখাসে, কোলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিরা, সকলে তৃথ্যি লাভ করিতে পারিতেছেন না, এজন্ত অনেকে পুস্তক দেখিয়া যোগাভ্যাদের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কেহ কেহ বিপন্ন ইইতেছেন। স্থতরাং এখন উপান্ন কি १ এ বিবরে সংশয় হওরাতে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'কুলগুরু কাকে বলে ? কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণে, আজকাল লোকে তেমন ফল পায় না কেন ? এতে কোনও প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি 🎷

ঠাকুর, প্রার তনিরা, এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—"আঞ্চকাল গুরুকরণ, বড়ই সমস্ভার विवत হ'রে পড়েছে। পূর্বের আমাদের দেশে যাঁরা গুরু ছিলেন, সব সিদ্ধ পুরুষই ছিলেন। ফুলকুওলিনীশক্তি জাগ্রত হ'লেই, তাঁদের কুলগুরু বলা হ'ত। এখন কুলগুরু বল্ডে, লোকে বংশপরম্পরাগুরু বুঝে। এখন বাঁরা গুরুর কাষ্য কর্ছেন, অমুসদ্ধান নিলে

আধুনা যায়, তাঁদের বংশে কেহ না কেহ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কিছুকাল পুর্বেও, সিদ্ধ-পুরুষদের বংশে, যাঁরা গুরুর কার্য্য কর্তেন, সিদ্ধ না হ'লেওু তাঁরা বড় বড় শাল্পঞ পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষাদিও তাঁরা ভাল জান্তেন। কেহ দাক্ষাপ্রার্থী হ'লে, গুরুরা, তার কোন্ঠী লইয়া, জন্মলগ্ন ধ'রে গণনা কর্তেন; গণনা ঘারা দীক্ষার্থীর প্রকৃতি, সাদ্দিক কি রাজসিক অথবা তামসিক, তাহা জেনে নিয়ে, ঐ প্রকৃতির সহিত, কোন্ দেবতার বিশেষ সম্বন্ধ, তাহা ন্থির ক'রে নিতেন। পরে ঐ ব্যক্তির দেহ মন ও প্রকৃতির সহিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এমন কি সমস্ত ব্রক্ষাণ্ডের, অমুকুল প্রতিকৃল কি প্রকারের যোগাযোগ, তাও নিরূপণ ক'রে নিতেন। তার পর, যে সকল অক্ষর স্মার্থ সমস্ত বিশ্বক্ষাণ্ড, তার গুণাসুযায়ী প্রকৃতির অবিষ্ঠাত্রা দেবতার অভিমুখে, তাকে অপ্রসর ্র্ত্তেসাহায্য কর্বে, তা একটি একটি ক'রে গণনা ছারা বা'র ক'রে ফেল্ভেন। পরে, ক্ষিত্র অব্যক্তি সক্ষমনায়, মন্ত্র উদ্ধার ক'বে, শিশ্বকে প্রদান কর্তেন; এবং ত্রক্র ব্যবস্থা কর্তেন। এই প্রণালীতে দীক্ষা হ'লে, গুরুর কোন সাহাষ্য না পেলেও, শিষ্য যদি শ্রদ্ধাপূর্ববক যথাবৎ মন্ত জপ ও ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, ভা হ'লে, ভার সঙ্গে সঞ্জ ব্রহ্মাণ্ডের এবং ঐ দেবভার একটা সাহায্য পেরে, ইফ বস্তু প্রাপ্তির দিকে অগ্রাসর হ'তে পারেন। ঠিক প্রাকৃতির অমুষায়ী, প্রণানীয়ত দীক্ষা পেয়ে, সাধক যদি রাতিমত চেন্টা করেন, তা হ'লে, তার একটা ফল হ'তেই হবে। এজন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, গুরু, সাধারণ অবস্থায় থাক্লেও, শিষ্কা, সিদ্ধিলাভ করেন। বর্তুমান সময়ে, ঠিক এই প্রণালী ধ'রে, দীক্ষা প্রায় হয় না। শাক্তবরে একটি বৈশুব প্রকৃতির লোককে, গুরু এসে, বংশ প্রণালী অমুসারে, হয় ত, শক্তির উপাসনাই দিলেন, আবার বৈষ্ণববংশের, একটি শাক্তভাবের লোককে, হয় ত, বিষ্ণুমন্তই দিয়া, সেই মন্ত নিয়মপদ্ধতি ব'লে গেলেন। এই প্রকার প্রকৃতির বিরুদ্ধ পথে চ'লে, সাধন ভজন করায়, কোন উপকারই হ'তে দেখা যায় না। তামসভাবের একটি লোকের, সান্থিক উপাসনা সরতে হ'লে, তার যেমন, প্রকৃতি মন,—এমন কি, শহীরের পর্যান্ত অণু পরমাণুর প্রালয় বটাইয়া, ওসকল সাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত করতে হয় ; না হ'লে, সত্বগুণী দেবতার প্রসন্মতা ভ অসম্ভব। সেই প্রকার সম্বগুণীরও তামস দেবদেবীর উপাসনা করতে হ'লে, ঐ কার কর্তে হয়। এ সব সহজ নয়। এ জন্মই, পানর বংসর বয়সে কেছ সীধন ায়া, আদি বংসর পণ্যন্ত ভ্রপ তপ ক'রেও, একটা দেবদেবীর দর্শন ও কুপার প্রভাক্তা

নি, কৌনও নাক্ষ্য দিতে পারেন না। আরার কেই বা চেলে বর্মনেই, আরাদিন সাধন ক'রে, নিজ উপাত্র দেবতার কুপা বিষয়ে, পরিকার প্রমাণ দিরা থাকেন। বর্তমান না, বার অকর কার করেন, প্রারই অন্ত কোন বিচার না করে, শুধু বংশের খারা, টারা সাখন দেন ব'লেই, অনেক অনিইট হ'চেছ; কারণ, সাখন ভজন ক'রে, লোকে না পাওরাতে, মন্তের উপার, ক্রিয়ার উপার এবং দেবদেবীর উপার একটা অবিখাস পাওরাতে, মন্তের উপার, কিন্তার নিকট, বিধিমত দীক্ষা বা গুরুপজ্জির কোনও সাহায্য প্রথমেও, অন্ত কোনও আনিটের তেমন সম্ভাবনা নাই। বরং সাধকের প্রান্ধা ভক্তি এবং চেট্টা থাক্লে, ওতে উপাকারই হয়; কিন্তু অভ্যাতকুসনীলের নিকটে, দাক্ষা

ক্ষাত্রকাল অনেক প্রকেই ত যোগাভ্যাদের প্রণালী সমস্ত লেখা আছে, দেখতে পাইট কু দেখে, বোগাক্যান করাতে কি তেমন উপকার বর না ?'

জন্ম কর্তে গিয়ে হাণিয়া, কৃষ্ঠ, মন্তিকের রোগ, কখন বা অন্য ক্ষেত্র প্রকার
কর্তে গিয়ে হাণিয়া, কৃষ্ঠ, মন্তিকের রোগ, কখন বা অন্য ক্ষেত্র প্রকার
কর্তে গিয়ে গাঁড়ে, একেরারে সর্বনাশ ক'রে শেলেন। সাধন ভজনের কোন ক্রিয়াই,
ক্রিলের ক্ষেত্রে, কুর্মু পুরুক্ত কেখে, অভ্যাস কর্তে নাই। প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান
ক্রিক্তরার ক্রিক্তে লিখে গিয়েছেন। ওলব ক্রিয়ার অভ্যাস কর্তে হ'লেই,
ক্রিক্তরার ক্রিক্তে গিয়ের, সন্ধানটি জান্তে হয়, প্রণালী ধ'রে শিক্ষা কর্তে হয়।

আৰু—'বোন কোন বীলোকও ড ৩ক আছেন; তারা দীকা দিছেন; ভন্তে পাই তারা কি বিশ্বাং

ভাৰত শতা দিন। তবে সিজাই হউন আর মহাসিজাই হউন, ত্রন্থাবিদ্যা লাভ কর্লেও,
ক্ষিত্র ক্ষমণ জাচার্য হ'তে পারে না। গুরুর দেহ সর্ববদাই পবিত্র; তাঁতে সেবা
করে ক্ষমণ জাচার্য হ'তে পারে না। গুরুর দেহ সর্ববদাই পবিত্র; তাঁতে সেবা
করে, ক্রালারীর শাভাবিকই অভ্যতি, ব'লে গেছেন। ত্রালাণীও ত বজোপবীত থারণ
ক্ষিত্র পারেন না; এখন বদি কেহ ভাই করেন, কি কর্বে ? শাল্রের ব্যবহাও অনুশাসন
ক্ষিত্র পারেন না; প্রায় করেন না, জারা বা ইচ্ছা করতে পারেন। ভাতে জার করা ক্ষিত্র

উত্তর— "মহাপুরুষদের কর্মা উ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। তবে শাস্তের সাধারণ ব্যবস্থার সৃহিত মিল না হ'তে পারে। তা ব'লেই যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হবে, তা বলা যায় না। 'বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা,' এ ত শাস্ত্রেই আছে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, মহাপুরুষ কেন, স্বয়ং ভগবান্ত যদি কর্তে বলেন, অভিমান থাক্তে, বিচার বৃদ্ধি থাক্তে, তা কেহ কর্লে, তাকে সেইমত দগুটিও পেতে হয়। ভগবানের নাতেই ত ধর্মপুত্র যুধিন্তিব, অস্থামা হত ইতি গল্পঃ ব'লে, প্রকারান্তরে মিখ্যা কথাটি বিলেছিলেন; তাতে তিনি নিক্তি পেলেন কই ? ভগবান্ই ত এক্ষয় তাঁকে আবার ক্ষান্ত দর্শনি করালেন। এ প্রকার দৃষ্টান্ত আরও ঢের আছে। ভগবান্ত একটি কমাত্র নন্ত। শাস্ত্রকর্তারা সবই দেখায়েছেন।"

এ সকল কথাব পবে, সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণে, কি প্রকার ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা, জিজ্ঞাসা ৰ্শ্ব ঠাকুর, এই প্রকাব বলিতে লাগিলেন—"বিচারশৃষ্য হ'য়ে, 'কেহ সিদ্ধ পুরুষ' শুনা শ্বদ্রেই, তাঁর নিকটে গিয়ে, দীক্ষা নেওয়াও ঠিক নয়। সিদ্ধ ত কত রকম আছে। ভুতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, কোন বিশেষ বিশেষ দেবদেবীসিদ্ধ, ঐশ্বর্যসিদ্ধ। যার যা সকল্প, তিনি তা লাভ কর্লেই ত সিদ্ধ হলেন। অর্থম যা চাই, সে বিষয়ে যিনি সিদ্ধ নন, তিনি আমাকে সেই পথ ব'লে দিতে পারবেন কেন, ওবিষয়ে সাহায্যই বা কি কর্বেন ? যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধ, তিনি সেই পথই মাত্র বলতে পারেন। সিদ্ধ হ'লেই ও আর সর্ববস্তু হলেন না! আর সিদ্ধ হ'লেই যে তিনি ধার্মিকও হবেন, তাও বলা যায় না। ধর্মের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব না রেখেও, কত লোক, কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছেন! শুধু যোগাঙ্গ মাত্র অভ্যাস দ্বারা, ঐশ্বর্যোতে ক'রে, কোনও ব্যক্তি চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে নক্ষত্রলোকে, সশ্রীরে অনায়াসে গতিবিধি ক্রতে পারেন, অথচ তিনি নাস্তিক ছিলেন। স্থভরাং কোন সিদ্ধব্যক্তির নিকটেও, সাধন গ্রহণের পূর্বেব, তিনি কিসে সিদ্ধ, সেটি বেশ ক'রে জেনে নিতে হয়। সাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি লোক, সিদ্ধ নাম শুনেই, যদি একজন কাপালিক বা পিশাচসিদ্ধের নিকটে গিয়ে, দাক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই প্রণালীমত, মদ মাংসাদি নিয়ে, তামসসাধন করতে থাকেন, তাতে তাঁর আর কি উপকার হবে 📍 প্রব্যুতির বিরুদ্ধ দাধন ক'রে, সিদ্ধগুরুর সাহায্যসত্ত্বেও, উপকার কিছুই হবে না,বরং অনিষ্টই হবে। এক্স্য দীক্ষাগ্রহণের পুর্বেব, সিদ্ধপুক্ষ ক্লেনেও, রীতিমত তাঁর সঙ্গ কিছু কাল কর্তে হয়। ক্রমে তাঁর আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, সাধন ভজন দেখে, যদি তাঁর প্রতি চিত্ত তেমন্ আকৃষ্ট হ'রে পড়ে এবং নিজের লক্ষ্য বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধ ব'লে জানা যায়, তবেই তাঁ।।। নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। এ প্রকার হ'লে, সিদ্ধ গুরুর সাহায্যে এবং নিজ প্রাকৃতির অমুকূল সাধন চেফায় তিনি অচিরে সিদ্ধিলাভ কর্তে পারেন।"

ঠাকুর, এই প্রকার বলিয়া, নীরব হইলেন ; পরে আবাব জিজ্ঞাসা করা হইল—'সদ্গুরু কি ? তাঁর শিক্ষার বিশেষস্কই বা কি ? আব ঐ দীক্ষা লাভ হ'লে, কি অবস্থা হয় ?'

ঠাকুর, ভাবাবেশে থাকিয়া থাকিয়া, এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—"সদ্গুরুর নিকটে দীক্ষা, রিস্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। সেখানে কোন প্রকার কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই; ভাহা সম্পূর্ণ কুপাসাপেক্ষ। এই দাক্ষা, যে কোন অবস্থায়, যথায় তথায়, এক মাত্র ভগবানের কুপাতেই হ'য়ে থাকে। ভগবানই সদ্গুরু। ভগবানের পদাপ্রিত ভগবজ্জন মহাপুরুষেরাই সদ্গুরু। সদ্গুরু শিষ্য করেন না, তিনি গুরু করেন। শিষ্যের ভিতরে তিনি নিক্ষের ইফ দেবতাকে প্রতিঠিত ক'রে, তাঁরই সেবা পূজা করেন। শিষ্যের কেই তাঁর দেবমন্দির। দেবমন্দিরে কোন প্রকার অপচার অনাচার হ'লে, সেবক যেমন জাইা দেখে লজ্জিত হন, তুঃখিত হন, শিষ্যেরও কোন প্রকার তুর্দিশা দেখলে, এই গুরু তেমনই নিজ্যেই, সেবা পূজার ক্রেটি হ'য়েছে মনে ক'রে, মলিন হ'য়ে যান। সদ্গুরুপ্রদন্ত নাম, নাম নয়, অক্ষর নয় বা একটা শব্দ নয়; এই নামেই ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতরে এই শক্তিসঞ্চারই সদ্গুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কৃপায়, একবারও কারও লাভ হ'লে, তার নিজের আর কিছুই কর্বার থাকে না। তার জাবনের সমস্ত কারও লাভ হ'লে, তার নিজের আর কিছুই কর্বার থাকে না। তার জাবনের সমস্ত কার্যা, এমন কি—প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশাস পর্যান্ত, সেই এক জনারই ইচছাধান। কুমীরে-পোকার আরসোলা ধরার মত, সদ্গুরু, শক্তিসঞ্চার ক'রে, দাক্ষা দিয়ে, শিষ্যকে ক্রমে আযুসাৎ ক'রে নেন। এ সম্বন্ধে শাস্তে আছে 'দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেং'।"

## সাধন চেফ্টাই উন্নতির সোপান ; নৈরাশ্যের ভরসা।

জীবনের নানা প্রকাব ত্রবস্থা ভাবিয়া, ধর্মলাভ বিষয়ে একাস্ক নিবাশ হইয়া, ঠাকুরকে বলিলাম, 'রাদ্দসমাজে থত দিন ছিলাম, মনে হয়, বেশ ছিলাম। তথন কেমন একটা সত্যে অমুরাগ, ধর্মে উৎসাহ, সকল দিকেই উন্নতির জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। সব দিকেই একটা প্রন্দর অবস্থা ভোগ করেছি। এখন ত সেরূপ আর জীবনে কিছুই দেখুছি না। একটা কিছু ধ'রে, ত্ব' পাঁচ দিন চেষ্টা কর্মতেই, হয়রান হ'য়ে পড়ি; একটা দোব দুর কর্তে গিয়ে, ভিতবের আরও দশটা গলদ

ৰা'ব হ'ৱে পড়ে। ছাত পা কেল ভিজে যান্ত্ৰ, মনের উৎসাহ নিবে আসে। এরপ হয় কেন १ সন্তক্ষর আশ্রম পেরে আমার উন্নতির পরিণাম কি এই হ'ল १'

সাকুর বলিলেন—"এই সাধন যারা পেয়েছেন, প্রায় অনেকেরই এই অবস্থা। আমি সকল বিষয়ে কর্ত্তী, আমার উন্নাত আমিই কর্তে পারি, এই অভিমানটি থাক্তে, মামুষ ভগবালের দিকে তাকায় না। এই অভিমানটি নই কর্বার জ্ঞাই, এই প্রকার অবস্থা শোসা প্রয়োজন। মামুষ যে কিছুই নয়, মামুষের যে কিছুই কর্বার সাধ্য নাই, এটি বেশ ক'রে বুক্তে হবে। না হ'লে, ভগবানেব দিকে কেহ দৃষ্টিও কর্বে না, উন্নাতিও হবে না।"

এই বলিয়া ঠাকুব, কিছুক্ষণ স্থিব হইয়া বসিয়া বহিলেন, পবে ভাবাবেশে, ঢুলিয়া চুলিয়া বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুব বণিংগন—"গাভাতে জ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে পুনঃপুনঃ সংগ্রাম করতে বলেছেন। এই সংগ্রাম, সাধক মাত্রেরই জাবনে আস্বে। নানা প্রকার তুরবস্থায় প'ড়ে, প্রলোভনের সহিত, সাধক সংগ্রাম কর্তে থাক্রে। এত সংগ্রামে, সাধক কখনও বা প্রলোভনকে পরাস্ত কর্বে, আবার কখনও বা প্রলোভনে সাধককে প্রাক্তয় কর্বে। এই বিষম সংগ্রামে, অনেক কাল, সাধককে কাটাতে হয়। এ সময়ে একমাত্র গুরুদত্ত নামকেই অস্ত্র ক'রে, অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ববক, রিপুকুলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ কর্তে হয়। সংগ্রামের অবস্থার স্থায়, এমন ভয়ানক অবস্থা, সাধকজীবনে আর নাই। বারংবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সাধক যথন নানা প্রকার ভয়ঙ্কর প্রলোভন ও রিপুগণ দ্বারা পুনঃপুনঃ পরাস্ত হ'তে থাকে, তখন তার আর ধৈয়্য থাকে না। 'সাধন ভক্তনে কিছুই হয় না, সাধন ভক্তন সমস্তই রুথা,' সাধক এরূপ মনে ক'রে, একেবারে নান্তিকের মত হ'য়ে পড়ে। ধারা ষ্টু' চার ধাকা খেয়েই, একেবারে হাত পা ছেডে দিয়ে বদে, তাদের ভোগ শেষ হ'তে কালবিলম্ব হয়। আর যারা পুনঃপুনঃ প'ড়েও, গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, সংগ্রামে নিবুত্ত হয় না, থুব শীঘ্রই তাদের ভোগ শেষ হ'য়ে যায়। যার যেমন প্রকৃতি, সে সেই মতই শংগ্রাম কর্তে পারে; কেহ কম, কেহ বেশি। কিন্তু অবশেষে, সকলকেই এই যুদ্ধে পরাস্ত হ'তে হবে। যুদ্ধে প্রতিপদে পরাস্ত হ'য়ে হ'য়ে, যখন একেবারে নিস্তেঞ্চ হ'য়ে পড়বে, হাড়মুড় ভেঙ্গে, একেবারে চুর্ণ বিচুর্ণ হ'য়ে, চারিদিক অন্ধকার দেখ্যে, তখন সাধক্ষ, <u>র্ক্</u>বে, বে তার ক্ষমতায় আর কিছুই হবার নয়; সে নিডাস্তই অসার; একটি সামাস্ত

বিষয়েও, তার কিছুই কর্বার সামর্থ্য নাই। তথনই তে, কে যথার্থ হান, পতিত, দেশম জ্ঞান ক'রে, প্রবল শক্তিশালার দিকে তাকাবে; অন্তরের সহিত তার আগ্রায় নিবে; তাঁরই উপর এঁকান্ত ভাবে নির্ভ্যর ক'রে, যথার্থ রূপাপ্রার্থী হবে। নিজের কোনও ক্ষমতা নাই; নিজেকে অসার হ'তেও অসার জেনে, একান্ত ভাবে, ভগবানের শরণাপ হ'লেই, "ভক্তিযোগ" আরম্ভ হয়; তথন আর সাধকের কোনও প্রকার ইচ্ছা চেই কিলেই, "ভক্তিযোগ" আরম্ভ হয়; তথন আর সাধকের কোনও প্রকার কেনে, সম্পূর্ণরেছ তাঁরই কুপার উপর নিজেকে ছেড়ে দেয়। ভক্ত নিজেকে ভগবানের চরণে নিম্পূর্ণরেপে উৎসর্গ কর্লে, ভগবৎক্পায়, তথন তার নিকটে নানা তত্ব প্রকা হ'তে থাকে। এই সব তত্ব প্রকাশের অবস্থাই "জ্ঞানবোগ" গীতাতে যে কর্ম বোগা, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয় বলেছেন, তার তাৎপর্যাই এই। তীত্র তপস্থা কঠোর বৈরাগ্য ও প্রাণপণ সাধন ভজন ক'রেও, যে যথার্থ অবস্থা কিছুই লাভ হয় ন তাঁর কুপা ব্যভাত যে কিছুই হবে না, এটি পরিকার রূপে বুঝ্বার ক্ষয়েই সাধন ভজন নিজের চেষ্টা, সাধ্য সমস্তই অসার একমাত্র তাঁর কুপাই সার।"

ঠাকুর, কিছুক্দণ থামিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন—"খুব সংগ্রাম কর, এই সংগ্রাম, জাবনে আসাও, মহাসোভাগ্য জান্বে। অনেকের জাবনে, এই সংগ্রামই আসে না। সংগ্রাম আরম্ভ হ'লেই বুঝ্বে, ধর্মজীবনের সূত্রপাত হ'ল। এই সাধনের ভিতরে যাঁরা আছেন, স্কলকেই এই সংগ্রামে পড়তে হবে; সকলকেই অন্তরের সহিত সমস্ত রিপুর নিকটে শরান্ত মান্তে হবে। নিজেদের যাহা যথার্থ ভিত্তি, তাতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিজের যায়গায় একবার গ্রিয়ে দাঁড়াইলেই, নিজেকে অভিশয় হীন, পভিত, কাঙ্গাল ব'লে মনে হবে। ঐ সময়ে দীনবন্ধু, পভিতপাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর ব'লে, ভগবান্কে ডাকা, একটা কথার কথা, শিখা কথা হবে না। নিজের ছরবন্থা অনুভব ক'রে, ভগবানকে ডাক্লে, উহা প্রাণের সহিত ডাকা হবে। তখন ভগবান্ও দয়া কর্বেন। নিরাশ হবার কিছুই নাই।"